# গ্রাপ্রামকৃষ্ণ কথামৃত

# প্রাম-কথিত

# চতুর্থ ভাগ

তিব কথামৃত্য তপ্তজীবনম্ কবিভিন্নীড়িতং কল্মবাপ্তম্। প্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্, ভূবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনা;

শ্ৰীমন্তাগৰত, গোপীগীতা

সংস্করণ:—প্রথম—১৩১৭; দিতীয়—১৩২১; তৃতীয়—১৩৩১; চতুর্ব—১৩১১; পঞ্চম—১৩৪৮; দষ্ট—১৩৫৫; সপ্তম—১৩৫৭;

মূল্য সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধা চার টাকা সাধারণ বাঁধা ভিন টাকা আট আনা

সর্বস্থিয় সংরক্ষিত

কলিকাতা ১৩৷২ ইকপ্রসাদ চৌধুরী লেন হইতে অনিল গুপ্ত কতৃক প্রকাশিত এবং ৫ শধর ঘোষ লেন, বোধি প্রেসে শ্রীসৌরেন্দ্র মিজ, এম. এ. কর্তৃক মুদ্রিত "যদা যদা হি ধর্মশু গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুথানমধর্মশু তদায়ানং স্জাম্যহম্ ॥ পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ হৃদ্ধতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে বুগে॥"

## **প্রীপ্রামক্ষোজয়তি**

স্থিতপ্ৰজ্ঞস্থ কা ভাষা সমাধিত্বস্থ কেশব। স্থিতধীঃ কিং প্ৰভাষেত কিমাদীত ব্ৰঙ্গেত কিম্ম

িগীতা—২ অঃ : ৫৪

পরং ত্রন্ধ পরং ধাম পবিত্রৎ পরমং ভবান্। পুরুষং শাখতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্॥ আহস্তামৃষয়ঃ সর্কে দেববি নারদন্তথা। অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ত্রবীযি মে॥

[ গীতা---> অঃ ; ১২, ১৩

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীপাদপন্মভরসা

## পূজা ও নিবেদন

যা দেবী সর্বভূতেযু মাতৃন্ধপেণ সংস্থিতা। নমস্তব্যৈ নমস্তব্যৈ নমস্তব্যৈ নমো নমঃ॥

মা,

প্রী শীর্গাপূজা আবার উপস্থিত। আচ্চ নবম্যাদি করারস্ত। আমাদের নৈবেল্য গ্রহণ কর। প্রী শীরামরংফকথামূত, চ্তুর্থভাগ, এবাবের নৈবেল্য।

মা, তোমার ও বাবার আশীর্বাদে শ্রীকথামৃত আবার প্রকাশিত হইল। ঠাকুর শ্রীরামরুফের অভূত চরিত্রের তেত্রিশথানি চিত্র ইহাতে সান্নবেশিত আছে। তগবস্তুক্তগণ ধ্যান করিবেন।

ভক্তদের জন্ম এবারে একটি বিশেষ শুভসংবাদ আছে। ঠাকুর বলিতেছেন, 'মা, এখানে যারা আন্তরিক টানে আস্বে তারা যেন সিদ্ধ হয়' (২৪৮ পৃষ্ঠা)। এই শুভ অস্পীকারবাণী ভক্তদের যেন সদা শ্বরণ থাকে। এবার ভক্তসমাগম কথা অনেক আছে ! ছোট নরেন, পূর্ণ, নারা'ণ প্রভৃতি শেষের ছোকরা ভক্তদিগের জন্ম ব্যাকুলতা ; নরেন্দ্রের প্রতি পূনঃ পূনঃ সন্মাসের উপদেশ ; অধরকে চাকরি ছইতে নির্ত্তির উপদেশ ; অজনাষ্টমীদিবসে গিরীশের স্তব ও তাঁহার প্রতি ঠাকুরের উৎসাহবাণী—এই সকল চিত্র ভক্তেরা ধ্যান করিবেন সন্দেহ নাই !

ঠাকুরের নানাবিধ ঈশ্বরীয় অবস্থা বর্ণণা করা মাচুয়ের অসাধ্য। তাঁহার বালকাবস্থা বা প্রমহংস অবস্থার কয়েকখানি চিত্তা সন্মিবেশিত হইল। আর সিদ্ধিলাভের পর সাধনাবস্থায় যে সকল অমাচুয়িক ভাব ও অদ্ভুত দর্শন হইত, ভাহারও কিঞ্ছিৎ আভায় এই ভাগে পাওয়া যাইবে।

এই গ্রন্থে বিরত শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত ও ঠাকুরের নানাবিধ অবস্থাও একস্থানে সাজাইরা দেওয়া হইয়াছে ;— আমরা তাঁহার নিজের মুথে যাহা ভনিয়াছি ও নিজেব চক্ষে যাহা দেথিয়াছি।

মা, ত্রোদশ বর্ষ পূর্বে যথন ব্রী-নিক্থামৃত প্রণয়ন-ছুরছ-ত্রত তোমার অকৃতি সন্থান গ্রহণ করে, ভূমি আশীব্যাদ করিয়াছিলে ও অভয় প্রদান করিয়াছিলে। ব্রী-নিরেক্ত প্রভৃতি গুরুভায়েরাও যাব পর নাই উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। এখনও ব্রীষ্ক্ত বাবুরাম, শশী, গিরীশ প্রভৃতি ভায়েরা সক্রদা উৎসাহ দিতেত্বেন।

মা, ভোমার আশীর্কাদ ও অভয়বাণী এ দাসাছ্দাসের একমাত্ত অবলম্বন।
এক্ষণে করজোডে প্রার্থনা করিতেছি, রূপা কবিয়া আশীর্কাদ কর, যেন
শীশ্রীরামরুক্ষকগামৃত একমাত্র বাবার সেবা, তোমার সেবা, ও ভোমাদের
সন্ধানদের ও ভক্তদের আনন্দবর্জনে উৎস্গীরুত হইয়া থাকে।

নৰম্যাদি কলারম্ভ ও দেবীর বোধন। ব্রুকান্ত শ্রণাগত, দাসাহদাস, ক্লিকাতা, ২৭এ সেপ্টেম্বর, ১৯১০; মা, তোমার অরুতি সন্তান, ভীম—

মা, তোমার আশীর্কাদে চতুর্বভাগের দ্বিতীয় গংস্করণ প্রকাশিত হইল। কোজাগর পূর্ণিনা, আখিন, ১৩২১। শ্রীম—

## শ্রীশ্রীমার আশীর্কাদ

বাবাজীবন,-

তাঁহার নিকট যাহা ওনিয়ছিলে, সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কোন ভয় নাই। এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ সকল কথা রাথিয়া-ছিলেন। এক্ষণে আবশুক্ষত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। ঐ সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈত্যু হইবে নাই, জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই শত্য। একদিন তোমার মূথে ওনিয়া আমার বোধ হইল, তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।

২১শে আগাঢ়, ২৩০৪ |

# শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত

#### Three Classes of Evidences

ঠাকুবের জন্মাবধি ঘটনাগুলি লইয়া তাঁহার চরিতামৃত ধারাবাহিকরপে বিবৃত্ত করিয়া প্রকাশ করিবার অনেকদিন হইতে ইচ্ছা আছে। এ শ্রীকথামৃত অস্ততঃ ছয় সাত ভাগ সম্পূর্ণ হইলে শ্রীমৃথক্থিত চরিতামৃত অবলম্বন করিয়া একটা লিথিবার উপকরণ পাওয়া ধাইবে।

এ সম্বন্ধে তিন প্রকার উপকরণ (materials) পাওয়া যায়— ১ম (Direct and Recorded on the same day):—

ঠাকুর শ্রীরামক্ষণ শ্রীমুথে বাল্য, সাধনাবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে অথবা ভক্তদের সম্বন্ধে নিজ চরিত যাহা বলিয়াছেন,—আর যাহা ভক্তেরা সেই দিনেই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীকথামুতে প্রকাশিত শ্রীমুথকথিতচরিতামৃত এই জাতীয় উপকরণ। শ্রীম নিজে যে দিন ঠাকুরের কাছে বসিয়া যাহা দেথিয়াছিলেন ও জাহার শ্রীমুথে শুনিয়াছিলেন, তিনি সেই দিন রাত্তেই (বা দিবাভাগে) সেই-

গুলি স্বরণ করিয়া দৈনন্দিন বিবরণে Diaryতে লিপিবিদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জাতীয় উপকরণ প্রভাক ( Direct ) দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত। বর্ষ, ভারিথ, বার, তিথি সমেত।

২য় (Direct but unrecorded at the time of the Master): —
ঠাকুরের শ্রীমুথে ভক্তেরা নিজে যাহা শুনিয়াছিলেন, আর এক্ষণে শ্বরণ
করিয়া বলেন। এ জাতীয় উপক্ষণও খুব ভাল। আর অন্তান্ত অবভারে
প্রায় এইরূপই হইয়াছে। ভবে চিকাশ বংসর হইয়া গিয়াছে। লিপিবদ্ধ
পাকাতে যে ভূলের সম্ভাবনা, তাহা অপেকা অধিক ভূলের সম্ভাবনা।

তয় (Hearsay and unrecorded at the time of the Master) :—
ঠাকুরের সমসাময়িক ভক্তদর মুখোপাধ্যায়, ভবাম চাটুযেয়, প্রভৃতি অছাল্য
ভক্তগণের নিকট হইতে ঠাকুরেব বাল্য ও সাধনাবস্থা সম্বন্ধে আমরা যাহা
ভনিয়াছি,—অথবা ভকামারপুক্র, ভজ্যরামবাটী, শ্রামবাজার নিবাসী বা
ঠাকুরপোটার ভক্তদের মুখ হইতে তাঁহার চরিত সম্বন্ধে যাহা ভনিতে পাই,—
সে গুলি ভৃতীয় শ্রেণীর উপকরণ।

শীশীকথামূত-প্রণয়ন কালে শীম প্রথম জাতীয় উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন। তাঁহার ধারাবাহিক চরিতামূত যদি ভিন্ন আকারে শীম—প্রকাশ করেন, সেও প্রধানতঃ এই প্রথম শ্রেণীর উপকরণের উপর, আর্থাৎ শীম্থকথিত চরিতামূতের উপর, নির্ভর কবিয়া লেখা ২ইবে। কলিকাতা, ১০ই আখিন ১০১৭ হৈ ১৯১০।

#### **OPINIONS**

#### ROMAIN ROLLAND TO 'M'

.... The Gospel of Sri Ramakrishna is valuable for it is the faithful account by M. (Mahendra Nath Gupta, the head of an educational establishment at Calcutta) of the discourses with the Master, either his own or those which he actually heard.......

Their exactitude is almost stenographic .....The book containing the conversations (The Gospel of Sri Ramakrishna) recalls at every turn the setting and the atmosphere. "Thanks for having disseminated the radiance of the beautiful Smile of your master."

#### SWAMI VIVEKANANDA TO 'M'

Thanks! 100000 Master! You have hit Ramakristo in the right point. Few alas, few understand him!!

My heart leaps in joy—and it is a wonder that I do not go mad when I find any body throughly launched into the midst of the doctrine which is to shower peace on Earth hereafter.

\* Antpore
২৬ মাৰ, ১২৯৫
Feb. 7, 1889

NARENDRA NATH.

\* Antpore is a village in the Hughly district,—the birth place of Premananda. The Swamiji, M., and many of his fellow disciples were at this time, staying as guests at the house of Swami Premananda. When Swamiji wrote the above he was observing a vow of silence (মৌৰ্ড)!

In a letter dated October 1897, C/o Lala Hansaraj, Rawalpindi, says:—

"Dear M. C'est bon mon ami—Now you are doing just the thing. Come out man. No sleeping all life. Time is flying: Barvo, that is the way.

"Many many thanks for your publication. Only I am afraid it will not pay its way in a pamphlet form. \* \* Never mind pay or no pay. Let it see the blaze of day-light. You will have many blessings on you and many more curses—but বৈসাধি সদ কাল বৰত। সাহেব ( that is always the way of the world, Sir ). This is the time."

In a letter dated 24th November, 1897, from Dehra Dun says:—

My dear "M". Many many thanks for your second leaflet. It is indeed wonderful. The move is quite original and never was the life of a great teacher brought before the public untarnished by the writer's mind as you are doing. The language also is beyond all praise—so fresh, so pointed and withal so plain and easy. I cannot express in adequate terms how I have enjoyed them. I am really in a transport when I read them. Strange, isn't it? Our Teacher and Lord was so original and each one of us will have to be original or nothing. I now understand why none of us attempted his life before. It has been reserved for you—this great work. He is with you evidently. With love and namaskar. Yours in the Lord.

"P. S. Socratic dialogues are Plato all over. You are entirely hidden. Moreover, the dramatic part is infinitely beautiful. Everybody likes it, here or in the West."

Srijut Girish Chandra Ghose To 'M' :-

In a letter dated 22nd March, 1900 says :-

\* "If my humble opinion go for anything I not only fully endorse the opinion of the great Swamy (Vivekananda)

but add in a loud voice that Kathamrita has been my very existence during my protracted illness for the last three years.

\* \* \* You deserve the gratitude of the whole human race to the end of days."

#### Swamy Ramkrishnananda (Sasi Maharaj), To 'M'

In a letter dated 27th Oct. 1904, says :-

\* \* "You have left whole humanity in debt by publishing these invaluable pages fraught with the best wisdom of the greatest Avatar of God."

#### Mr. N. Ghosh To 'M':-

In the Indian Nation dated 19th May, 1902, says :-

Ramakrishna Kathamrita by M., (Part I.) is a work of singular value and interest. He has done a kind of work which no Bengalee had ever done before, which so far as we are aware, no native of India had ever done. It has been done only once in history namely by Boswell. But then the immortal biography is only the life of a scholar and a kindhearted man. This Kathamrita, on the other hand, is the record of the sayings of a saint. What is the wit or even the wordly wisdom of the great Doctor by the side of the Divine teachings of a genuine devotee? Its value is immense. We say nothing of the sayings themselves-for the character of the Teacher and teaching is well-known. They take us straight to the truth and not through any metaphysical maze. Their style is Biblical in simplicity. What a treasure would it have been to the world if all the sayings of Sree-Krishna, Buddha, Jesus, Mohammed, Nanak and Chaitanya could have been thus preserved.



## যোগীর চক্ষু

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয়েন প্রতি)—যোগীর মন সর্কদাই দ্বীরেতে থাকে,—সর্কান্ই দ্বীরেতে আত্মন্ত। চক্ষ্ ফ্যাল্ফেলে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাধী ভিমে তা দিচ্ছে—সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নাম মাত্র চেয়ে রয়েছে! আছো, আমায় সেই ছবি দেখাতে পার ?

মণি—যে আজ্ঞা, আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই। ১৮৮২, ২৪শে আগষ্ট, দক্ষিণেশ্বর।

শ্রীশ্রীরামরক্ষকথামৃত, তৃতীয় ভাগ—২৫ পৃষ্ঠা ]

# সূচীপত্র

|                  |            | বিষয় _                                                        |         | পৃষ্ঠা         |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| প্রথম            | <b>ধ</b> ও | দক্ষিণেশ্বরে রাধাল, প্রাণক্ষঞ প্রভৃতি সঙ্গে                    | •••     | >              |
| <b>দ্বিতী</b> য় | 79         | দক্ষিণেখরে রাধাল, রাম, নিত্যগোপাল প্রভৃতি সঙ্গে                | •••     | >0             |
| তৃতীয়           | "          | বলরাম মন্দিরে নরেন্দ্র, রাথাল, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে           | •••     | >9             |
| চভূৰ্থ           | ,,         | নন্দনবাগান বাহ্মস্থাজে রাখাল, প্রভৃতি সঙ্গে                    | •••     | <b>₹</b> >     |
| পঞ্চম            | 20         | দক্ষিণেশবে রাথাল, রাম, ভারক প্রভৃতি স <b>ঙ্গে</b>              | •••     | २७             |
| ষষ্ঠ             | ,,         | পেনেটার মহোৎসবে রাখাল,রাম, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে               | •••     | ર≱             |
| স্প্রম           | "          | দক্ষিণেশ্বরে রাথাল, মাষ্টার, <b>লাটু প্র</b> ভৃতি <b>সঙ্গে</b> | •••     | ৩৬             |
| অষ্ট্ৰম          | ,,         | দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভ <b>ক্ত</b> সক্ষে                         | •••     | <b>¢</b> o     |
| <b>নৰ</b> ম      | 19         | দক্ষিণেশ্বরে রাথাল, রাম, কেদার প্রভৃতি স <b>ঙ্গে</b>           | •••     | 69             |
| দশ্য             | ,,         | দক্ষিণেশ্বরে রাধাল, লাটু, মাষ্টার, মহিমা প্রভৃতি সঙ্গে         | • • • • | ৮২             |
| একাদশ            | "          | দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, মাষ্টার, মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে              | •••     | 2¢             |
| বাদশ             | "          | দক্ষিণেশ্বরে রাগাল, রাম, নিত্য, অধ <b>র প্রভৃতি সলে</b>        | •••     | >0>            |
| ত্ৰয়োদ <b>শ</b> | "          | দক্ষিণেশ্বরে জ্বোৎস্বদিবসে বিজয়, কেদার, স্থ্রেজ্              |         |                |
|                  |            | প্ৰভৃতি সঙ্গে                                                  | •••     | <b>&gt;</b> >७ |
| চতুৰ্দশ          | "          | দক্ষিণেশ্বরে স্থরেন্দ্র, ভবনাথ, রাথাল, মাষ্টার প্রভৃতি স       | কৈ      | ১২৭            |
| পঞ্চদশ           | ,,         | বলরামমন্দিরে মাষ্টার. বলরাম, শশধর প্রভৃতি সঙ্গে                | •••     | > 20           |
| <b>বোড়</b> শ    | "          | দক্ষিণেশ্বরে রাথাল, মাষ্টার, লাটু, শিবপ্রের ভক্তগণ             |         |                |
|                  |            | প্রভৃতি স <b>ন্দে</b>                                          | •••     | >8>            |
| সপ্তদশ           | 99         | অধরের বাটাতে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে                             | •••     | 240            |
| অষ্টাদশ          | 29         | দক্ষিণেশ্বরে রাম, বাবুরাম, অধর প্রভৃতি সঙ্গে                   | •••     | >9>            |
| উনবিংশ           |            | দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে                            | •••     | 24.2           |

|                        | বিষয়                                                             |       | পৃষ্ঠা      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| विःमं,                 | দক্ষিণেখরে মহেন্দ্র, রাধিকা গে স্থামী প্রভৃতি সঙ্গে               | •     | २०१         |
| একবিংশ                 | দক্ষিণেখরে লাটু, মাষ্টার, মণিশাল, মুখ্যের প্রভৃতি স               | ক্ষে  | २७२         |
| দ্বাবিংশ               | দক্ষিণেখরে বাবুরাম, মাষ্টার, নীলকণ্ঠ, মনোমোছন                     |       |             |
|                        | প্রভৃতি সঙ্গে                                                     | •••   | <b>२</b> ৫8 |
| <b>ত্র</b> য়োবিংশ     | वलत्रांभगन्तिरत भरतन्त्र, गांतांगानि भर <b>न</b>                  | •••   | २१८         |
| চতুর্বিংশ              | দক্ষিণেশ্বরে রথাল, মাষ্টার, মহিমাচরণ প্রভৃতি সঙ্গে                | •••   | ७•२         |
| পঞ্জিংশ                | দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, পণ্ডিত খ্যামাপদ প্রভৃতি সঙ্গে                 | •••   | o;8         |
| ষড়বিংশ ,              | দক্ষিণেশ্বরে জন্মাষ্ট্রমী দিবদে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে             | •••   | ৩২০         |
| সপ্তবিংশ "             | শ্রামপুক্রে ডাক্তার পরকার, নরেন্দ্র শশী, মাষ্টার,                 |       |             |
|                        | গিরীশা, শার <b>ৎ</b> প্রভৃতি স <b>ংস</b>                          | •••   | ৩৩২         |
| অষ্টবিংশ "             | <b>খ্যামপু</b> কুরে ডাক্তার সরকার, নবে <b>ন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে</b> | •••   | €88         |
| উনতিংশ "               | ভামপুকুরে নরে <del>জ</del> , মণি প্রভৃতি সঙ্গে                    | • • • | ৩৪৯         |
| ত্রিংশ "               | ভাষপুকুরে মিশ্র, হরিবলভ, নরেজ প্রভৃতি স <b>লে</b>                 | •••   | ૭૯૭         |
| একত্রিংশৎ "            | কাশীপুর উত্থানে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে                             | •••   | ৩৬০         |
| দাত্রিংশৎ "            | কাশীপুর উত্থানে নরেক্ত প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে                         | •••   | ৬৬৬         |
| <b>ভ্ৰ</b> য়ত্ৰিংশৎ " | কাশীপুর উভানে নরেন্দ্র, লাটু, শশী প্রভৃতি সঙ্গে                   |       | ୦୫୭         |
| :                      | বর্গহনগর মঠ ··· ···                                               | •     | 095         |



# শ্রীশ্রীরামর্কফকথামৃত

# চতুৰ্ ভাগ

### প্রথম খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে শ্রীযুক্ত রাখাল, প্রাণকৃষ্ণ, কেদার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

# श्या गांबरफ्ष

## দক্ষিণেশ্বরে প্রাণকৃষ্ণ, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামক্কা কালীবাড়ীর সেই পূর্বপরিচিত ঘরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। নিশিদিন হরিপ্রেমে—মার প্রেমে—মাতোয়ারা!

মেজেতে মাহ্র পাতা; তিনি সেই মাহ্বে আদিয়া বিদয়াছেন। সন্মূপে প্রাণক্ষণ ও মাষ্টার। শ্রীসূক্ত রাধালও ঘরে আছেন। হাজরঃ মহাশ্য ঘরের বাহিরে দক্ষিণপূর্কা বারাণ্ডায় বিদয়া আছেন।

শীতকাল—পৌষ মাস; ঠাকুরের গায়ে মোল্সিনের র্যাপার। আজ সোমবার, বেলা ৮টা। অগ্রহায়ণ রুফা অষ্ট্রমী। >লা জামুয়ারী, ১৮৮৩।

এখন অন্তরক ভক্তগণ অনেকেই আসিয়া ঠাকুরের সৃহিত নিলিত হুইয়াছেন। নাূনাধিক এক বংসর কাল নবেন্দ্র, রাখাল, ভ্রনাপ, বলরাম, মাষ্টার, বাবুরাম, লাটু প্রভৃতি সক্ষদা আসা যাওয়া করিতেছেন। তাঁহাদের বংসরাধিক পূর্ব হুইতে রাম, ননোমোহন, স্করেন্দ্র, কেদার আসিতেছেন।

প্রায় পাঁচ মাস হইল, ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ বিভাসাগরের বাত্ডবাগানের বাটিতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তুইমাস হইল শ্রীযুক্ত কেশবসেনের

স্থিত বিজয়াদি ব্রাহ্ম ভক্তসঙ্গে নৌষানে (Steamerd) আনন্দ করিতে করিতে কলিকাতায় গিয়াছিলেন।

শ্রীষ্ক্ত প্রাণক্ষক মুখোপাধ্যায় কলিকাতার শ্রামপুক্র পলীতে বাস করেন। তাঁহার আদি নিবাস জনাই গ্রামে। Exchangeএর বড় বাবু। নিলামের কাজ তদারক করেন। প্রথম পরিবারের সন্তান না হওয়াতে, তাঁহার মত লইয়া দিতাঁয়বার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহারই একমাত্র পুত্র সন্তান হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামক্ষককে প্রাণক্ষক বড় ভক্তি করেন। একটু খূলাকায়, তাই ঠাকুর মাঝে মাঝে 'মোটাবামুন' বলিতেন। অতি সজ্জন ব্যক্তি। প্রায় নয় মাস হইল ঠাকুব তাঁহার বাটাতে ভক্তসঙ্গে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাকৃষ্ণ নানা ব্যলন ও মিটালাদি করিয়া অলভোগ দিয়াছিলেন।

ঠাকুর মেজেতে বসিয়া আছেন। কাছে এক চ্যাওড়া জিলিপী,—কোন ভক্ত আনিয়াছেন। তিনি একটু জিলিপী ভাঙ্গিয়া থাইলেন। ,

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণাদির প্রতি, মহাস্থে)—দেখছো, আমি মায়ের নাম করি বলে—এই সব জিনিষ থেতে পাছিছে! (হাস্ত)।

"কিন্তু তিনি লাউ কুমডো ফল দেন না,—তিনি অমৃত ফল দেন—জান প্রেম, বিবেক, বৈরাণ্য !—"

ঘরে একটা ছয় সাত বছরের ছেলে প্রবেশ করিল। ঠাকুর শ্রীরামক্ষের বালকাবস্থা। একজন ছেলে কেমন আর একজন ছেলের কাছ থেকে থাবার লুকিয়ে রাখে—পাছে সে থাইয়া ফেলে, ঠাকুরেরও ঠিক সেই অপূর্ব বালকবৎ অবস্থা হইতেছে। তিনি জিলিপার চ্যাঙ্ডাটী হাত ঢাকা দিয়া লুকাইতেছেন। ক্রমে তিনি চ্যাঙ্ডাটী একপাথে সরাইয়া দিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ গৃহস্থ বটেন। কিন্তু তিনি বেদাস্ত চর্চা করেন—বলেন,—ব্রহ্ম স্ত্যু, জগৎ মিথ্যা; তিনিই আমি—সোহ্হং। ঠাকুর তাঁহাকে বলেন, কলিতে অন্নগত প্রাণ—কলিতে নারদীয় তকি।

'সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কে ধর্ত্তে পারে !'—

বালকের ছায় হাত ঢাকিয়া মিটার লুকাইতে লুকাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।

# দিতীয় পরিচেছদ

#### ভাবরাজ্য ও রূপ দর্শন

ঠাকুর সমাধিত্র —অনেকক্ষণ ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। দেহ নড়িতেছে না,—চফু স্পন্ধহীন,—নিঃশ্বাস পড়িতেছে কি না—বুঝা যায় না।—

অনেককণ পরে দার্ঘনিঃখাস ফেলিলেন,—যেন ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে আবার ফিরিয়া আসিতেছেন।

শীরাসক্ষ্ণ (প্রাণক্ষণের প্রতি)—তিনি শুধু নিরাকার নন, তিনি আবার সাকোর। তাঁর রূপ দর্শন করা যায়। ভাব ভক্তির দ্বারা তাঁর সেই অঙুলনীয় রূপ দশন করা যায়! মা নানারূপে দশন দেন।

[গৌরাঙ্গ দর্শন—রভির মার বেশে মা]

কোল মাকে দেখলাম। গেরুরাজামা পরা, মুড়ি সেলাই নাই। আমার ১কে কথা কছেন।

শ্বার একদিন মুগলন্যনের মেয়ে রূপে আমার কাছে এগেছিলেন।
মাধায় তিলক কিন্তু দিগপ্রা। ছয় পাত বছরের মেয়ে—আমার সঙ্গে পঙ্গে বেড়াতে লাগল ও ফছকিমি করতে লাগল।

"হৃদের বাড়ীতে যথন ছিলাম—গৌরাঙ্গ দর্শন হয়েছিল—কালোপেড়ে কাপড় প্রা।

হিলধারী বল্ত তিনি ভাব অভাবের অতীত। আমি মাকে গিয়ে বলাম মা, হলধারী এ কথা বল্ছে, তা হলে রূপ টুপ কি সব মিধ্যা ? মা রতির মার বেশে আমার কাছে এসে বলে,—'তুই ভাবেই থাক'। আমিও হলধারীকে তাই বলাম।

ত্বিক একবার ও কথা ভূলে যাই বলে কঠ হয়। ভাবে না থেকে দাঁত ভেঙ্গে গেল। ভাই দৈববানী বা প্রভ্যক্ষ না হলে ভাবেই থাকবো— ভক্তি নিয়ে থাক্ব। কি বল?

প্রাণ্ডক ক আ জা।

#### ভিক্তির অবতার কেন ? রামের ইচ্ছা

শ্রীরাসরক্ষ— আর তোমাকেই বা কেন জিজ্ঞাসা করি। এর ভিতবে কে একটা আছে। সেই আমাকে নিয়ে এইরূপ কচ্ছে। মাঝে মাঝে নেবভাব প্রায়হ'ত,—আমি পূজানা করিলে শাস্ত হতুম না।

শ্রামি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি যেমন করান, তেমনি করি। যেমন বলান, তেমনি বলি।"

প্রিসাদ বলে ভব সাগরে, বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা। জোয়ার এলে উজিয়ে যাবেণ, ভাঁটিয়ে যাব ভাঁটার বেলা'॥

বিডের এঁটো পাতা কখনও উড়ে ভাল যায়গায় গিয়ে পড়ল,—কখনও বা ঝড়ে নদ্ধনয় গিয়ে পড়ল—নড় যে দিকে লয়ে যায় !

"তাঁতি বলে,—রামের ইচ্ছায় ভাকাতি হোলো, রামের ইচ্ছায় আমাকে পুলিসে ধরলে,—আবার রামের ইচ্ছায় ছেডে দিলে।

শহমুমান বলেছিল;—হে রাম, শবণাগত, শরণাগত;—এই আশীর্কাদ কর যেন তোমার পাদপলে শুকা ভক্তি হয়। আর যেন তোমার ভূবন-মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই!

় "কোল। ব্যাঙ মৃমুর্ অবস্থায় বলে,—বাম, যথন সাপে ধরে তথন রাম রক্ষা কর' বলে চীংকার করি। কিন্তু এখন রামের ধছক, বিধে মরে যাচ্ছি, ভাই চুপ করে আছি।

"আগে প্রতাক দশন হতো—এই চকু দিযে !—যেমন তোমায় দেখ্ছি। এখন ভাবাৰস্থায় দশন হয়।

"টেশ্ব লাভ হ'লে বালকের স্থভাব হয়। যে বাঁকে চিস্তা করে তার স্থা পায়। ঈশ্রের স্থভাব বালকের স্থায়। বালক যেমন পেলা ঘর করে, ভাঙ্গে, গড়ে,—তিনিও সেইরূপ স্থা, স্থিতি প্রলিয় কচ্ছেন। বালক যেমন কোনও ভিণের বশ নয়—তিনিও তেমনি স্তু, রজঃ, তমঃ তিন গুণের অতীত।

তাই পরমংংশের। দশ পাঁচ জন বালক সঙ্গে রাথে, স্বভাব আরোপের জন্ম।" আগডপাড়া হইতে একটি বিশ বাইশ বছরের ছোকরা আদিয়াছেন। ছেলেটা যথন আদেন ঠাকুরকে ইসারা করিয়া নির্জ্ঞানে লইয়া যান ও চুপি চুপি মনের কথা কন। তিনি নূতন যাতায়াত করিতেছেন। আজ ছেলেটি কাছে আদিয়া মেজেতে বসিয়াছেন।

#### [ প্রকৃতিভাব ও কামজয়—সরলতা ও ঈশ্বরলাভ ]

শ্রীরামরুষ্ণ (ছেলেটীর প্রতি)—আরোপ করলে ভাব বদলে যায়। প্রকৃতি ভাব আরোপ করলে ক্রমে কামাদি রিপুনষ্ট হয়ে যায়। ঠিক মেযেদের মতন ব্যবহার হয়ে দাঁড়ায়। যাত্রাতে যারা মেয়ে সাজে তাদের নাইবার সময় দেখেছি,—মেয়েদের মত দাঁত মাজে, কথা কয়।

"তুমি একদিন শনি মঙ্গলবারে এসে।।

্থাণক্ষের প্রতি )— 'ব্রহ্ম ও শক্তি অতেদ। শক্তি না মানলে জগৎ থিগা হয়ে যায়; আমি, তুমি, ঘর, বাড়ী, পরিবার,—সব মিথ্যা। ঐ আফাশক্তি আছেন বলে জগৎ দাঁডিয়ে আছে। কাটামোর খুঁটি না থাকলে কাটামোই হয় না—স্থানর তুর্গা ঠাকুর প্রতিমাও হয় না।

"বিষয় বৃদ্ধি ত্যাগ না করলে চৈত্তাই হয় না—ভগবান লাভ হয় না। থবক্লেই কপেটতা হয়। সবল নাহলে তাকে পাওয়া যায় না—

"এইসি ভক্তি কর ঘট ভিতর ছোড কপট চতুরাই। সেবা বন্দি আউর অধীনতা সহজে নিলি রঘরাই॥''

"যার। বিষয় কর্ম করে—আফিসের কাজ কি ব্যবসা—তাদেবও স্ত্যেতে থ কা উচিত। সভ্য কথা কলির তপস্তা।

প্রাণরক্ত—অন্মিন্ ধর্মে মহেশি স্থাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রোপকারনিরতো নিব্বিকারঃ স্বাশয়ঃ ॥

"মহানির্ব্বাণতস্ত্রে এরূপ আছে।" শ্রীরামক্কণ্ড—হাঁ, ঐগুলি ধারণা কর্তে হয়।

# ছতীয় পরিচেছদ

## ঠাকুর প্রীরামক্ষের যশোদার ভাব ও সমাধি

ঠাবুর ছোট খাটটীর উপর গিষা নিজের আমনে উপবিষ্ট হুইয়াছেন। স্কানাই ভাবে পূর্ণ। ভাব-চক্ষে রাধালকে দর্শন করিছেচেন। রাধালকে দেখিতে দেখিতে বাৎস্ল্য বসে আপ্লুত হুইলেন; অক্লে পূলক হুইতেছে। এই চক্ষে কি যশোদা গোপালকে দেখিতেন প

দেখিতে দেখিতে আবাব ঠাকুর সমাধিত্ব হইলেন। ঘরের মধ্যন্ত ভক্তেরা অব্যক্ ও নিশুক্ত হইয়া ঠাকুর জীরামক্কফের এই অচুত ভাবাবতা দর্শন করিতেছেন।

কিঞ্ছিৎ প্রকৃতিস্থ ইইয়া বলিতেছেন—রাখালকে দেখে উদ্দীপন কেন চয় পূ

যত এগিয়ে যাবে ততই ঐখর্গার ভাগ কম পড়ে যাবে। সাধকের প্রথম

দর্শন হয় দশভ্জা, ঈশ্বী মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তিতে ঐশ্বর্গার বেশী প্রকাশ। ভারপর

দর্শন দ্বিভূজা,—তথন দশহাত নাই—অত অন্ত্রশস্ত্র নাই। তার পর গোপাল

মূর্ত্তি দেশন,—কোনও ঐশ্বর্গই নাই কেবল কচি ছেলের মূর্ত্তি। এরও পারে

আছে—কেবল জ্যোভি: দশন।

[সমাধির পর ঠিক ব্রহ্মজানের অবস্থা—বিচার ও আস্তিক ভ্যাগ]

তাঁকে লাভ হলে, তাঁতে সমাধিস্ব হলে —জ্ঞান বিচার আর থাকে না।
জ্ঞান বিচার আর কতক্ষণ? যতক্ষণ অনেক বলে বোধ হয়.—

শ্যতক্ষণ জীব, জগৎ, আমি, ভূমি এ সৰ বোধ থাকে। যথন ঠিকি ঠিকি একি জ্ঞান হয তথন চূপ হযে যায়। যেমন ত্ৰৈলঞ্সামী।

"ব্রাক্ষন লোজনের সময় দেখ নাই ? প্রথমটা খুব হৈ চৈ। পেট যত ভরে আংস্ছে ততই হৈ চৈ কমে যাছে। যথন দ্ধি মৃত্তি পডল তথন কেবল স্প্সাপ্! আরে কৈনত শব্দ নাই। তার প্রই নিদ্রা—স্মাধি। তথন হৈ চৈ আর আদৌ নাই! (মাষ্টার ও প্রাণরুষণ্ডর প্রতি)—"অনেকে ব্রশ্বজ্ঞানের কথা কয়, কিন্তু নীচের জিনিস লয়ে থাকে। ঘর বাডী, টাকা, মান, ইন্দ্রিয়স্থ। মহুমেন্ট (monument) এর নীচে যতক্ষণ থাকা ততক্ষণ গাড়ী, ঘোড়া, সাহেব মেম— এই সব দেখা যায়। উপবে উঠলে কেবল আকাশ, সমুদ, ধৃ ধৃ কচ্ছে!— ব্রাড়ী- ঘোড়া, গাড়ী, মাহুষ এ সব আব ভাল লাগে না, পিপডের মত দেখায়!

"ব্ৰহ্মজ্ঞান হলে সংসারাস্তি, কংমিনীকাঞ্চনে উৎসাহ,—স্ব চলে যায়। সব শাস্তি হয়ে যায়। কাঠ পোডাবাব সময় অনেক পড় পড় শব্দ আব আভিনের কাঁকো। সব শেষ হয়ে গেলে ছাই পডল—তথ্ন আর শব্দ পাকেন। আস্তিক গেলেই উংসাহ যায়—শেষে শাস্তি।

"ঈশ্বরের যত নিকটে এগিয়ে যাবে ততই শান্তি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। গঙ্গাব যত নিকটে যাবে ততই শীতল বোধ হবে। স্নান করলে আরও শান্তি।

তেবে জীব, জগৎ,—চতুর্নিংশতি তত্ত্ব,—এ সব, তিনি আছেন বলে সব আছে। তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। ১ এর পিঠে অনেক শৃন্ত দিলে সংখ্যা রেডে যায়। ১ কে পুঁছে ফেল্লে শৃন্তের কোনও পদার্থ থাকে না।

প্রাণক্রককে রূপা করিবার জন্ম ঠাকুর কি এইবার নিজের **অবস্থা সম্বন্ধে** ই**ন্ধিত** করিতেছেন **?** 

ঠাকুর বলিতেছেন—

[ ঠাকুবের অবস্থা—ব্রহ্মক্সানেব পর 'ভক্তির আমি' ]

"ব্রস্কজানের পর—সমাধিব পর—কেং কেং নেমে এগে 'বিছার আমি' ভিক্তির আমি' লয়ে থাকে। বাজার চুকে গেলে কেউ কেউ আপনার খুসি বাজারে থাকে। যেমন নারদাদি। তাঁবা লোকশিক্ষার জন্ত 'ভিক্তির আমি' লয়ে থাকেন। শক্ষরাচার্য্য লোক শিক্ষার জন্ত 'বিছাব আমি' রেখেছিলেন।

"একটুও আসক্তি থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না। স্থতার ভিতর একটু আঁস্থাকলে স্থাচেব ভিতর যাবে না।

িখি।ন ঈশ্বর লাভ কবেছেন, ভাঁর কাম ক্রোধাদি নাম মাত্র। যেমন পোড়াদভি। দড়ির আকার। কিন্তু ফুঁদিলে উডে যায়! "মন আসজিশুন্ত হলেই তাঁকে দর্শন হয়। শুদ্ধ মনে যা উঠবে সে তাঁরই বাণী। শুদ্ধ মনও যা শুদ্ধ বৃদ্ধিও ত:—শুদ্ধ আত্মাও তা। কেন না তিনি বই আর কেউ শুদ্ধ নাই।

"তাঁকে কিন্তু লাভ করলে ধর্মাধর্মের পার হওয়া যায়। এই বলিয়া ঠাকুর সেই দেবহুলভিকণ্ঠে রামপ্রসাদের গান ধরিলেন—

> আয় মন বেডাতে যাবি ! কালী কল্পতক মূলেরে, চারি কল কুডাযে পাবি ॥ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া নিব্তিরে সঙ্গে লবি ! বিবেক নামে তার বেটাবে তত্ত্বপা তায় স্থধাবি ॥"

# চতুর্থ পরিচেছ্দ

### ঠাকুর প্রারামক্ষের প্রারাধার ভাব

ঠাকুর দক্ষিণপূর্ব্ব বারাওায় আধিয়া বদিয়াছেন। প্রাণ্রফাদি ভক্তগণ্ও সঙ্গে সঙ্গে আধিয়াছেন। হাজবা মহাশ্য বারাওায় বসিয়া আছেন। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে প্রাণ্রফাকে বলিভেছেন—

"হাজরা একটি কম নয় শালি এখানে বড় দরগা হয়, তাবে হাজরা ছোট দবগা। (সকলের হাজ)।

বারাভায় নবকুমার আধিরাছেন। ভক্তদেব দেখিয়াই চলিয়া গেলেন। ঠাকুর বলিতেছেন—অহফারের মৃতি।

বেলা সাডে নয়টা হইয়াছে। প্রাণক্ষ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন,—কলিকাতাব বাটতে ফিরিয়া যাইবেন।

একজন বৈরাগী গোপীযন্ত্রে ঠাকুরের ঘরে গান করিতেছেন—

নিত্যানন্দের জাহাজ এগেছে।
 তোরা পারে যাবি তো ধর এগে॥

ছয় মানোয়ারি গোরা, তারা দেয় সদা পারা, বুক পিঠে তার ঢাল খাঁডা ঘেরা। তারা সদর হয়ার আলগা ক'রে, রত্ত্মাণিক বিলাচ্ছে।

গান— এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।

এ বাবে বর্ষা ভারি, হও ছঁ সারী, লাগো আদা জল থেয়ে।
যথন আদেবে প্রাবণা, দেখতে দেবে না।
বাঁশ বাধারী পচে যাবে, ঘর ছাওয়া হবে না।
থেমন আদেবে ঝটকা, উড়বে মট্কা, মট্কা যাবে ফাঁক হয়ে।
(ভমিও যাবে হাঁ হ'য়ে)।

গান—কার ভাবে নদে এসে, কাঙ্গাল বেশে, হরি হয়ে বলছ হরি।
কার ভাবে ধরেছ ভাব, এমন স্বভাব, তাও ত কিছু বুঝতে নারি।
ঠাকুর গান ভনিভেছেন, এমন মমর শ্রীগুক্ত কেদার চাটুর্য্যে আসিয়া প্রণাম
করিলেন। তিনি অফিসেব বেশ পরিয়া আসিয়াছেন—চাপকান, ঘড়ি,
ঘডির চেন। কিন্তু ঈশ্বরের কথা হইলেই তিনি চক্ষের জলে ভাসিয়া যান।
অতি প্রেমিক লোক। অন্তরে গোপীর ভাব।

কেদারকে দেখিয়া ঠাকুরের একবারে ত্রীবৃদ্ধাবন লীলা উদ্দীপন হইয়া গেল। প্রেমে মাভোয়ারা হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও কেদারকে সম্বোধন করিয়া গান গাইভেছেন—

স্থি, সে বন কভদূব।

( যথা আমার শ্রামত্মন্দব ) ( আর চলিতে যে নাবি )।

শ্রীরাধার ভাবে গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ। চিত্রাপিতের স্থায় দণ্ডায়মান; কেবল চক্ষের ছুই কোণ দিয়া আনন্দাঞ পড়িতেছে।

কেদার ভূমিষ্ঠ। ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া স্তব কবিতেছেন—
ক্ষদ্যকমলমধ্যে নির্বিশেষং নিরীহং।
হরিহরবিধিবেল্পং যোগিভিধ্যানগ্ম্যম ॥
জ্ঞানমরণভীতিত্রংশি স্চিৎে স্কর্পম।

সকল ভূবনবী**জঃ ব্ৰহ্ম**চৈত**ন্ত্ৰমী**ড়ে॥

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুব শ্রীরামক্বঞ্চ প্রের ভিত্ত ইইতেছেন। কেদার নিজ্ঞ বাটী হালিস্ক্রব ইইতে কলিকাতায় কর্ম্মস্তলে ঘাইবেন। পথে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ঠাকুব শ্রীরামক্বফকে দর্শন করিয়া যাইতেছেন। একটু বিশ্রাম কবিষা কেদার বিদায় গ্রহণ কবিলেন।

এইরপে ভক্তসঙ্গে কথা কহিতে কহিতে বেলা দুপ্রহর হইল। শ্রীযুক্ত রামলাল ঠাকুরেব জন্ম থালা করিয়া মা কালীর প্রসাদ আনিয়া দিলেন। ঘবের মধ্যে ঠাকুর দক্ষিণাপ্ত হইমা আসনে বসিলেন ও প্রসাদ পাইলেন। আহাব বালকের দ্বায়,—একটু একটু সব্মুখে দিলেন।

আহাবাস্তে ঠাকুব চোট খাটটীতে একটু বিশ্রাম করিতেচেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাডোয়ারী ভক্তেরা আফিয়া উপস্থিত হইলেন।

## পঞ্ম পারচ্ছেদ

## অভ্যাসযোগ—হুইপথ—বিচার ও ভক্তি

বেলা ৩টা। মাডোয়ারী ভজেরা মেজেতে বসিয়া ঠাকুবকে প্রাণ্ণ করিতেছেন। মাষ্টাৰ, বাধাল ও অক্যান্ত ভজেরা ঘবে আছেন।

মাডোযারী ভক্ত-মহারাজ, উপায় কি ?

জীবামকৃষ্ণ—ছই রক্ষ আছে। বিচাব পপ,—আব অফুরাগ বা ভক্তির পণ। সং অসং বিচাব। এক্ষাত্র সং বা নিত্য বস্তু ঈশ্বব, আর সমস্ত অসৎ বা অনিত্য। বাজীক্রই স্ত্য, ভেল্পী মিধ্যা। এইটি বিচার।

শিবিক আর বৈবাগা। এই সং অসং বিহাবের নাম বিবেক। বৈরাগ্য অর্থাৎ সংসাবের দ্রবোব উপর বিরক্তি। এটা একবারে হয় না—রোজ অভ্যাস কর্তে হয় । কামিনীকাঞ্চন আগে মনে ভ্যাগ কর্তে হয়;—ভার পর তাঁর ইচ্ছায় মনের ভ্যাগও করতে হয়, বাহিবের ভ্যাগও কর্তে হয়। কলকাতার লোকদের বলবার যো নাই 'ঈখরের জন্ম সব ত্যাগ কর'—বল্তে হয় 'মনে ত্যাগ কর'।

"অভ্যাস যোগের দারা কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি ভাগে করা যায়। গীতায় এ কথা আছে। অভ্যাস দারা মনে অসাধাবণ শক্তি এসে পডে তথন ইঞ্জিয় সংযম করতে—কাম, জোধ বশ করতে—কষ্ট হয় না। যেমন কচ্ছেপ হাত, পা টেনে নিলে আর বাহির করে না; কুড্ল দিয়ে চার থানা করে কাটলেও আর বাহির করে না।

মাডোয়ারী ভক্ত-মহারাজ, হুই পথ বল্লেন; আর এক পথ কি প

শ্রীরামরুক্ত—অহুরাগের বা ভক্তির পথ। ব্যাকুল হ'য়ে একবার কাঁদ
—নির্জনে, গোপনে—দেখা দাও বোলে।

"ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্রামা থাক্তে পারে।"

মাডোয়ারী ভক্ত—মহারাজ, সাকার পূজার মানে কি? আর নিরাকার নির্ভূণ,—এর মানেই বা কি?

শ্রীবামরুষ্ণ—যেমন বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে মনে পড়ে, তেমনি প্রতিমার পূজা করতে করতে সত্যের রূপ উদ্দীপন হয়।

শিশাকার রূপ কি রকম জান ? যেমন জল রাশির মাঝ থেকে ভূডভূড়ি উঠে সেইরূপ। মহাকাশ চিদাকাশ থেকে এক একটি রূপ উঠ্ছে দেখা যায়! অবতারও একটি রূপ। অবতার লীলা সে আভাশক্তিরই থেলা।

#### [পাণ্ডিত্য—আমি কে প আমিই তমি ]

পাণ্ডিত্যে কি আছে ? ব্যাকুল হয়ে ডাক্লে তাঁকে পাণ্ডয়া যায়। নানা বিষয় জানবার দরকার নাই।

"যিনি আচার্ঘ্য তাঁরই পাঁচটা জানা দরকার। অপংকে বধ করবার জন্ত ঢাল তরোয়াল চাই; আপনাকে বধ করবার জন্ম একটি ছুঁচ বা নরুণ হলেই হয়।

শ্বামি কে, এইটি খুঁজতে গেলে তাঁকেই পাওয়া যায়। আমি কি মাংস, না হাড়, না রক্ত, না মজ্জা;—না মন, না বুদ্ধি ? শেষে বিচারে দেখা যায় যে আমি এ সব কিছুই নয়। 'নেতি' 'নেতি'। আত্মাধরবার ছেঁাবার যো নাই। তিনি নিগুণি—নিরুপাধি।

"কিন্তু ভক্তি মতে তিনি স্থান। চিনায় খাম, চিনায় ধাম—সব চিনায়!" মাডোয়ারী ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

## [ দক্ষিণেশ্বরে সন্ধ্যা ও আরতি ]

সন্ধ্যা হইল। ঠকুর গঙ্গাদর্শন করিতেছেন। ঘরে প্রদীপ জ্বালা হইল, শ্রীরামক্কফ জগৎমাতার নাম করিতেছেনও খাটটীতে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার চিন্তা করিতেছেন।

ঠাকুরবাডীতে এইবার আরতি হইতেছে। যাঁহারা এখনও পোন্তার উপর বা পঞ্চবটি মধ্যে পাদচারণ করিতেছেন তাঁহারা দূর হইতে আরতির মধুর ঘণ্টানিনাদ শুনিতেছেন। জোয়ার আদিয়াছে,—ভাগীবেথী কুলকুল শব্দ কবিয়া উত্তরবাহিনী হইতেছেন। আরতির শব্দ এই কুলকুল শব্দের সঙ্গে মিপ্রিত হইয়া আরও মধুর হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে প্রেমোরতে ঠাকুর প্রীরামক্ষণ বিষয়া আছেন। সকলেই মধুর! হৃদ্য মধুম্য়! মধু, মধু, মধু!

# দিতীয় খণ্ড

## ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল, রাম, নিত্যগোপাল, চৌধুরী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

# श्रथम श्रीतराष्ट्रम

## নির্জ্জনে সাধন—Philosophy—ইশ্বর দর্শন

ঠাকুর শ্রীরামক্র সেই পূর্বপরিচিত ঘরে মধ্যান্তে সেবার পর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। আজ ২৫শে ফেক্রয়ারী, ১৮৮৩ গৃষ্টাব্দ।

রাথাল, হরীশ, লাটু, হাজবা আজকাল ঠাকুরের পদছায়ায় সর্বাদা বাস করিতেভেন। কলিকাতা হইতে রাম, কেদার, নিত্যগোপাল, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তেরা আসিয়াছেন। আর চৌধুবী আসিয়াছেন।

চৌধুরীর সম্প্রতি পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে। মনের শান্তির জন্ম তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিতে কয়বার আসিতেছেন। তিনি চারটা পাশ করিয়াছেন ---রাজসরকারে কাজ করেন।

শ্রীরামরুষ্ণ (রাম প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)—রাখাল, নরেন্দু, ভবনাথ এরা নিত্য সিদ্ধ—জন্ম থেকেই চৈতিয় আছে। লোকশিক্ষার জয়ই শরার ধারণ।

শ্বার এব থাক আছে রুপাসিদ্ধ। ২ঠাৎ তাঁর রুপা হ'ল—অমনি দর্শন আর জ্ঞানলাভ। থেমন হাজার বছবের অন্ধকার ঘর—আলো] নিয়ে গেলে একক্ষণে আলো হ'য়ে যায়!—একটু একটু করে হয় না।

"যারা সংসারে আছে তাদের সাধন কর্তে হয়। নির্জ্জনে গিয়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ভাক্তে হয়।

(চৌধুরীর প্রতি)— পাণ্ডিত্য দারা তাঁকে পাওয়া যায় না।

"আর তাঁর বিষয় কে বিচার করে ব্যবে—তাঁর পাদপ্রে ভক্তি যাতে হয়, তাই সকলের করা উচিত।

#### [ ভীন্মদেবের ক্রন্দন— হারজিত—দিব্যচক্ষু ও গীতা ]

"তাঁর অনন্ত ঐশ্বয়—কি বুঝবে ? তাঁর কাষ্যই বা কি বুঝতে পার্বে।

ভীল্মদেব যিনি সাক্ষাৎ অষ্ট্রস্থর একজন বস্থ—তিনিই শর্শয্যায় শুয়ে কাঁদতে লাগলেন। বল্লেন—কি আক্র্যাণ পাগুরদের সঙ্গে স্বয়ং ভগবান সর্বাদাই আছেন তবু তাদের হৃঃথ বিপদের শেষ নাই !—ভগবানের কার্য্য কে বুঝবে।

"কেউ মনে করে আমি একটু সাধন ভজন করেছি, আমি জিতেছি। কিছ হার জিত তাঁর হাতে। এধানে একজন মাগী (বেখা) মরবার সময় সজ্ঞানে গঙ্গা লাভ করলে।"

চৌধুরী—তাঁকে কিরুপে দর্শন করা যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ — এ চক্ষে দেখা যায় না। তিনি দিব্য চক্ষু দেন তবে দেখা যায়। অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনের সময় ঠাকুর দিব্যচক্ষু দিছলেন।

"তোমার ফিলজফিতে (Philosophy) কেবল হিসাব কিতাব করে! কেবল বিচার করে। ওতে তাঁকে পাওয়া যায় না।

#### [ অহেতুকী ভক্তি—মূলকণা রাগাহুগা ভক্তি ]

"যদি রাগ ভক্তি হয়—অমুরাগের সহিত ভক্তি—তা হ'লে তিনি স্থির পাকতে পার্যেন না।

শভক্তি তাঁর কিরূপ প্রিয়—থোল দিয়ে জাব যেমন গরুর প্রিয়,—গব্ গব্ করে থায়!

''রাগ-ভক্তি—ঙদ্ধাভক্তি—অহেতুকী ভক্তি। যেমন প্রহ্লাদের।

"ভূমি বড়লোকের কাছে কিছু চাও না—কিন্তু রোজ আসো—তাকে দেখতে ভালবাসো। জিজ্ঞাসা করলে বল—'আজ্ঞা দরকার কিছু নাই—
আপনাকে দেখতে এসেছি।' এর নাম অহৈতৃকী ভজ্জি। ভূমি ঈশ্বরের কাছে কিছু চাও না—কেবল ভালবাসো।"

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন—

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই

শুদ্ধাভক্তি দিতে কাতর হই। [ ২য় ভাগ, ৬০ পুষ্ঠা।

**'মূলকথা ঈখ**রে রাগা**হ**গা ভক্তি। আর বিবেক বৈরাগ্য।"

टिंग्री-महानय, खक्र ना ह'त्न कि ह'त्व ना ?

শ্রীরামকৃষ্ণ-সক্রিদানন্দই গুরু।

শিব সাধন করে ইউ দেশনের সময় গুরু সামনে এসে পড়েন—আর বলেন, ঐ দেধ তোর ইউ।"—তারপর গুরু ইউে লীন হয়ে যান। যিনি গুরু তিনিই ইউ। গুরু থেই ধরে দেন।

"অনস্তত্রত করে। কিন্তু পূজা করে—বিফুকে। তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরের অনস্তরপা

#### [ এরামরুষ্ণের স্বধর্মসমন্বয় ]

(রামাদি ভক্তদের প্রতি)—"থদি বল কোন মৃত্তির চিন্তা করবো; যে মৃত্তি ভাল লাগে তারই ধ্যান করবে। কিন্তু জান্বে যে সবই এক।

কারু উপর বিদেব করতে নাই। শিব, কালী, হরি,—স্বই একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যে এক করেছে সেই ধন্ত।

वृहः देनव, श्रुप कानी, भूत्य हित्रवान।

"একটু কাম ক্রোধাদি না থাকলে শরীর থাকে না। তাই তোমরা কেবল কমাবার চেষ্টা করবে"।

ঠাকুর কেদারকে দেখিয়া, বলিতেছেন---

"ইনি বেশ। নিত্যও মানেন, লীলাও মানেন। একদিকে ব্ৰহ্ম আবার দেবলীলা-মাছ্যলীলা পর্যান্ত।

কেদার বলেন যে ঠাকুর মাহুবদেহ লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।

[ সন্ন্যাসী ও কামিনী—ভক্তা স্ত্রীলোক ]

নিত্যগোপালকে দেখিয়া ঠাকুর ভক্তদের বলিভেছেন— "এর বেশ অবস্থা। (নিত্যগোপাণের প্রতি)—ভূই সেথানে বেশি যাস নি।—কথনও একবার গেলি। ভক্ত হলেই বা—মেয়েমাতুষ কি না। তাই সাবধান।

"সন্ধ্যাসীর বড় কঠিন নিয়ম। স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যান্ত দেণ্বে না। এটি সংসারী লোকদের পক্ষে নয়।

"প্রীলোক যদি থুব ভক্তও হয়,—তবুও মেশামিশি করা উচিত নয়। জিতেন্দ্রিয় হ'লেও—লোক শিক্ষার জন্ম ত্যাগীর এ সব কর্ত্তে হয়।

"সাধুর যোল আনা ত্যাগ দেখলে অন্ত লোকে ত্যাগ কর্তে শিশ্বে। তা না হ'লে তারাও পড়ে যাবে। সন্ন্যাসী জগৎগুক্।

এইবার ঠাকুর ও ভক্তেরা উঠিয়া বেড়াইতেছেন। মাষ্টার প্রহলাদের ছবির সম্মুখে দাড়াইয়া ছবি দেখিতেছেন। প্রহলাদের অহৈতৃকী ভক্তি— ঠাকুর বলিয়াছেন।

# তৃতীয় খণ্ড

### নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বলরামমন্দিরে

# श्यम श्रीतराष्ट्रम

## ঠাকুর প্রীরামকৃষ্ণ নরেব্রাদি ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনালমে

ঠাকুর শ্রীরামক্ষণ বলরামের বাড়ীতে ভক্তসঙ্গে বিসিয়া আছেন— বৈঠকথানার উত্তর পূর্বের ঘবে। বেলা একটা হ্ইবে। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাথাল, বলরাম মাষ্টার ঘরে তাঁহার সঙ্গে বিসিয়া আছেন।

. আজ অমাবশু। শনিবার, ৭ই এপ্রেল (২৫শে চৈত্র ) ১৮৮৩ খৃঃ। ঠাকুর সকালে বলরামের বাড়ী আ'সিয়া মধ্যাছে সেবা করিয়াছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল ও আরও ছএকটি ভক্তকে নিমন্ত্রণ করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহারাও এখানে আহার করিয়াছেন। ঠাকুর বলরামকে বলিতেন—এদের থাইও, তাহ'লে অনেক সাধুদের থাওয়ানো হ'বে।

কয়েকদিন হইল ঠাকুর প্রীযুক্ত কেশবের বাটীতে নবর্ন্দাবন নাটক দেখিতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে নরেক্ত ও রাখাল ছিলেন। নরেক্ত অভিনয়ে যোগ দিয়াছিলেন। অভিনয়ে কেশব পাওহারী বাবা সাজিয়াছিলেন।

শ্রীরামক্ষণ (নরেক্রাদি ভক্তের প্রতি)—কেশব (সেন) সাধু সেজে শাস্তি জল ছড়াতে লাগ্লো। আমার কিন্তু ভাল লাগলো না। অভিনয় করে শাস্তিজন।

"আর একজন (কু-বাবু) পাপ পুরুষ সেজেছিল। ও রকম সাজাও ভাল না। নিজে পাপ করাও ভাল না—পাপের অভিনয় করাও ভাল না।"

নরেক্সের শরীর তত হুস্থ ন'র, কিন্ত তাঁহার গান শুনিতে ঠাকুরের ভারি ইচ্ছা। তিনি বলিতেছেন—'নরেক্স, এরা বলছে, একটু গা না। নরেক্র ভানপুরা লইয়া গাইতেছেন—

আমার প্রাণপিঞ্রের পাখী গাওনারে। ব্রহ্মকরতরূপরে বসেরে পাখী, বিভু গুণ গাও দেখি,

( গাও গাও ); ধর্ম অস কাম মোক্ষ, স্থাক ফল খাও না রে।

বল বল আত্মারাম, পড় প্রাণারাম, ছানয়-মাঝে প্রাণ বিহঙ্গ ডাকে ভবিরাম,

ডাকো ভূষিত চাতকের মত, পাধী অলগ থেকো না রে।

গান— বিশ্বভূবনরঞ্জন ত্রন্ধ পরম জ্যোতি।

অন্যদিদের জগৎপতি প্রানের প্রান্ত

গান- ওচে রাজ রাজেশ্ব, দেখা দাও।

চৰণে উৎসৰ্গ নান, কবিতেছি এই আগ,

নংসার অনলকুণ্ডে ঝলমি গিয়াছে ভাও। কর্ম-কলঙ্কে ভাহে, আব্রিত এ স্কুদয় ;

কর্মকলকে ভাতে, আমারভ এ কার; মোহে মুর মুভ্রোষ, হরে আছি দরাময়,

মুত মঞ্জাবনী দুষ্টে, শোধন করিয়ে লও।

গান—গগনের থালে রবিচক্র দাপক জলে। তিয় ভাগ, ২০৫ পৃষ্ঠা গান—চিদাকাশে হলো পূণ প্রেমচক্রেদিয় হে। [ ২য় ভাগ, ৮ পৃষ্ঠা

নরেক্রের গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর ভবনাথকে গান গাহিতে বলিতেছেন। ভবনাথ গাহিতেছেন—

দরাময় ভোমা হেন কে হিতকারী!

স্থে হঃখে শ্ম, বন্ধু এমন কে, পাপ তাপ ভয়গারা।

নরেক্র ( শহাস্তে )—এ ( ভবনাথ ) পান মাছ ভ্যাগ করেছে।

শ্রীরামরক (ভবনাথের প্রতি, সহাত্তে)—দে কিরে! পান মাছে কি হয়েছে ? ওতে কিছু দোব হয় না! কামিনী কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ। রাখাল কোথায়?

একজন ভক্ত—আজা রাধাল ঘুণুছেন।

ঠাকুর ( সহাত্তে )—একজন মাহর বগলে করে যাত্রা শুনতে এসেছিল। যাত্রার দেরী দেখে মাহরটি পেতে ঘুনিয়ে পড্লো। যথন উঠলো তথন সব শেষ হয়ে গেছে! ( সকলের হাক্ত )।

শতথন মাত্রর বগলে করে বাড়ী ফিরে গেলো ( হাস্ত )।

রামদয়াল বড পীডিত। আর এক ঘরে শ্যাগত। ঠারুর গেই ঘরের সন্মুখে গিয়া, কেমন আছেন জিজ্ঞাগা কারলেন।

[পঞ্দশী, বেদান্ত শাত্র ও শীরামক্ষণ—সংসারী ও শান্তার্থ ]

বেলা ৪টা হইবে। বৈঠকখানা ঘরে নরেন্দ্র, রাখাল, মাষ্টার, ভবনাপ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর বিগিয়া আছেন। কয়েকজন ব্রাহ্ম ভক্ত আসিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে কথা হইতেছে।

ব্রাহ্ম ভক্ত—মহাশয়ের পঞ্চনশী দেখা আছে ?

শ্রীরামক্ত্য—ও সব একধার প্রথম প্রথম ৬নতে হয়,—প্রথম প্রথম একবার বিচার করে নিতে হয়। তারপর—

"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী গ্রামা নাকে,

মন তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।

"সাধনাবস্থায় ও সব শুনতে হয়। তাঁকে লাভের পর জানের অভাব থাকে না। মারাশ ঠেলে দেন।

"প্রথমে বানান করে লিখতে হয়,—তার পর অমনি টেনে যাও।

"সোনা গালাবার সময় থুব উঠে পড়ে লাগতে হয়। এক হাতে হাপর
—এক হাতে পাথা — মূথে চোক্ষ—যতক্ষণ না সোনা গলে, গলার পর, যেই
গড়নেতে ঢালা হলো—অমনি নিশ্চিস্ত।

শাস্ত্র শুধু পড়লে হয় না। কামিনাকাঞ্নের মধ্যে থাক্লে শাস্ত্র মর্ম্ম বুঝতে দেয় না। সংসারের আসক্তিতে জ্ঞান লোপ হয়ে যায়।

> 'সাধ করে শিথেছিলাম কাব্যরস যত। কালার পিরীতে পড়ে সব হইল হত ॥' ( সকলের হাঞ )।

ঠাকুর ব্রাহ্ম ভক্তদের সহিত শ্রীযুক্ত কেশবের কথা বলিতেছেন— "কেশবের যোগ ভোগ। সংসারে থেকে ঈশ্বরের দিকে মন আছে। একজন ভক্ত Convocation (বিশ্ববিত্যালয়ের পণ্ডিতদের বাৎসরিক मुखा ) मुश्चास विनारिक्टिन—प्तथनाय त्नारक त्नाकारना !

গ্রীরামক্বন্ধ-অনেক লোক এক সঙ্গে দেখলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়। আমি দেখ লে বিহবল হয়ে যেতাম।

# চতুৰ্থ খণ্ড

নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

# श्रथम श्रीतराष्ट्रम

## শ্রীমন্দির দর্শন ও উদীপন—শ্রীরাধার প্রেমোন্মাদ

ঠাকুর গ্রীরামক্ষ্ণ নন্দনবাগান গ্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ভক্তগঙ্গে বসিয়া আছেন। ব্রাহ্ম ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। সঙ্গে রাথাল, মাষ্টার প্রভৃতি আছেন। বেলা পাঁচটা হইবে।

ঠাকুর প্রথমে আদিয়া নীচে একটি বৈঠকখানা ঘরে আদন গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। সে ঘরে ব্রাহ্ম ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে আদিয়া একত্রিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীক্স (ঠাকুর) প্রভৃতি ঠাকুরবংশের ভক্তগণ এই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

আহত হইয়া ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে বিতলায় উপাসনামন্দিরে গিয়া উপবেশন করিলেন। উপাসনার গৃহের পূর্বধারে বেদী রচনা হইয়াছে। দক্ষিণপশ্চিম কোণে একটি ইংরাজি বাহ্যযন্ত্র রহিয়াছে (piano)। ঘরের উত্তরাংশে কয়েকখানি চেয়ার পাতা আছে। ভাহারই পূর্বধারে দ্বার আছে—অন্তপুরে যাওয়া যায়।

সন্ধ্যার সময় উৎসবের উপাসনা আরম্ভ হইবে। আদি ব্রাক্ষসমাজের শ্রীযুক্ত ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায় হু একটি ভক্তসঙ্গে বেদীতে বসিয়া উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন কবিবেন।

গ্রীমকাল-আজ বুধবার, চৈত্র রক্ষাদশনী তিপি ২রা, মে ১৮৮৩ খুষ্টাব্দ, ব্রান্ধ ভক্তেরা অনেকে নীচের বুহৎ প্রাঙ্গণে বা বাবানদায় বেড়াইতেছেন। প্রীক্ত জানকী ঘোষাল প্রভৃতি কেহ কেহ ঠাকুর শ্রীরামক্কফের কাছে উপাসনা গুহে আসিয়া আসন গ্রহণ কলিয়াছেন। তাঁগোর মুধে ঈশ্বরীয় কথা শুনিবেন। ঘরে প্রদেশ করিবামাত্র বেদীর সমূধে ঠাকুব প্রণাম করিলেন। আসন গ্রহণ কবিয়া রাখাল, মাষ্টার শ্রেভৃতিকে কহিছেছেন—

শ্নিবেকু আমায় বলেছিল, 'সমাজ মনিবর প্রণাম করে কি হয়' **গ** 

"মন্দির দেখলে তাঁবেই মনে পড়ে—উদ্দীপন হয়। যেগানে তাঁর কথা ছয় সেইখানে তাঁর আবিভাব হয়,—আর সকল ভীর্থ উপভিত হয়। এ সব • জায়গা দেখলে ভগবানকেই মনে পডে।

"একজন ভক্ত বাবলা গাছ দেখে ভাবাবিষ্ট হয়েছিল।—এই মনে করে যে এই কাঠে ঠাকুব রাধাকাত্তের বাগানের জন্ম কুড়েলের বাঁট হয়।

<sup>#</sup>এক জন ভক্তের এরূপ গুরুভক্তি যে গুরুর পাড়ার লোককে দেখে ভাবে বিভোর হয়ে গেল!

"মেঘ দেৰে—নীলবসন দেখে জ্রিমতীর ক্লফের উদ্দীপন হ'ত ও উন্মতের স্বায় 'কোথায় ক্ষা!' বলে ব্যাকুল হ'তেন।"

ঘোষাল—উন্নাদ ত ভাল নয়।

শ্রীরামক্রফ—সে কি গে ৭ একি বিষয়চিন্তা করে উন্যাদ, যে অচৈত্য হবে ? এ অবস্থা যে ভগবান চিন্তা করে হয় ! প্রেমোন্মাদ, জ্ঞানোন্মাদ—কৈ छटना नाई १

[উণায়—দীৰ্বকে ভালবাসা ও চয় বিপুকে মোড ফিরানো ] একজন ব্রাহ্ম ভক্ত--কি উপায়ে তাঁকে পাওয়া যায় ?

জ্বীবামক্রঞ-ত।র উপর ভালবাসা।— আর এই সদাস্কদা বিচার—ঈশ্রই সত্য, জগৎ অনিত্য। 🖊

ত্রশ্বস্থা কর্মান্ত কর্মান্ত করা ।

ব্রান্ধ ভক্ত-কাম, ক্রোধ, রিপু, ব্যেচে, কি কবা যায় গ

শ্রীরামরুফ-ভয় রিপুকে ঈশ্ববের দিকে মোড ফিরিযে দাও।

"আত্মার স্থিত রুমণ করা, এই কাম্না।

খারা ঈশ্বরের পথে বাধা দের তাদের উপর ক্রোধ। তাঁকে পাবার লোভ। 'আমার আমার' যদি কবতে হয়—তবে তাঁকে লমে। থেমন— আমার রুষণ, আমার রাম। যদি অংশার কবতে হয় তো বিভীয়ণের মত १— 'আমি রামকে প্রণাম কবেছি—এ মাথা আরু কাফু কাছে অবনত করবো না।

ব্ৰহ্ম ভক্ত — তিনিই যদি স্ব কৰাজেন ভা হলে আমি পাপেৰ জন্ত দায়ী নই ?

[ Free Will, Responsibility ( পাপের দায়িত্ব ) ]

শ্রীবামরফ ( সহাজে )— ছুর্য্যোধন এ কথা বংলছিল—

'ত্বমা জ্যাকেশ জনি স্থিতেন, যথা নিয়ক্তোহন্মি তথা করোনি।

ে "যার ঠিক বিশ্বাস—'ঈশ্ববই কর্তা আব আমি অক্তা'—ভার পাপ কার্য্য হয় না। যে নাচতে ঠিক শিথেতে ভাব বেভালে পা পড়ে না।

<sup>শ</sup>অস্তর শুদ্ধ না হলে ঈশ্বর আছেন বংগ বিশ্বাস্থ হয় না !

ঠাকুর।উপাসনা গৃহে সমবেত লোকগুলিকে দেখিতেছেন ও বলিতেছেন,
—মাঝে মাঝে এরূপ একস্কে ঈশ্বাচিস্তা ও তাঁর নামগুণ কীর্ত্তন বরা খুব
ভাল।

তিবে সংসারী লোকদের ঈশ্বরে অচুরাগফণিক—যেমন তপ্ত লোছে জলের ছিটে দিলে, জল তাতে যতক্ষণ থাকে!

#### [ ত্রন্ধোপাদনা ও শ্রীরামরুঞ ]

এইবার উপাসনা আরম্ভ হটনে। উপাসনার বৃহৎ প্রকোঠ রাহ্ম ভড়ে পরিপূর্ণ হইল। ক্ষেকটি রাহ্মিকা ঘরের উত্তর দিকে চেয়ারে আসিয়া বসিলেন—হাতে সঙ্গীতপুস্তক।

পিয়ানো ও হারমোনিয়াম সংযোগে ব্রহ্মস্কীত গীত হইতে লাগিল। সঙ্গীত শুনিয়া ঠাকুরের আনন্দের গীমা রহিল না। ক্রমে উদ্বোধন,—প্রার্থনা, —উপাসনা। বেদীতে উপবিষ্ঠ আচার্য্যগণ বেদ হইতে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন ---

'ওঁ পিতা নোহসি পিতা নোবোধি নমস্তেহস্ত মা মা হিংসীঃ।

আমাদিগকে বিনাশ করিও না।

ব্রান্ধ ভক্তেরা সমন্বরে আচার্য্যের সহিত বলিতেছেন— ওঁ সভাং জ্ঞানমনস্তং ব্ৰহ্ম। আনন্দর্মপ্রমায়ত্যবিভাতি। শান্তম্ শিবম দৈতম্। ভদ্ধমপাপ বিদ্যু।

এইবার আচাঘাগণ স্তব করিতেচেন---ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায় নমস্তে চিতে স্কলোকাশ্রয়ায়। ইত্যাদি।

স্থোত্র পাঠের পর আচার্যোবা প্রার্থনা করিতেছেন— অসতোমা স্লাম্য। ত্যুসো মা জ্যোতির্গ্যয়। गुर्ल्यामाञ्चलः भगग्र। धादितादिश्वविधि। রুদ্রয়তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিতাম।

ভোত্রাদি পাঠ শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। এইবার আচার্য্য প্রবন্ধ পাঠ করিতেছেন।

[ অক্রোধপরমানন শ্রীরামরফ-অহেভুকরপাসিলু ]

উপাসনা হইয়া গেল। ভক্তদের বুচি মিষ্টান্ন আদি থাওয়াইবার উত্ত্যোগ হইতেছে। ব্রাহ্ম ভল্জেরা অধিকাংশই নীচের প্রাহ্মনে ও বাবান্দায় বায়ুসেবন কবিকেদ্রেন।

রাত নয়টা হইল। ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। গৃহস্বামীরা আহুত সংসারী ভক্তদের লইয়া থাতির করিতে করিতে এত ব্যতিব্যক্ত ইইয়াছেন যে ঠাকুরেব আর কোন সংবাদ লইতে পারিতেছেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( রাখাল প্রভৃতির প্রতি )—কিরে, কেউ ডাকে না যে রে! রাখাল ( সক্রোধে )—মহাশয়, চলে আস্থন—দক্ষিণেশ্রে যাই।

শ্রীরামক্ষ (সহাস্তে)—আরে বোস্—গাড়ীভাডা তিনটাকা হু আনা কে দেবে !— রোক্—করলেই হয় না। পয়সা নাই আবার ফাঁকা রোক্! আর এত রাত্রে থাই কোথা!

অনেকক্ষণ পবে শোনা গেল, পাতা হইয়াছে। সব ভক্তদেব এককালে আহ্বান করা হইল। সেই ভিডে ঠাকুব রাখাল প্রভৃতির সঙ্গে দিতলায় জলযোগ করিতে চলিলেন। ভিডেতে বসিবার জায়গা পাওয়া যাইতেছে না। অনেক কষ্টে ঠাকুরকে একধারে বসানো হইল। স্থানটী অপরিষ্কার। একজন রন্ধনী ব্রাহ্মণী তরকারী পরিবেশন করিল—ঠাকুরের তবকারী থাইতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি হুন টাক্না দিয়া লুছি থাইলেন ও কিঞ্চিত মিষ্টার গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুর দয়াসিক্স গৃহস্বামীদের ছোকরা বয়স। তাহারা তাঁহার পূজা করিতে জানে না বলিয়া তিনি কেন বিরক্ত হইবেন ? তিনি না থাইয়া চলিয়া গেলে যে তাহাদের অমঙ্গল হইবে। আর তাহাবা ঈশ্বরকে উদ্দেশ করিয়াই এই সমস্ত আয়োজন করিয়াছে।

আহারান্তে ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ীভাড়া কে দিবে ? গৃহস্বামীকে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না। ঠাকুর গাড়ীভাড়া সম্বন্ধে ভক্তদের কাছে আনন্দ করিতে করিতে গল্প করিয়াছিলেন—

শগাড়ী ভাড়া চাইতে গেল। তা প্রথমে ইাকিয়ে দিলে !—ভারপর অনেক কষ্টে তিন টাকা পাওয়া গেল, ছু আনা আর দিলে না ! বলে ঐতেই হবে।"

## পঞ্চম খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে—গ্রীয়ক্ত রাখাল, রাম, কেদার, তারক, মাষ্টার প্রাতৃতি ভক্তসঙ্গে

# श्रेश भित्रदाङ्ग

## দক্ষিণেশ্বরম্দিরে—ঠাকুরের প্রাচরণপূজা

ঠাকুব শ্রীবামরক্ত আজ সন্যারতির পর দলিশেশ্বর কালীমন্দিরে দেবী প্রতিমার সমাথে দীডাইয়া দর্শন করিতেছেন ও চামর লইয়া কিয়ৎক্ষণ ব্যজন করিতেছেন।

গ্রীমকাল। আত শুক্রবার জৈ ঠি শুরা তৃতীয়া তিথি ৮ই জুন ১৮৮৩। গত মঙ্গলবার অমাবহার কথা হিতীয় ভাগ পঞ্চম থণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। আজ কলিকাতা হইতে সন্ধ্যাব পর রাম, কেদাব (চাটুর্য্যে), তারক, ঠাকুরের জন্ম কুনমিন্তার লইয়া একখানি গাণী করিয়া আসিয়াছেন।

প্রীযুক্ত কেদারের বয়:ক্রম প্রায় পঞ্চাশ হইবে। পরম ভক্ত, ঈশ্বরের কথা হইলেই চক্ষ্ণ জলে ভাগিয়া যায়! প্রথমে ব্রাহ্মসমাজে যাভায়াত করিতেন,— তৎপরে কণ্ডাভজা, নবরসিক প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের সহিত মিলিয়া অবশেষে ঠাকুর প্রীরামক্ষের পদাশ্র লইয়াছেন। রাজসরকাবের accountant এর কর্ম করেন। তাঁহার বাটা কাঁচড়াপাড়ার নিকট হালিসহর প্রায়ে।

শ্রীষুক্ত তারকেব বয়ঃ ক্রম ২৪ বৎপব ২ইবে। বিবাহ করিয়াছিলেন—
কিছু দিন পবে পদ্নীতিয়োগ হইল। তাঁহার বাটা বারাসত গ্রামে। তাঁহার
পিতা একজন উচ্চদরেব সাধক—ঠাকুর শ্রীরামক্তকে অনেকবার দর্শন করিয়াছিলেন। তারকের মাতৃতিয়োগের পর তাঁহার পিতা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ
করিয়াছেন।

তারক রামের বাটীতে সর্বাদা যাতায়াত করেন। তাঁহার ও নিত্য-গোপালের সঙ্গে তিনি প্রায় ঠাকুবকে দর্শন করিতে আসেন। এখনও একটি অফিসে কর্ম করিতেছেন। কিন্তু সর্বাদাই উদাসভাব।

ঠাকুর শীরামর ফ কালীধর হইতে বহির্গত হইয়া চাতালে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাকে প্রণাম করিলেন। দেখিলেন রাম, মাষ্টার, কেদাব, তারক প্রস্তি ভক্তেরা সেথানে দাঁড়াইয়া আছেন।

#### [ শ্রীযুক্ত তারকের প্রতি শ্বেছ—কেদার ও কামিনী কাঞ্চন ]

ঠাকুর তারককে চির্ক ধরিয়া আদর করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া বড়ই আন্দিত হইয়াছেন।

ঠাকুব ভাবাবিষ্ট ইটয়া নিজেব ঘরে নেজেতে ব্যিয়াছেন। পা ছ্থানি বাডাইয়া দিয়াছেন,—রাম ও কেলাব নানা কুস্থ ও প্লামালা দিয়া শ্রীপাদপদ্ম বিভূষিত করিয়াছেন। ঠাকুব স্মাধিস্থ।

কেদারের নব রসিকের ভাব। খ্রীচরণের বুদ্ধান্দুর্চ ধাবণ কবিয়া আছেন। তাহা হইলে শক্তি সঞ্চার হইবে—এই ধারণা। ঠাকুব একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন—'মা, আঙ্গুল ধরে আমার কি বরতে পারবে!' কেদার বিনীতভাবে হাত জোড় করিয়া আছেন।

শীরামরুষ্ণ (কেদারের প্রতি, ভাবারেশে)—কামিনীকাঞ্চনে মন টানে (তোমার)—মুথে বল্লে কি হবে যে আমার ওতে মন নাই।

"এগিয়ে পড়। চন্দন কাঠের পব আরও আছে—রূপার খনি—সোনার খনি হীরে মাণিক। একটু উদ্দীপন হয়েছে বলে মনে কোরো না যে সব হয়ে গেছে!"

ঠাকুর আবার মার সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন,— "মা! একে সরিয়ে দাও।"

কেদার শুষ্কর্প, রামকে সভয়ে বলিতেছেন,—'ঠাকুর একি বলছেন!'

### [ অবতার ও পার্ষদ ]

শ্রীযুক্ত রাথালকে দেখিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। ভাবে রাথালকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"আমি অনেকদিন এখানে এমেচি !—তুই করে এলি ৽"

ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে তিনি ঈশ্বরের অবতার—আর রাথাল তাঁহার একজন পার্যদ—অন্তরঙ্গ ?

# যষ্ঠ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পেনেটীর মহোৎ-সব ক্ষেত্রে রাখাল, রাম, মাষ্টার, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

# श्रथम পরিচেছদ

## ঠাকুর সম্বীর্তনানন্দে—ঠাকুর কি প্রীগোরাঙ্গ

ঠাকুর শীরামক্বঞ্চ পেনেটির মহোৎসব-ক্ষেত্রে বহুলোকসমাকীর্ণ রাজপথে সংকীর্ত্তনের দলের মধ্যে নৃত্য করিতেছেন। বেলা একটা হইয়াছে। আজ সোমবার, জৈয়ে শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি ১৮ই জুন ১৮৮৩।

সংকীর্ত্তনমধ্যে ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্ম চতুর্দ্দিকে লোক কাতার দিয়া দাঁজাইতেছে। ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতেছেন; কেহ কেহ ভাবিতেছে, প্রীগৌরাঙ্গ কি আবার প্রকট হইলেন! চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি সমুদ্র কল্লোলের ছায় বাডিতেছে। চতুর্দ্দিক হইতে পূপা বৃষ্টি ও হরির শুট পড়িতেছে।

নবন্ধীপ গোস্বামী প্রান্থ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে রাঘ্বমন্দিরাভিমুথে যাইতেছিলেন। এমন সময়ে ঠাকুর কোণা হইতে ভীরবেণে আসিয়া সংকীর্ত্তনদলের মধ্যে নৃত্য করিতেছেন।

এটি রাঘব পণ্ডিতের চিঁ ড়ার মহোৎসব। ছক্লপক্ষের এয়োদশী তিথিতে প্রতিবর্ষে হইয়া থাকে। দাস রঘুনাথ প্রথমে এই মহোৎসব করেন। রাঘব পণ্ডিত তাহার পরে বর্ষে বর্ষে করিয়াছিলেন। দাস রঘুনাথকে নিত্যানন্দ বলিয়াছিলেন, "ওরে চোরা, তুই বাড়ী থেকে কেবল পালিয়ে পালিয়ে আসিস, আর চুরি করে প্রেম আস্বাদ করিস্—আমরা কেউ জান্তে পারি না! আজ্প তোকে দণ্ড দিব, তুই চি ড়ার মহোৎসব করে ভক্তদের সেবা কর্।"

ঠাকুর প্রতি বৎসরই প্রায় আসেন, এখানে রাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে আসিবার কথা ছিল। রাম সকালে কলিকাতা হইতে মাষ্টারের সহিত দক্ষিণেখরে আসিয়াছিলেন। সেইখানে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন ও প্রণামানস্তর উত্তরের বারান্দায় আসিয়া প্রসাদ পাইলেন। রাম কলিকাতা হইতে যে গাডীতে আসিয়াছিলেন সেই গাডী করিয়া ঠাকুরকে পেনেটীতে আনা হইল। সেই গাড়ীতে রাথাল, মাষ্টার, রাম, ভবনাথ আরও ছ্একটি ভক্ত—তাহার মধ্যে একজন ছাদে বিসয়াছিলেন।

গাড়ী Magazine Road দিয়া চানকের বড় রাস্তায় ( Trunk Road) গিয়া পড়িল। যাইতে যাইতে ঠাকুর ছোকরা ভক্তদের সঙ্গে অনেক ফষ্টি নাষ্ট্র করিতে লাগিলেন।

[ পেনেটা মহোৎসবে গ্রীরামক্ষের মহাভাব ]

পেনেটীব মহোৎসব-ক্ষেত্রে গাড়ী পৌছিবামান্তরাম প্রভৃতি ভক্তেরা দেখিরা অবাক হইলেন—ঠাকুর গাড়াতে এই আনন্দ করিতেছিলেন, হঠাৎ একাকী নামিয়া ভারের স্থায় ছুটিভেছেন! ভাঁহারা অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন যে নবধীপ গোস্বামীর সংকীর্তনের দলের মধ্যে ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন ও মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেছেন। পাছে পড়িয়া যান শ্রীযুক্ত নবদাপ গোস্বামা সমাধিস্থ দেখিয়া ভাঁহাকে অতি যত্নে ধারণ করিতেছেন। আর চতুর্নিকের ভক্তেরা হরিলনি করিয়া ভাঁহার চরণে পুপাও বাতাসা নিক্ষেপ করিতেছেন ও একবার দশন করিবার অভ্য ঠেলাঠেলি করিভেছেন।

ঠাকুর অন্ধ্রবাহ্ণদশায় নৃত্য করিতেছেন। বাহ্ন দশায় নাম ধরিলেন—
যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝরে, ঐ তারা তারা হুভাই এসেছে রে।
যারা আপনি নেচে জ্বাং নাচায়, তারা তারা হুভাই এসেছে রে!
(যারা আপনি কেদে জ্বাং কাদায়) (যারা মার থেয়ে প্রেম যাচে)
ঠাকুরের সঙ্গে সকলে উন্মন্ত হইয়া নাচিতেছেন, আর বোধ ক্রিতেছেন,
গৌর নিতাই আমাদের সাক্ষাতে নাচিতেছেন।

ঠারর আবার গান ধরিলেন— নদে টলমল টলমল করে—গৌর প্রেমের হিলোলে রে। স্কীর্ত্তনতরক রাঘ্যমন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সেখানে পরিক্রমণ ও নৃত্য করিয়া ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সন্মুখে প্রণাম করিয়া, গক্ষাকুলের বার্দের প্রতিষ্ঠীত শ্রীশ্রীরাধা-কুষ্ণের বাড়ীর দিকে এই তরকায়িত জ্বনসন্ম অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীশ্রীরাধান্ধক্ষের বাড়ীতে সংকীর্ত্তন দলের কিয়দংশ প্রেবেশ করতেছে—
অধিকাংশ লোকই প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। কেবল দ্বারদেশে ঠেলাঠেলি করিয়া উকি মারিতেছে।

#### [ শ্রীশ্রীরাধাক্তকের আঙ্গিনা মধ্যে নৃত্য ]

ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধার কের আক্ষিনার আবার নৃত্য করিতেছেন। কীর্দ্ধনানন্দে গর্মর মাতোয়ারা। মাঝে মাঝে সমাধিত্ব ইংতেছেন। আর চ্ছুদ্দিক হইতে পুশেও বাতাসা চরণতলে প'ড়তেছে। হরিনানের রোল আক্ষিনার ভিতর মৃহ্মূর্ত্ব ইইতেছে। সেই ধ্বনি রাজ-পথে পৌছিয়া সহস্র কঠে প্রভিশ্বনি হইতে লাগিল। ভাগীরথীবজে যে সকল নৌকা যাতায়াত করিতেছিল তাহাদের আবোহীগণ অবাক্ হইয়া এই সমুদ্রকলোলের ভায় হরিধ্বনি শুনিতে লাগিল ও নিজেরাও 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতে লাগিল।

পেনেটার মহোৎসবে সমবেত সহস্র নরনারাগণ ভাবিতেছে, এই মহাপুরুষের ভিতর নিশ্চয়ই শ্রীগোরাঙ্গের আবিভাব হইয়াছে। হুই একজন ভাবিতেছে, ইনিই বা সাক্ষাৎ সেই শ্রীগোরাঙ্গ।

কুম্র আঙ্গিনায় বহুলোক একত্রিত হইয়াছে। ভক্তের। অতি সম্ভর্পণে ঠাকুর শ্রীরামক্ষণকে বাহিরে আনিলেন।

#### [ শ্রীমণি দেনের বৈঠকখানায় শ্রীরামক্বঞ ]

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে শ্রীযুক্ত মণিসেনের বৈঠকথানায় আদিয়া উপবেশন করিলেন। এই সেন পরিবারদেরই পেনেটীতে শ্রীশ্রীরাধারুফের সেবা। তাঁহারাই এখন বর্ষে বর্ষে মহোৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন ও ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করেন।

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিলে পর মণিসেন ও তাঁহাদের গুরুদেব নবরীপ-গোস্বামী ঠাকুরকে কক্ষান্তরে লইয়া গিয়া প্রসাদ আনিয়া সেবা করাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাম, রাথাল, মাষ্টার, ভবনাথ, প্রভৃতি ভক্তদেরও আর এক ঘরে বসান হইল। ঠাকুর ভক্তবংসল—নিজে দাঁড়াইয়া আননদ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে থাওয়াইতেছেন।

# দিতীয় পরিচেছদ

## শ্রীযুক্ত নবদীপ গোসামীর প্রতি উপদেশ শ্রীগোরাঙ্গের মহাভাব, প্রেম ও তিল দশা

অপরাহা। রাথাল, রাম প্রস্তৃতি ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর মণি সেনের বৈঠকথানায় বসিয়া আছেন। নবদীপ গোখামী প্রসাদ পাওয়ার পর ঠাওা হইয়া বৈঠক-থানায় আসিয়া ঠাকুরের কাজে বসিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মণি সেন ঠাকুরের গাড়ীভাডা দিতে চাহিলেন। ঠাকুর ভথন বৈঠথানায় একটী কৌচে বিসিয়া আছেন আর বলিতেছেন,—'গাড়ীভাড়া ওরা (রাম প্রভৃতিরা) নেবে কেন ? ওরা রোজগার করে।

এইবার ঠাকুর নবদীপ গোস্বামীর সহিত ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( নবরীপের প্রতি )—ভক্তি পাকলে ভাব ;—তার পর মহাভাব —তার পর প্রেম ;—তার পর বস্তু লাভ ( ঈশ্বরলাভ )।

"গৌরাঙ্গের—মহাভাব, প্রেম।

শ্রেই প্রেম হলে জগৎ ত ভূল হয়ে যাবেই। আবার নিজের দেহ যে এত প্রিয় তাও ভূল হয়ে যায়! গৌরাঙ্গের এই প্রেম হয়েছিল। সমূদ্র দেথে যমুনা ভেবে ঝাঁপ দিয়ে পড়্লো!

"জীবের মহাভাব বা প্রেম হয় না—তাদের ভাব পর্যান্ত। আর গৌরান্তের তিন্টী অবস্থা হত। কেমন ?

নব্দীপ--আজা হা। অন্তর্দশা, অর্নাহ্রদশা, আর বাহ্রদশা।

্বীরামরক্ষ—অন্তর্দশায় তিনি সমাধিত্ব থাকতেন। অর্ববাহ্দশায় কেবল মৃত্যু করতে পারতেন। বাহ্দশায় নামসংকীর্ত্তন করতেন। নবদীপ তাঁহার ছেলেটীকে আনিয়া ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন। ছেলেটি যুবা পুক্ষ—শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। নবদ্বীপ—ঘরে শাস্ত্র পড়ে। এদেশে বেদ এক রকম পাওয়াই যেত না। মোক্ষমূলর ছাপালেন, তাই তবু লোকে পড়ছে।

[ পাণ্ডিত্য ও শান্ত্র—শাস্ত্রের সার জেনে নিডে হয় ]

ত্রীরামরুষ্ণ-বেশী শাল্প পড়াতে আরও হানি হয়।

"শাস্ত্রের সার জেনে নিতে হয়। তার পর আর গ্রন্থের কি দরকার।

"সার টুকু জেনে ডুব মারতে হয়—ঈশ্বর লাভের জন্<mark>ত ।</mark>

'আমায় মা জানিয়ে দিয়েছেন বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিখ্যা। গীতার সার,—দশবার গীতা বল্লে যা হয়, অর্থাৎ 'ত্যাগী, ত্যাগী'।

নবরীপ—'ত্যাগী' ঠিক হয় না, 'তাগী' হয়। তা'হলেও সেই মানে।
 তগ্ধাতু ঘঞ্= তাগ;—তার উত্তর ইন্প্রতায়—তাগী। 'ত্যাগী' মানেও
যা 'তাগী' মানেও তাই।

শ্রীরামরুক্ত-গীতার সার মানে--হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে পাবার জন্ম সাধন কর।

নবদ্বীপ-ত্যাগ করবার মন কই হচ্চে ?

শ্রীরামরক্ষ—তোমরা গোসামী, তোমাদের ঠাকুর সেবা আছে;—
তোমাদের সংসার ত্যাগ করলে চলবে না। তা হলে ঠাকুর সেবা কে করবে ?
তোমরা মনে ত্যাগ করবে।

\*তিনিই লোকশিকার জন্ম তোনাদের সংশারে রেখেছেন—তুমি ছাজার মনে করো, ত্যাগ করতে পারবে না—তিনি এমন প্রাকৃতি তোমায় দিয়েছেন যে তোমার সংশারের কাজই করতে হবে।

"এক্কিণ্ড অর্জুনকে বলেছিলেন—ভূমি 'নুদ্ধ করবে না, কি বলছো ?—ভূমি ইচ্ছা করলেই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হইতে পারবে না। তোমার প্রকৃতিতে তোমায় যুদ্ধ করবে।"

#### [ সমাধিস্থ শ্রীরামক্কক —গোস্বামীর যোগ ও ভোগ ]

শ্রীরুষ্ণ অর্জুনের সহিত কথা কহিতেছেন—এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর আবার সমাধিস্থ হইতেছেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত স্থির।—চক্ষু পলকশৃষ্ঠ নিঃশ্বাস বহিতেছে কি না বহিতেছে,—বুঝা যায় না। নবদীপ গোস্বামী, জাঁহার পুত্র ও ভক্তগণ অবাক হইয়া দেখিতেছেন।

কিঞ্চিং প্রকৃতিস্থ হইয়া ঠাকুর নবদ্বীপকে বলিতেছেন-

"যোগ ভোগ। তোমরা গোস্বামীবংশ তোমাদের ছুইই আছে।

"এখন কেবল তাঁকে প্রার্থনা কর, আন্তরিক প্রার্থনা—'হে ঈশ্বর, তোমার এই ভুবনমোহিনী মায়ার ঐশ্ব্য আমি চাই না,—আমি তোমায় চাই।

"তিনি তো সর্বভূতেই আছেন—তবে ভক্ত কাকে বলে ! যে তাঁতে থাকে—যার মন প্রাণ অন্তরাত্মা সব তাঁতে গত হয়েছে।"

ঠাকুর এইবার সহজাবন্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। নবদ্বীপকে বলিতেছেন—

"আমার এই যে অবস্থাটা হয় (সমাধি অবস্থা) কেউ কেউ বলে রোগ। আমি বলি, যার চৈততে জগৎ চৈতন্ত হয়ে রয়েছে,—তাঁর চিস্তা করে কেউ কি অচৈতন্ত হয় ?"

শ্রীযুক্ত মণি সেন অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের বিদায় করিতেছেন— কাছাকে এক টাকা, কাহাকে হুই টাকা—যে যেমন ব্যক্তি।

ঠাকুরকে পাঁচ টাকা দিতে আসলেন।

শ্রীরামক্বঞ্চ বলিলেন, 'আমার টাকা নিতে নাই'।

মণি দেন তথাপি ছাডেন না।

ঠাকুর তথন বলিলেন, যদি দাও তোমার গুরুর দিব্য। মণি সেন আবার দিতে আসিলেন। তথন ঠাকুর যেন অধৈর্য্য হইয়া মাষ্টারকে বলিতেছেন— কেমন গো, নেবো ?' মাষ্টার ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন,—'আজ্ঞা না —কোনু মতেই নেবেন না।'

শ্রীযুক্ত মণি সেনের সোকেরা তথন আম সন্দেশ কিনিবার নাম করিয়া রাথালের হত্তে টাকা দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )—আমি গুরুর দিব্য দিয়েছি।—আমি এখন ধালাস। রাধাল নিয়েছে সে এখন বুঝুগ্গে।

ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ্চ ভক্ত সঙ্গে গাড়ীতে আরোহণ করিলেন—দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ফিরিয়া যাইবেন।

### [ নিরাকার ধ্যান ও ঠাকুর প্রীরামকৃষ্ণ ]

পথে মতিশীলের ঠাকুরবাড়ী। ঠাকুর মাষ্টারকে অনেক দিন হইল বলিতেছেন—এক সঙ্গে আসিয়া এই ঠাকুর বাড়ীর ঝিল দর্শন করিবেন— নিরাকার ধ্যান কিরূপ আরোপ করিতে হয়, শিথাইবার জন্ম।

ঠাকুরের খ্ব সদি হইয়াছে। তথাপি ভক্ত সঙ্গে ঠাকুরবাড়ী দেথিবার জন্ত গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন।

ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা আছে। সন্ধার এখনও একটু দেরী আছে। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহের সন্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

এইবার ঠাকুর বাড়ীর পূর্বাংশে যে ঝিল আছে তাহার ঘাটে আসিয়া ঝিল ও মৎশু দর্শন করিতেছেন। কেহ মাছগুলির হিংসা করে না, মুড়ি ইত্যাদি খাবার জিনিষ কিছু দিলেই বড় বড় মাছ দলে দলে সন্মুথে আসিয়া ভক্ষণ করে —তারপর নির্ভয়ে আনন্দে লীলা করিতে করিতে জ্ঞলমধ্যে বিচরণ করে।

ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন—"এই ছাথো কেমন মাছগুলি। এইরূপ চিদানন্দ সাগরে এই মাছের ন্থায় আনন্দে বিচরণ করা।"

## সপ্তম খণ্ড

#### দক্ষিণেশ্বর গুরুরপী শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরঙ্গসঙ্গে

# शंथम भनितक्रम

## প্রহ্নাদ্টরিত্র শ্রবণ ও ভাবাবেশ—যোষিৎসঙ্গ নিনা

ঠাকুর শ্রীরামক্ষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে সেই পূর্বপরিচিত ঘরে মেজেতে বসিয়া প্রহলাদচরিত্র শুনিতেছেন। বেলা ৮টা হইবে। শ্রীযুত রামলাল ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে প্রহলাদচরিত্র পড়িতেছেন।

আজ শনিবার, অগ্রহারণ রক্ষা প্রতিপদ; ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৮৩ খুটাক।
মণি দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার পদছায়ায় বাস করিতেছেন;—তিনি
ঠাকুরের কাছে বসিয়া প্রফ্রাদচরিত্র শুনিতেছেন। ঘরে শ্রীযুক্ত রাথাল, লাটু
হরিশ; কেহ বসিয়া শুনিতেছেন,—কেহ যাতায়াত করিতেছেন। হাজরা
বারাগ্রায় আছেন।

ঠাকুর প্রজ্লাদচরিত্রের কথা শুনিতে শুনিতে ভাবানিষ্ট হইতেছেন। যথন হিরণ্যকশিপু বধ হইল, নৃসিংহের রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া ও সিংহনাদ শুনিয়া ব্রহ্মাদি দেবভারা প্রলমাশক্ষায় প্রহ্লাদকেই নৃসিংহের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। প্রহ্লাদ বালকের ছায় শুব করিতেছেন। ভক্তবৎসল স্নেহে প্রহ্লাদের গা চাটিতেছেন। ঠাকুর ভাবানিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, 'আহা! আহা! ভক্তের উপর কি ভালবাসন'! বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাব সমাধি হইল! শুন্দহীন,—চক্ষের কোণে প্রেমাঞা।

ভাব উপশ্নের পর ঠাকুর ছোট থাটথানিতে গিয়া বসিয়াছেন। মণি মেজের উপ্পুর তাঁহার পাদমূলে বসিলেন। ঠাকুর তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ঈশ্বরের পথে থাকিয়া যাহারা স্ত্রী-সঙ্গ করে তাহাদের প্রতি ঠাকুর ক্রোধ ও দ্বণা প্রকাশ করিতেছেন। শীরামক্ষ — লজ্জা হয় না। ছেলে হ'য়ে গেছে আবার স্ত্রী-সঙ্গ, ঘুণা করে না।—পভদের মত ব্যবহার! নাল, র্ক্ত, মল, মৃত্র এ সব ঘুণা করে না! যে ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করে, তার পরমান্ত্রনরী রমণী চিতার ভন্ম বলে বোধ হয়। যে শরীর থাক্বে না—যার ভিতর কৃমি, ক্রেদ, শ্লেমা, যতপ্রকার অপবিত্র জিনিস—সেই শরীর নিয়ে আনন্দ! লজ্জা হয় না!

### ্র ঠাকুরের প্রেমানন্দ ও মা কালীর পূজা ]

মণি তিরঞ্চত হইয়া চুপ্ করিয়া হেঁট মূখ হইয়া আছেন। ঠাকুর প্রীরামক্ষণ আবার বলিতেছেন—

প্রীরামক্কঞ-তাঁহার প্রেমের একবিন্দু যদি কেউ পায়, কামিনীকাঞ্চন আতি তৃচ্ছ বলে বোধ হয়। মিডরির পানা পেলে চিটে গুড়ের পানা তৃচ্ছ হয়ে যায়। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করলে, তাঁর নাম গুণ সর্বাদা কীর্ত্তন করলে—তাঁর উপর সেই ভালবাসা ক্রমে হয়।

এই বলিয়া ঠাকুর প্রেমোন্সন্ত হইয়া ঘরের মধ্যে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ও গান গাইতে লাগিলেন—

স্থ্যধনীর তীরে হরি বলে কে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে

( নিতাই নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে )।

প্রায় ১০টা বাজে। প্রীনুক্ত রামণাল কালীখনে মা কালীর নিত্য পূজা সাঙ্গ করিয়াছেন। ঠাকুর মাকে দর্শন করিবার জন্ম কালীখনে যাইতেছেন। মণি সঙ্গে আছেন। মন্দিনে প্রবিষ্ট হইয়া ঠাকুর আগনে উপবিষ্ট হইলেন। ছই একটি ফুল মার চরণে দিলেন। নিজের মাধায় ফুল দিয়া ধ্যান করিতেছেন। এইবার গীতচ্চলে মার শুব করিতেছেন—

ভবদারা ভয়হরা নাম গুনেভি তোমার।

ভাইতে এবার দিয়েছি ভার, তারো তারো না তারো মা ॥ [ শ্রীশ্রীরামকুফকপামৃত—৩য় ভাগ, ৪৪ পৃষ্ঠা।

ঠাকুর কালীঘর হইতে ফিরিয়া আদিয়া তাঁর ঘরের দফিণ-পূর্বে বারাণ্ডায় বিসয়াছেন। বেলা ১০টা হইবে। এথনও ঠাকুরের ভোগ ও ভোগারতি হয় নাই। মা কালী ও রাধাকান্তের প্রসাদি মাথম ও ফল মূল হইতে কিছু লইয়া ঠাকুর জলযোগ করিয়াছেন। রাধাল প্রভৃতি ভক্তেরাও কিছু কিছু পাইয়াছেন।

ঠাকুরের কাছে বিসয়া রাথাল Smiles' Self-Helf পড়িতেছেন,
—Lord Erskine এর বিষয়।

## [ নিষ্কাম কর্ম-পূর্ব জ্ঞানী গ্রন্থ পড়ে না ]

শীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )—ওতে কি বলছে ?

মাষ্টার—সাহেব ফলাকাঙ্খা না করে কর্তব্য কর্ম করতেন,—এই কথা বলুছে—নিষ্কাম কর্ম।

শীরামক্ষ্ণ—তবে ত বেশ! কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ—এক থানাও পুত্তক সঙ্গে থাকবে না। যেমন শুকদেব—তাঁর সব মুখে।

"বইয়ে—শাল্পে—বালিতে চিনিতে মিশেল আছে। সাধু চিনিটুকু ল'য়ে বালি ত্যাগ করে। সাধু সাব গ্রহণ করে।

শুকদেবাদির নাম করিয়া ঠাকুর কি নিজের অবস্থা ইঙ্গিত করিয়া বুঝাইতেছেন।

বৈষ্ণবচরণ কীর্জনিয়া আসিয়াছেন। তিনি স্থবোলমিলন কীর্ত্তন শুনাইলেন।
কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীবৃত রামলাল থালায় করিয়া ঠাকুরের জন্ম প্রসাদ
আনিয়া দিলেন। সেবার পর—ঠাকুর কিঞ্চিং বিশ্রাম করিলেন।

রাত্রে মণি নবতে শয়ন করিলেন। **এত্রিমা** যথন দক্ষিণেশ্বর মন্তিরে ঠাকুরের সেবার জন্ম আসিতেন তথন এই নবতেই বাস করিতেন। কয়েক মাস হইল তিনি কামারপুকুরে শুভাগমন করিয়াছেন।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## প্রীরাখাল, লাটু, জনায়ের মুখ্য্যে প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামক্ষ্ণ মণির সঙ্গে পশ্চিমের গোল বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন। সমুথে দক্ষিণবাহিনী ভাগীরথী। কাছেই করবী, বেল, জুঁই, গোলাপ, ক্ষচ্ড়া প্রভৃতি নানাকুম্মবিভূসিত পুলার্ক্ষ। বেলা ১০টা হইবে।

আজ রবিবার, অগ্রহায়ণ রুফা দিতীয়া, ১৬ই ডিসেম্বর ১৮৮৩ খৃষ্টাক। ঠাকুর মণিকে দেখিতেছেন ও গান গাইতেছেন—

তারিতে হবে মা তারা হয়েছি শরণাগত।

হইয়া রয়েছি যেন পিঞ্জরের পাথীর মত ॥

অসংখ্য অপরাধী আমি, জ্ঞানশৃষ্ঠ মিছে এমি।

মায়াতে মোহিত হ'য়ে বৎসহাবা গাভীর মত।

### [ রামচিন্তা—সীতার স্থায় ব্যাকুলতা ]

"কেন ? পিঞ্জরের পাথীর মত হ'য়ে যাব কেন ? ছাক্! থু!"

কথা কহিতে কহিতে ভাবাবিষ্ট—শরীর, মন সব স্থির ও চক্ষে ধারা! কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন, মা সীভার মত করে দাও—একেবারে সব ভূল—দেহ ভূল, যোনী, হাত, পা, স্তন,—কোনো দিকেই হুঁস নাই। কেবল এক চিক্কা—'কোথায় রাম।'

কিরূপ ব্যাকুল হ'লে ঈশ্বর লাভ হয়—মণিকে এইটি শিথাইবার জন্মই কি ঠাকুরের সীতার উদ্দীপন হইল ? সীতা রামময়জীবিতা,—রামচিকা ক'রে উন্মাদিনী,—দেহ যে এমন প্রিয় তাহাও ভুলে গেছেন!

বেলা ৪টা বাজিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ্চ ভক্তসঙ্গে দেই ঘরে ৰসিয়া আছেন। জনারের মুখুযোবারু একজন আসিয়াছেন—তিনি শ্রীনৃক্ত প্রাণক্কফের জ্ঞাতি। তাঁহার সঙ্গে একটা শান্ত্রজ্ঞ ব্রহ্মণ বন্ধু। মণি, রাখাল, লাটু, হ্রীশ, যোগীন, প্রাকৃতি ভক্তেরাও আছেন।

ষোগীন দক্ষিণখনের সাবর্গ চৌধুরীদের ছেলে। তিনি আজ কাল প্রায় প্রত্যহ বৈকালে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন ও রাত্রে চলিয়া যান! যোগীন এখনও বিবাহ করেন নাই।

ম্থুযে। (প্রণামানস্তর )—আপনাকে দর্শন ক'রে বড় আনন্দ হোলো। প্রীরামরুক্ত-তিনি সকলের ভিতরই আছেন; সকলের ভিতর সেই সোণা, কোনো খানে বেশী প্রকাশ। সংসারে অনেক মাটী চাপা।

মুগুয়ে ( সহাভে )—মহাশয়, ঐহিক পারত্তিক কি ভফাৎ ?

শ্রীরামক্বয়-সাধনের সময় 'নেতি' নেতি' করে ভ্যাগ করতে হয় 'তাঁকে লাভের পর বুঝা যায় তিনিই সব হয়েছেন।

"যথন রামচন্দ্রের হৈরাগ্য হোলো দশরণ বড় ভাবিত হয়ে বশিষ্ঠ দেবের শরণাগত হলেন—যাতে রাম সংসার ভ্যাগ না করেন। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে দেখেন ভিনি, বিমনা হয়ে বসে আছেন—অন্তরে ভীত্র বৈরাগ্য। বশিষ্ঠ বলেন, রাম, ভূমি সংসার ভ্যাগ করবে কেন? সংসার কি তিনি ছাড়া? আমার সঙ্গে বিচার করো। রাম দেখলেন, সংসার সেই পরত্রন্ধ থেকেই হয়েছে,—তাই চুপ করে রহিলেন।

"যেমন যে জিনিস থেকে ঘোল, সেই জিনিস থেকে মাথম। তথন ঘোলেরই মাথম, মাথমেরই ঘোল। অনেক কণ্টে মাথম তুললে (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হোলে); তথন দেখছো যে মাথম থাবলেই ঘোলও আছে,
— যেথানে মাথম সেইখানেই ঘোল। ব্রহ্ম আছেন বোধ থাক্লেই—জীব
জগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—ও আছে।

### [ ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র উপায় ]

"বন্ধ যে কি বস্তু মুখে বলা যায় না। সব জিনিষই উচ্ছিষ্ট হয়েছে ( অর্থাৎ মুখে বলা হয়েছে ),— কেউ বন্ধ কি,— কেউ মুখে বলিতে পারে নাই। তাই উচ্ছিষ্ট হয় নাই। এ কথাটি বিভাগাগরকে বলেছিলাম—বিভাগাগর ভনে ভারী খুসী

"বিষয় বৃদ্ধির লেশ থাকলে এই অক্ষজ্ঞান হয় না। কামিনীকাঞ্চন মনে

আদে । পাকবে না, তবে হবে। গিরিরাজকে পার্বতী বলেন, 'বাণা, ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও তা হলে সাধুসঙ্গ কর'।"

ঠাকুর কি বলছেন, সংসারী লোক বা সন্থাসী যদি কামিনীকাঞ্চন নিম্নে পাকে তা হলে ব্ৰহ্মজান হয় না ?

#### [ যোগভ্রই—ব্রহ্মজ্ঞানের পর সংসার ]

শ্রীরামক্বরু আবার মুখুয়েকে সম্বোধন করে বলছেন—

"তোনাদের ধন এমধ্য আছে অথচ ঈশ্বরকে ডাকছো, এ খুব ভাল। গীতায় আছে যারা যোগভ্রষ্ট তারাই ভক্ত হয়ে ধনীর ঘরে জন্মায়।

মৃথুযো (বন্ধুর প্রতি, সহাস্তে)— ঙচীনাং শ্রীমতাং গেছে যোগ-শ্রেষ্টাহভিজায়তে।'

শ্রীরামক্বঞ্চ ভিনি মনে করলে জ্ঞানীকে সংগারেও রাথতে পারেন। তাঁর ইচ্ছাতে জীব জ্বগৎ হয়েছে। তিনি ইচ্ছাময়—

· মুখ্যাে (সহাত্তে)—তাঁর আবার ইচ্ছা কি ? তাঁর কি কিছু অভাব আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাত্তে)—তাতেই বা দােয কি ? জল হির থাক**লেও জল,** —তরঙ্গ হ'লেও জল।

#### জীব জগৎ কি মিখ্যা ? ]

শ্যাপ চুপ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাক্লেও গাপ,—আবার তির্যাক্-গতি হয়ে এঁকে বেঁকে চল্লেও সাপ।

"বাবু যথন চুপ করে আছে তথনও যে ব্যক্তি,—যথন কাজ করছে তথনও সেই ব্যক্তি।

"জীব জগৎকে বাদ দেবে কেমন করে—তাহলে যে ওজনে কম পড়ে! বেলের বীচি, থোলা বাদ দিলে সমস্ত বেলের ওজন পাওয়া যায় না।

ব্ৰহ্ম নিলিপ্ত। বায়ুতে স্থগন্ধ হুৰ্গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু বায়ু নিলিপ্ত। ব্ৰহ্ম আৰু শক্তি অভেদ। সেই অভাশক্তিতেই জীব জগৎ হয়েছে।

[ সমাধি যোগের উপায় – ক্রন্দনঃ ভক্তিযোগ ও ধ্যানযোগ ]
মুখুয্যো—কেন যোগভাই হয়!

শ্রীরামক্ক — 'গর্ভে ছিলাম যোগে ছিলাম, ভূমে পড়ে থেলাম মাটী। প্ররে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মাহার বেড়ী কিলে কাটি।'

শ্বামিনী কাঞ্চনই মায়া। মন থেকে ঐ ছটি গেলেই বোগা। আত্মা — পরমাত্মা চুম্বক পাথর, জীবাত্মা যেন একটি ছুঁচ,—তিনি টেনে নিলেই যোগ। কিন্তু ছুঁচে যদি মাটি মাথা থাকে চুম্বুকে টানে না,—মাটি সাফ করে দিলে আবার টানে। কামিনী কাঞ্চন মাটী পরিষ্কার করতে হয়।

মুখুয্যে—কিরূপে পরিষ্কার হয় ?

শ্রীরামরুক্ত শুরার জন্ম ব্যাকুল হয়ে কাঁদো শংসই জল মাটিতে লাগ্লে ধুয়ে ধুয়ে ধাবে। যথন খুব পরিকার হবে তথন চুম্বকে টেনে লবে। শংসাগ তবেই হবে।

মুখুয়ো—আহা, কি কথা!

শ্রীরামরুষ্ণ-তাঁর জন্ম কাদতে পারলে দর্শন হয়-সমাধি হয়। যোগে সিদ্ধ হলেই সমাধি। কাদলে কুক্তক আপনি হয়; তারপর সমাধি।

শিষার এক আছে ধ্যান। সহস্রারে শিব বিশেষরূপে আছেন। তাঁর ধ্যান। শরীর সরা, মন বুদ্ধি জাল। এই জালে সেই সভিছেদানন সংখ্যের প্রতিবিম্ব পড়ে। সেই প্রতিবিম্ব সংখ্যের ধ্যান করতে করতে সভ্য সংখ্য তাঁর কুপায় দশন হয়।

### [ 'সাধু সঙ্গ কর ও আন্মোক্তারি ( বকলমা ) দাও' ]

"কিন্তু সংসারী লোকের সর্বাদাই সাধুসঙ্গ দরকার। সকলেরই দরকার। সন্মাসীরও দরকার। তবে সংসার।দের বিশেষতঃ, রোগ লেগেই আছে— কামিনী কাঞ্চনের মধ্যে সর্বাদা থাকতে হয়।

মুখুযো—আজা, রোগ লেগেই আছে।

শ্রীরামক্বক্ষ-তাঁকে আন্মোক্তারি (বকলমা) দাও—যা হয় তিনি করুন।
তুমি বিড়ালছানার মত কেবল তাঁকে ডাকো—ব্যাকুল হয়ে। তার মা
যোখানে তাুকে রাখে—সে কিছু জানে না;—কখনও বিছানার উপর রাখছে,
—কখনও ইেশালে।

### [প্রবর্ত্তক শান্ত্র পড়ে—সাধনার পর তবে দর্শন ]

মুখুয্যে--গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র পড়া ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শুধু পড়লে শুনলে কি হবে ? কেউ হুধ শুনেছে, কেউ হুধ দেখেছে, কেউ থেয়েছে। ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়—আবার তার সঙ্গে আলাপ করা যায়।

"প্রথমে প্রবর্ত্তক। সে পড়ে, শুনে। তারপর সাধক,—তাঁকে ডাকছে, ধ্যান চিস্তা করছে, নাম গুণ কীর্ত্তন করছে। তারপর সিদ্ধ—তাঁকে বোধে বোধ করেছে, দর্শন করেছে। তার পর সিদ্ধের সিদ্ধ; যেমন চৈত্তম্বদেবের অবস্থা—কথনও স্থা, কথনও বাৎস্ল্য, কথনও মধুর ভাব।

মণি, রাধাল, যোগীন, লাটু প্রভৃতি ভক্তেরা এই সকল দেবছর্ল ভ তত্ত্বকথা অবাক হইয়া শুনিতেছেন।

এইবার মুখ্যোরা বিদায় লইবেন। তাঁহারা প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুরও যেন তাঁদের সন্মানার্থ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মুখুয্যে ( সহাত্তে )—আপনার আবার উঠা বসা।—

শীরামরুষ্ণ (সহাস্তো)—আবার উঠা বসাতেই বা ক্ষতি কি? স্থির হলেও জল,—আর হেললে তুল্লেও জল। ঝড়ের এঁটো পাতা—হাওয়াতে যে দিকে লয়ে যায়। আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী।

# ছতীয় পরিচেছ্দ

## শ্রীরামক্ষের দর্শন ও বেদান্ত সম্বন্ধে গুহু ব্যাখ্যা

[ অহৈতবাদ ও বিশিষ্টাহৈতবাদ—জগৎ কি মিথ্যা ! ]

Identity of the Undifferentiated and Differentiated
জনাইয়ের মুথুযোরা চলিয়া গেলেন। মণি ভাবিতেছেন, বেদাস্ত-দর্শন
মতে 'সব স্থাবং'। তবে, জীব, জগৎ, আমি এ সব—কি মিথ্যা !

মণি একটু একটু বেদাস্ত দেখিয়াছেন। আবার বেদাস্তের অফুট প্রতিধ্বনি Kant, Hegel প্রভৃতি জর্মান পণ্ডিতদের বিচার একটু পড়েছেন। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ হুর্বল মান্ত্র্যের স্থায় বিচার করেন নাই,—জগন্মাতা উাহাকে সমস্ত দর্শন \* কবাইয়াছেন। মণি তাই ভাবছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই ঠাকুর শ্রীরামক্বন্ধ মণির সহিত একাকী পশ্চিমের গোল বারাপ্তায় কথা কহিতেছেন। সমূথে গঙ্গা—কুল কুল রবে দক্ষিণে প্রবাহিত হইতেছে। শীতকাল—হর্ণ্যদেব এখনও দেখা যাইতেছে, দক্ষিণপশ্চিম কোণে। যাঁহার জীবন বেদময়—যাঁহার শ্রীমুখনিঃহৃত বাক্য বেদাস্ভবাক্য— যাহার শ্রীমুখ দিয়া শ্রীভগবান কথা কন—যাঁহার কথামৃত লইয়া বেদ, বেদাস্ত, শ্রীভাগবত গ্রহকার ধারণ করে, সেই অহেতুকক্রপাদিক্ষ প্রুষ প্রক্রমপ ধারণ করিয়া কথা কহিতেছেন।

মণি-জগৎ কি মিথ্যা ?

শ্রীরামকৃষ্ণ-মিথ্যা কেন ? ও সব বিচারের কথা।

শ্রেপমটা, 'নেতি' 'নেতি' বিচার করবার সময়, তিনি জীব নন, জগৎ নন, চ্ছুর্বিংশতি তত্ত্ব নন, হয়ে যায়;—'এ সব অ্পরবং' হয়ে যায়। তারপর অফলোম বিলোম। তথন তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন বোধ হয়।

<sup>\*</sup> Revelation: Transcendental Perception: God-vision.

শুকুমি সিঁড়ি ধরে ধরে ছাদে উঠলে। কিছু যতকণ ছাদ বোধ ততকণ সিঁড়িও আছে। যার উঁচু বোধ আছে, তার নীচু বোধও আছে!

"আবার ছাদে উঠে দেখলে—যে জিনিষে ছাদ তৈয়ারী হয়েছে—ইট,
' চুণ, স্বকী—সেই জিনিসেই সি'ড়ি তৈয়ের, হয়েছে।

"আর যেমন বেলের কথা বলেছি।

"যার '**অটল আ**ছে তার **টলও** আছে।

"আমি যাবার নয়। 'আমি ঘট' যত্কণ রয়েছে ততক্ষণ জীব জগৎও রয়েছে। তাঁকে লাভ করলে দেখা যায় তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন !— ভধু বিচাবে হয় না।

শিবের ছ্ই অবস্থা। যথন সমাধিস্থ—মহাযোগে বসে আছেন—তথন আছারাম। আবার যথন সে অবস্থা থেকে নেবে আসেন—একটু 'আমি' থাকে—তথন 'রাম' করে নৃত্য করেন!

ঠাকুর শিবের অবস্থা বর্ণনা করিয়া কি নিজের অবস্থা ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন ?

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর জগন্মাতার নাম ও তাঁহার চিন্তা করিতেছেন। ভল্কেরাও নির্জ্জনে গিয়া যে যার ধ্যানাদি করিতে লাগিলেন। এ দিকে ঠাকুর বাড়ীতেও মা কালীর মন্দিরে, প্রী-শ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে, ঘাদশ শিব-মন্দিরে আরতি হইতে লাগিল।

আজ ক্লম্পশের দিভীয়া তিথি। সন্ধার কিরৎকাল পরে চক্রোদর হইল।
সে আলো মন্দির-শীর্ষ, চতুদ্দিকের তর্রুলতা, ও মন্দিরের পশ্চিমে ভাগীরথীবক্ষে পড়িরা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। এই সময় সেই পূর্ব্বপরিচিত
ঘরে ঠাকুর জ্রীরামক্লম্ব বসিয়া। মণি মেজেতে বসিয়া আছেন। মণি বৈকালে
বেদান্ত সন্ধন্ধে যে কথার অবতারনা করিয়াছিলেন ঠাকুর আবার সেই কথাই
কহিতেছেন।

## [ সব চিন্ময় দর্শন-মথুরকে খাজাঞ্জির পত্র লেখা ]

শ্রীরাসকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—জগৎ মিথ্যা কেন হবে ? ও সব বিচারের কথা। তাঁকে দর্শন হলে তথন বোঝা যায় যে তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন। ভাষায় মা কালীঘরে দেখিয়ে দিলেন যে মা-ই সব হয়েছেন। দেখিয়ে দিলেন সব চিনায়!—প্রতিমা চিনায়!—বেদী চিনায়!—কোশাকুশী চিনায়!—
চৌকাট চিনায়!—মার্কেলের পাথর—সব চিনায়!

'ঘরের ভিতর দেখি—সব যেন রসে রয়েছে ! मक्किमानन রসে।

"কালীঘরের সম্মুথে একজন হুষ্ট লোককে দেখলাম ;—কিন্তু তারও ভিতরে তাঁর শক্তি জ্বলজ্ব করছে দেখলাম!

"তাইত বিড়ালকে তোগের লুচি থাইয়েছিলাম। দেখলাম মাই সব হুয়েছেন—বিড়াল পর্যাস্ত ! তথন থাজাঞ্জি সেজ বাবুকে চিঠি লিখলে যে ভট্চাজ্জি মহাশয় ভোগের লুচি বিড়ালদের থাওয়াচছেন। সেজবাবু আমার অবস্থা বুঝতো। পত্রের উত্তরে লিখলে, উনি যা করেন তাতে কোন কথা বোলোনা।

ত্তাকে লাভ কর্লে এইগুলি ঠিক দেখা যায় তিনিই জীব, জগৎ, চতুবিংশতিতত্ত্ব হয়েছেন।

"তবে যদি তিনি 'আমি' একেবারে পুঁছে দেন তথন যে কি হয় মূপে বলা বায় না। রামপ্রসাদ যেমন বঙ্গেছেন—

'তথন তুমি ভাল কি আমি ভাল সে তুমিই বুঝবে।'

"সে অবস্থাও আমার এক একবার হয়।

"বিচার করে একরকম দেখা যায়,—আর তিনি যথন দেখিয়ে দেন তথন আর এক রকম দেখা যায়।"

# চতুর্থ পরিচেছদ

## জীবনের উদেশ্য ঈশ্বর দর্শন—উপায় প্রেম

পরদিন সোমবার, বেলা আটটা হইল। ঠাকুর শ্রীরামক্ষণ সেই ঘরে বসিয়া আছেন। রাধাল, লাটু প্রভৃতি ভক্তেরাও আছেন। মণি মেঝেতে বসিয়া আছেন। শ্রীযুক্ত মধু ডাক্তারও আসিয়াছেন। তিনি ঠাকুরের কাছে সেই ছোট খাটটির উপরেই বসিয়া আছেন। মধু ডাক্তার প্রবীণ—ঠাকুরের অল্প হইলে প্রায় তিনি আসিয়া দেখেন। বড রসিক লোক।

মণি ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রণামানস্তর উপবেশন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ( মণির প্রতি )—ক**থাটি এই—সচিচদানন্দে প্রেম**।

## [ ঠাকুরের সীতামূর্ত্তী দর্শন—গৌরী পণ্ডিতের কথা]

"কিরূপ প্রেম ? ঈশ্বরকে কিরূপ ভালবাসতে হবে ? গৌরী বল্তো রামকে জানতে গেলে সীতার মত হতে হয়; ভগবানকে জানতে ভগবতীর মত হতে হয়,—ভগবতী যেমন শিবের জন্ম কঠোর তপস্থা করেছিলেন সেইরূপ তপ্তা করতে হয়; পুরুষকে জান্তে গেলে প্রাকৃতিভাব আশ্রয় করতে হয়— স্থিভাব, দাসীভাব, মাতৃভাব।

"আমি সীতামূর্তি দর্শন করেছিলাম। দেখলাম সব মনটা রামেতেই রয়েছে। যোনি, হাত, পা, বসন ভূষণ কিছুতেই দৃষ্টি নাই। যেন জীবনটা রামময়—রাম না থাকলে, রামকে না পেলে' প্রাণে বাঁচবে না!"

মণি —আজা ইা, — যেন পাগলিনী!

জ্ঞীরামক্কঞ-উন্নাদিনী !--ইয়া। ঈশ্বরকে লাভ কর্তে গেলে পাগল হতে হয়।

"কামিনীকাঞ্চনে মন থাক্লে হয় না। কামিনীর সঙ্গে রমণ,—তাতে কি
স্বধা—ঈশ্বরদর্শন হলে রমণ-স্বথের কোটীগুণ আনন্দ হয়। গৌরী বল্ত,

মহাভাব হ'লে শ্রীরের সবছিদ্র—লোমকুপ পর্যা**ত্ত— মহাযোনি** হয়ে যায় এক একটি হিচ্ছে আত্মার সহিত রমন-মুধ বোধ হয়।

### [ ভক্ত পূর্ব জ্ঞানী হবেন ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ভাকৃতে হয়। গুরুর মূথে গুনে নিতে হয়,—কি কর্লে তাঁকে পাওয়া যায়।

''গুরু নিজে পূর্ণ জ্ঞানী হলে তবে পথ দেখিয়ে দিতে পারে।

"পুর্ণ জ্ঞান হলে বাসনা যায়,—পাচ বছরের বালকের স্বভাব হয়। দতাতেয়ে আর জড়ভরত—এদের বালকের স্বভাব হয়েছিল।"

মণি—আজে, এদের থপর আছে ;—আরও এদের মত কত জ্ঞানী লোক হয়ে গেছে।

শীরামর্ক্ষ—হাঁ! জ্ঞানীর সব বাসনা যায়,—যা পাকে তাতে কোন হানি হয় না। পরশমণিকে ছুলৈ তরবার সোণা হয়ে যায়,—তথন আর সে তরবারে হিংসার কাজ হয় না। সেইরূপ জ্ঞানীর কাম ক্রোধের কেবল ভঙ্গীটুকু থাকে। নামনাত্র। তাতে কোন অনিষ্ট হয় না।

মণি—আজে, আপনি যেমন বলেন, জ্ঞানী তিন গুণের অতীত হয়। সন্তু, রক্ষঃ, তমঃ কোন গুণেরই বশ নন। এরা তিন জনেই ডাকাত।

শ্রীরামরুষ-এত গুলি ধারণা করা চাই।

মণি—এরূপ পূর্ণ জ্ঞানী পৃথিবীতে বোধ হয় তিন চার জনের বেশী নাই।

শ্রীরামক্কক—কেন পশ্চিমের মঠে অনেক সাধু সর্যাসী দেখা যায়।

মণি—আজা, সে সন্ন্যাসী আমিও হতে পারি!

শ্রীরামক্বঞ্চ এই কথায় কিয়ৎক্ষণ মণিকে এক দৃষ্টে দেখিতেছেন।

শ্রীরামক্ক ( মণির প্রতি )—কি সব ছেড়ে ?

মণি— নায়া না গেলে কি হবে ? মায়াকে যদি জয় না কর্তে পারে ভধু সন্ন্যাসী হব্য কি হবে ?

সকলেই কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আছেন।

#### [ ব্রিপ্তণাভীত ভক্ত যেমন বালক ]

मिन-बाडा, विश्वनाजीज जिंक कारक बतन १

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে ভক্তি হলে সব চিনায় দেখে। চিনায় খাম! ভিনায় ধাম! ভক্তও চিনায়। সব চিনায়! এ ভক্তি কম লোকের হয়।

ডাব্রুনার নধু ( সহাত্তে )— ত্রিগুণাতীত ভক্তি— অর্থাৎ ভক্ত কোন গুণের বশীভূত নয়।

শ্রীরামক্বঞ্জ ( সহাস্থে )—ইয়া ! যেমন পাঁচ বছরের বালক—কোন গুণের বশ নয়।

মধ্যাক্টে দেবার পর ঠাকুর শ্রীরামক্কণ একটু বিশ্রাম করিতেছেন। শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক আসিয়া প্রণাম করিলেন ও মেজেতে আসন গ্রহণ করিলেন। মণিও মেজেতে বসিয়া আছেন। ঠাকুর শুইয়া শুইয়া মণি মল্লিকের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটা একটা কথা কহিতেছেন।

় মণি মল্লিক— মাপনি কেশবসেনকে দেখুতে গিছ্লেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ—এখন কেমন আছেন গ

মণি মল্লিক — কিছু সারেন নাই।

শ্রীরামক্ষণ — দেখলাম বড রাজিণিক, — অনেকক্ষণ বণিয়েছিল, — তারপর দেখা হল।

ঠাকুর উঠিয়া বদিলেন ও ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

### [ 🔊 মুখ-কথিত চরিতামত—ঠাকুর রাম রাম করিয়া পাগল ]

শীরামক্ক (মণির প্রতি)—আমি 'রাম' 'রাম' করে পাগল হয়ে ছিলাম। পর্যাসীর ঠাকুর রামলালাকে লয়ে লয়ে বেডাতাম। তাকে নাওয়াতাম, খাওয়াতাম, শোওয়াতাম। যেখানে যাবো,—সঙ্গে করে লয়ে যেতাম। 'রামলালা রামলালা' করে পাগল হয়ে গেলাম।

# नक्ष नितरफ्ष

## বিল্বমূলে ও পঞ্চবটীতলায় শ্রীরামকষ্ণ

ঠাকুর শ্রীরামক্ষ্য বিশ্বর্ক্ষের নিকট মণির সহিত কথা কহিতেছেন। বেলা প্রায় নয়টা হইবে।

আজ বুধবার, ১৯শে ডিদেম্বর ১৮৮৩। কৃষ্ণাপঞ্মী তিথি।

বিশ্বতল ঠাকুরের সাধনভূমি। অতি নির্জ্জন স্থান। উত্তরে বারুদ খানা ও প্রাচীর। পশ্চিমে ঝাউগাছগুলি সর্বাদাই প্রাণ-উদাসকারী সোঁ সোঁ শব্দ করিতেছে পরে ভাগীরখী। দক্ষিণে পঞ্চবটী দেখা যাইতেছে। চভূদিকে এত গাছপালা, দেবালয়গুলি দেখা যাইতেক্ছ না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করলে কিন্তু হবে না।

মণি—কেন ? বশিষ্ঠদেব ত রামচজ্রকে বলেছিলেন,—রাম, সংসার যদি দ্বীয় ছাড়া হয় তা হলে সংসার ত্যাগ করো।

শ্রীরামরুষ্ণ ( ঈষৎ হাসিয়া )—েদে রাবণ বধের জন্ম !—তাই রাম সংসারে রইলেন—বিবাহ করলেন।

মণি নির্বাক হইয়া কাঠের ভায় দাঁডাইয়া রহিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামরুক্ষ এই কথা বলিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া যাইবার জন্ত শৃঞ্চবটী অভিমুখে গমন করিলেন।

#### ি'নিরাকার সাধন বড কঠিন' 1

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটী তলায় মণির সহিত কথা কহিতেছেন। বেলা প্রায় ১০টা হইল।

মণি— আজ্ঞা, নিরাকার সাধন কি হয় না ?

শ্রীরামক্ষ্য—হবে না কেন ? ও পথ বড় কঠিন । আগেকার ঋষিরা অনেক তপস্থার ধারা বোধ কর্ত্তো,—ব্রহ্ম কি বস্ত অমুভব কর্ত্তো। ঋষিদের খাটুনি কত ছিল।—নিজেদের কুটীর থেকে সকাল বেলা বেরিয়ে যেত,—সমস্ত দিন তপস্থা করে, সন্ধ্যার পর আবার ফির্তো। তার পর এসে একটু ফলমূল থেতো।

"এ সাধনে একেবারে বিষয় বুদ্ধির লেশমাত্র থাক্লে হবে না। রূপ, রস গন্ধ, স্পর্শ শব্দ এ সব বিষয় মনে আদেপে থাক্বে না। তবে শুদ্ধ মন হবে। সেই শুদ্ধ মনও যা শুদ্ধ আত্মাও তা। মনেতে কামিনীকাঞ্চন একেবারে থাববে না—

"তথন আর একটা অবস্থা হয়। 'ঈশ্বরই কর্তা আমি অক্তা' আমি না হ'লে চলবে না এরূপ জ্ঞান থাক্বে না—স্থুথে হু:খে।

"একটা মঠের সাধুকে ছ্ষ্ট লোকে মেরেছিল,—সে অজ্ঞান হয়ে গিছলো। চৈততা হলে যথন জিজ্ঞাসা করলে কে তোমায় ছ্ধ খাওয়াছেছ ? সে বলেছিল, যিনি আমায় মেরেছেন তিনিই ছ্ধ খাওয়াছেন।

মণি-- वाका रां, कानि।

#### িছিত সমাধি ও উন্মনা সমাধি ]

শ্রীরামক্বঞ্চ-না, শুধু জানলে হবে না ;--ধারণা করা চাই।
বিষয়চিন্তা মনকে সমাধিন্দ্র হতে দেয় না।

"একবারে বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ হলে স্থিত-সমাধি হয়। আমার স্থিত-সমাধিতে দেহত্যাগ হতে পারে, কিন্তু ভক্তি ভক্ত নিয়ে একটু ধাকবার বাসন। আছে। তাই একটু দেহের উপরেও মন আছে।

"আর এক আছে উন্মনা-সমাধি। ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে আনা। ওটা তুমি বুঝেছ?

ক্রেশোহিধিকতরত্তেবামব্যক্তা সক্তেচ্চসাম্।
 অব্যক্তাহি গতিছ':খং দেহবন্তিরবাপ্যতে॥

মণি—আজা হা।

শ্রীরামক্ষণ—ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে আনা। বেশীক্ষণ এ সমাধি থাকে না, বিষয়চিস্তা এসে ভঙ্গ হয়—যোগীর যোগ ভঙ্গ হয়।

"ও দেশে দেয়ালের ভিতর গর্ত্তে নেউল থাকে। গর্ত্তে যথন থাকে বেশ আরামে থাকে। কেউ কেউ ন্থাকে ইট বেঁধে দেয়—তথন ইটের জোরে গর্ত্তে থেকে বেরিয়ে গড়ে। যতবার গর্ত্তের ভিতর গিয়ে আরামে বসবার চেষ্টা করে—ততবারই ইটের জোরে বাহিরে এসে পড়ে। বিষয়চিন্তা এমি—যোগীকে যোগভাষ্ট করে।

"বিষয়ী লোকদের এক একবার সমাধির অবস্থা হতে পারে। স্থানের পদ্ধ পদ্ধ ফোটে কিন্তু স্থ্য মেঘেতে ঢাকা পড়লে আবার পদ্ম মুদিত হয়ে যায়। বিষয় মেঘ।"

মণি—সাধন করলে জ্ঞান আর ভক্তি হুই কি হয় না 📍

শ্রীরামক্ষণ—ভক্তি নিয়ে থাকলে ছুইই হয়। দরকার হয়, তিনিই ব্হমজ্ঞান দেন। খুব উঁচু ঘর হলে একাধারে ছুইই হতে পারে।

### অফ্টম খণ্ড

#### দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে

## श्यम भित्रत्रहरू

### সমাধিমনিরে—ইশ্বর দর্শন ও ঠাকুরের প্রমহংস অবস্থা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ঘরের দক্ষিণপূর্বের বারাণ্ডায় রাখাল, লাটু, মণি হরীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা নয়টা হবে। রবিবার, অগ্রহায়ন কৃষ্ণানবমী ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩।

মণির গুরুগৃহে বাদের আজ দশম দিবস।

শ্রীযুক্ত মনমোহন কোরগর হইতে সকাল বেলা আদিয়াছেন। ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ও কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার কলিকাতায় যাইবেন। হাজরাও ঠাকুরের কাছে বিদিয়া আছেন। নীলকণ্ঠের দেশের একজন বৈষ্ণৰ ঠাকুরকে গান শুনাইতেছেন। বৈষ্ণৰ প্রথমে নীলকণ্ঠের গান গাইলেন,—

শ্রীগোরাঙ্গ স্থলর নব-নটবর তপতকাঞ্চন কায়।
ক'রে স্বরূপ বিভিন্ন, লুকাইয়ে চিহ্ন, অবতীর্ণ নদীয়ায়।
কলিঘোর অন্ধকার বিনাশিতে, উন্নত উজ্জ্বল রস প্রকাশিতে,
তিন বাঞ্ছা তিন বস্তু আস্বাদিতে, এসেছ তিনেরি দায়;
সে তিন পরশে, বিরস-হরষে, দরশে জগৎ মাতায়॥
নীলাজ হেমাজে করিয়ে আবৃত, হলাদিনীর পূরাও দেহভেদগত;
অবিরুচ্মহাভাবে বিভাবিত, সান্ত্রিকাদি মিলে যায়;
সে ভাব আস্বাদনের জন্তু, কান্দেন অরণ্যে, প্রেমের বল্পে ভেসে ভেসে যায়॥
নবীন সন্ন্যাসী, স্থতীর্থ অথেষী, কভু নলাচলে কভু যান কাশী;
অযাচকে দেন প্রেম রাশি রাশি; নাহি জাতিভেদ তায়;
বিজ্ঞানীলকণ্ঠ ভণে, এই বাঞ্ছা মনে, কবে বিকাব গৌরের পার।

পরের গানটা মানস-প্রজা সম্বন্ধে।

শ্রীরামরুষ্ণ ( হাজরার প্রতি )—এ গান ( মানস পূজা ) কি এক রকম লাগল।

হাজরা-এ সাধকের নয়,-জান দ্বীপ, জ্ঞান প্রতিমা !

[পঞ্চটীতে ভোতাপুরীর ক্রন্সন—পদ্মলোচনের ক্রন্সন ]

শ্রীরামরুষ্ণ--- আমার কেমন বোধ হলো!

শ্বাপেকার সব গান ঠিক ঠিক। পঞ্চবটীতে, ছাংটার কাছে আমি গান গেমেছিলাম,—'জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে ভোর ঘরে।' আর একটা গান—'দোষ কারু নয় গো মা, আমি হথাত সলিলে ডুবে মরি স্থামা।'

শ্বোংটা অতো জানী,—মানে না বুঝেই কাঁদতে লাগলো।

"এ সব গানে কেমন ঠিক ঠিক কথা—

'ভাব শ্রীকাস্ত নরকান্তকারীরে নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবি !

"পদ্লোচন আমার মূথে রামপ্রসাদের পান শুনে কাঁদ্তে লাগলো। ভাথো. অত বড পণ্ডিত।"

[ God-vision—one and Many; Unity in Diversity. ]
( ঠকার জীরামকৃষ্ণ ও বিশিষ্টাবৈতবাদ)

আহারের পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। মেজেতে মণি বসিয়া আছেন। নহবতের রহ্মনচৌকি বাঞ্চনা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আনন্দ করিতেছেন।

শ্রবণের পর মণিকে বুঝাইতেছেন, ব্রহ্মই জীব জগৎ হয়ে আছেন।

শ্রীরামক্ক (মণির প্রতি)—কেউ বলে, অমুক স্থানে হরিনাম নাই। বলবামাত্রই দেখলাম, তিনিই সব জীব \* হয়ে আছেন। যেন অসংখ্য জলের —ভূডভূড়ি—জলের বিষ! আবার দেখছি যেন অসংখ্য বড়ী বড়ী!

সর্কৃত্তস্থমান্তানং সর্কভূতানি চান্তানি। ঈক্ষতে যোগযুক্তান্তা সর্কত্র সমদর্শনঃ।

"ও দেশ থেকে বর্দ্ধানে আস্তে আস্তে দৌড়ে একবার মাঠের পানে গেলাম,→বলি দেখি, এখানে জীবরা কেমন করে খায়, থাকে !—গিয়ে দেখি মাঠে পীপ্ডে চলছে ! সব স্থানই চৈত∌ময় !

হাজরা ঘরে প্রবেশ করিয়া মেঝেতে বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নানা ফুল—পাপড়ি থাক থাক \* তাও দেখছি !—ছোট বিশ্ব, বড বিশ্ব!

এই সকল ঈশ্বরীয় রূপ-দর্শন-কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিত্ব হুইতেছেন। বলিতেছেন, **আমি হুয়েছি ! আমি এসেছি !** 

এই কথা বলিয়াই একেবারে সমাধিত্ব হইলেন। সুমন্ত ন্থির !

অনেককণ সম্ভোগের পর বাহিরের একটু হ'স আসিতেছে।

এইবার বালকের স্থায় হাসিতেছেন। হেসে হেসে ঘরের মধ্যে পাদচারণ করিতেছেন।

> [কোভ বাসনা গেলেই পরমহংস-অবস্থা—সাধনকালে বটতলায় পরমহংস দর্শন-কথা]

অদ্তদর্শনের পর চকু হইতে যেরপ আনন্দ-জ্যোতি বাহির হয়, সেইরূপ ঠাকুরের চকের ভাব হইল। মুখে হাভা। শৃত্য দৃষ্টি।

ঠাকুর পায়চারী করিতে করিতে বলিতেছেন—

"বটতলার পরমহংস দেখ্লাম—এই রকম হেসে চল্ছিল !—**সেই স্বরূপ** কি আমার হল।

এইরূপ পাদচারণের পর ঠাকুর ছোট থাটটিতে গিয়া বসিয়াছেন ও জগন্মাতার সহিত কথা কহিতেছেন।

ঠাকুর বলিতেছেন,—'যাক আমি জান্তেও চাই না!—মা তোমার পাদপলে যেন শুদ্ধা ভক্তি থাকে!'

( মণির প্রতি )—**ক্ষোভ বাসনা গেলেই এই অবস্থা!** 

আত্মনি চৈবন বিহিতাশ্চিহ।' [বেদান্তস্ত্র,—২৮'—১, ২

আবার মাকে বলিতেছেন—'মা! পূজা উঠিয়েছ;—সব বাসনা যেন যায় না! মা পরমহংস তো বালক—বালকের মা চাই না ? তাই তুমি মা,—আমি ছেলে। মার ছেলে মাকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাকে!'

ঠাকুর এরপ স্বরে মার সঙ্গে কথা বলিতেছেন,—যে পাষাণ পর্যন্ত বিগলিত হইরা যায়। আবার মাকে বলিতেছেন,—মা! শুরু অবৈত জ্ঞান! হাক পু!!! যতক্ষণ 'আমি' রেখেছ ততক্ষণ তুমি! পরমহংস তো বালক বালকের মা চাই না?

মণি অবাক হইয়া ঠাকুরের এই দেবছুল ভ অবস্থা দেখিতেছেন।
ভাবিতেছেন ঠাকুর অহেতুক রূপাসিদ্ধ। তাঁহারই বিখাসের জন্ম--তাঁহারই
চৈতন্তের জন্ম--আর জীবশিক্ষার জন্ম, গুরুরূপী ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের এই
পরমহংস অবস্থা!

মণি আরও ভাবিতেছেন—'ঠাকুর বলেন, অদৈত— চৈতক্ত— নিত্যানন্দ। আদৈতজ্ঞান হলে চৈতক্ত হয়,— তবেই নিত্যানন্দ হয়। ঠাকুরের শুধু আদৈতজ্ঞান নয়,— নিত্যানন্দের অবস্থা! জগন্মাতার প্রেমানন্দে সর্বাদাই বিভোর,—মাতোয়ারা!'

হাজরা ঠাকুরের এই অবস্থা হঠাৎ দেখিয়া হাত জোড় করিয়া মাঝে মাঝে বলিতে লাগিলেন—'ধন্তা! ধন্তা!'

শ্রীরামরুক্ষ হাজরাকে বলিতেছেন—"তোমার বিশাস কই ? তবে তুমি এখানে আছ যেমন জটিলে বুটিলে—লীলা পোষ্টাই জন্ত।"

বৈকাল হইয়াছে। মণি একাকী দেবালয়ে নির্জ্জনে বেড়াইতেছেন।
ঠাকুর শ্রীরামক্ষের এই অন্তুত অবস্থা ভাবিতেছেন। আর ভাবিতেছেন,
ঠাকুর কেন বলিলেন, 'ক্ষোভ বাসনা গেলেই এই অবস্থা'। এই গুরুরুপী ঠাকুর
শ্রীরামকৃষ্ণ কে ? স্বয়ং ভগবান্ কি আমাদের জন্ম দেহ ধারণ করে এসেছেন ?
ঠাকুর বলেন, ঈশ্বরকোটী—অবভারাদি—না হ'লে জড়সমাধি (নির্বিক্স
সমাধি) হ'তে নেমে আসতে পারে না।

# षिठीय भित्रदाष्ट्रम

#### গুহা কথা

আত্ত্তামূষয়: সর্ব্বে দেবার্ষিন বিদস্তপা। অসিতো দেবলো ব্যাস: স্বয়কৈব ব্রবীয়ি মে॥ [গীতা

পরদিন ঠাকুর শ্রীরামক্ষণ ঝাউতলায় মণির সহিত একাকী কথা কহিতেছেন। বেলা আটটা হইবে। সোমবার, কৃষ্ণপক্ষের দশমী তিথি। ২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খুষ্টানা। আজ মণির প্রভূসকে একাদশ দিবস।

শীতকাল। স্থ্যদেব পূর্বকোণে সবে উঠিয়াছেন। ঝাউতলার পশ্চিমদিকে গঙ্গা বহিয়া যাইতেছেন। এখন উত্তরবাহিনী—সবে জায়ার আসিয়াছে। চতুদ্দিকে বৃক্ষলতা। অনতিদ্রে সাধনার স্থান সেই বিশ্বতরুষ্ণ দেখা যাইতেছে। ঠাকুর পূর্বাস্থ হইয়া কথা কহিতেছেন। মণি উত্তরাম্থ হইয়া বিনীতভাবে শুনিতেছেন। ঠাকুরের ডান দিকে পঞ্চবটী ও হাঁসপুকুর। শীতকাল, স্র্থ্যাদয়ে জগৎ যেন হাসিতেছে। ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলিতেছেন।

[ তোতাপুরীর ঠাকুরের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ ]

ব্রীরামক্বঞ-নিরাকারও সত্য, সাকারও সত্য।

"ভাংটা উপদেশ দিত,—সচিচোনন ব্রহ্ম কিরপ। যেমন অনস্ত সাগর— উদ্ধেনীচে, ডাইনে বামে, জলে জল। কারণ—সলিল। জল স্থির।—কার্য্য হলে তরঙ্গা স্পৃষ্টি স্থিতি প্রলয়—কার্য্য।

শ্বাবার বলত, বিচার যেখানে গিয়ে থেমে যায় সেই ব্রহ্ম। যেমন কপুর জালালে পুড়ে যায়, একটু ছাইও থাকে না।

ত্রিক্ষ বাক্য মনের অতীত। স্থুনের পুতৃল সমুদ্র মাপতে গিছ্লো। এসে আর থবর দিলে না। সমুদ্রতেই গলে গেল।

"ঝিষরা রামকে বলেছিলেন,—'রাম ভরদ্বাজানি তোমাকে অবতার বলতে পারেন। কিন্তু আমরা তা বলি না। আমরা শক্ত্রেক্সের উপাসনা করি। আমরা মাহবরপ চাই না।' রাম একটু ছেসে, আমের হয়ে, তাদের পূজা এহণ করে চলে গেলেন।

#### [ নিত্য, লীলা হুইই সত্য ]

শিক্ত বারই নিত্য তাঁরই লীলা। যেমন বলেছি, ছাদ আর সিঁড়ি। দিবরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা। নরলীলার অবতার। নরলীলা। কিরূপ জান ? যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে ছড় ছড় করে পড়ছে। সেই সচিদানন্দ, তাঁরই শক্তি একটা প্রণালী দিয়ে—নলের ভিতর দিয়ে—আস্ছে। কেবল ভরদাজাদি বার জন ঋষি রামচক্তকে অবতার বলে চিনেছিলেন। অবতারকে সকলে চিনতে পারে না।

ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ্চ কি অবভার ? শ্রীমূথকপিত চরিভামূত।

[ কুদিরামের পরাধামে স্বথ—ঠাকুরকে হৃদয়ের মার পূজা—ঠাকুরের মধ্যে মধুরের ঈশ্বরী দর্শন—ফুলুই শ্রামবাজারে শ্রীগোরাকের আবেশ ]

শ্রীরামরুষ্ণ (মণির প্রতি)—তিনি অবতার হয়ে জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা দেন।
আছো, আমাকে তোমার কিরপ বোধ হয় ?

শ্বামার বাবা গয়াতে গিছ্লেন। সেধানে রঘুবীর স্থপন দিলেন, আমি তোদের ছেলে হব। বাবা স্থপন দেখে বল্লেন, ঠাকুর, আমি দরিক্ত ব্রাহ্মণ, কেমন করে তোমার সেবা ক'রবো! রঘুবীর বল্লেন— তা হয়ে যাবে।

"দিদি — হৃদের মা— আমার পা পূজা ক'রতো, ফুল চন্দন দিয়ে। একদিন তার মাথায় পা দিয়ে (মা) বলে, তোর কাশীতেই মৃত্যু হবে।

"সেব্দো বাবু বল্লে, তোমার ভিতরে আর কিছু নাই,—সেই ঈশ্বরই আছেন। দেহটাকেবল থোল মাত্র,—যেমন বাহিরে কুমড়োর আকার কিছ ভিতরের শাস বীচি কিছুই নাই। তোমায় দেখলাম, যেন ঘোমটা দিয়ে কেউ চলে যাছে।

"আগে থাক্তে সব দেখিয়ে দেয়। বটতলায় (পঞ্চবটীতলায়) গৌরাঙ্গের সংকীর্তনের দল দেখেছিলাম। তার ভিতর যেন বলরামকে দেখেছিলাম,— আর যেন তোমায় দেখেছিলাম। " গীরাঙ্গের ভাব জান্তে চেয়েছিলাম। ও দেশে— ভামবাজারে— দেখালে। গাছে গাঁচীলে লোক,— রাত দিন সঙ্গে সঙ্গে লোক! সাত দিন হাগ্বার জোছিল না। তথন বল্লাম, মা আর কাজ নাই ? তাই এখন শাস্ত।

"আর একবার আসতে হবে। তাই পার্ষদদের সব জ্ঞান দিছি না। (সহাত্তে) তোমাদের যদি সব জ্ঞান দিই—তা হলে তোমরা আর সহজে আমার কাছে আসবে কেন ?

"তোমায় চিনিছি—তোমার চৈতন্ত ভাগবত পড়া শুনে। তুমি আপনার জন—এক সন্তা—যেমন পিতা আর পুত্র। এখানে সব আস্ছে—যেন কল্মির দল,—এক জায়গায় টানলে সবটা এসে পড়ে। পরম্পর সব আত্মীয় যেমন ভাই ভাই। জগরাথে রাখাল হরীশ টরীশ গিয়েছে, আর ত্মিও গিয়েছ—তা কি আলাদা বাসা হবে ?

"যতদিন এথানে আস নাই, ততদিন ভূলে ছিলে; এখন আপনাকে চিস্তে পার্বে। তিনি শুক্রপে এসে জানিয়ে দেন।

#### [ তোতাপুরীর উপদেশ—শুরুরপী শ্রীভগবান্ স্বন্থরপকে জানিয়ে দেন ]

"ছাংটা বাঘ আর ছাগলের গল বলেছিল! একটা বাঘিনী ছাগলের পাল আক্রমণ করেছিল। একটা বাাধ দূর থেকে ওকে মেরে ফেলে! ওর পোটে ছানা ছিল, সেটা প্রসব হয়ে গেল। সেই ছানাটি ছাগলদের সঙ্গে বড় হতে লাগলো। প্রথমে ছাগলদের মারের ছুধ খায়,—তার পর একটু বড় হলে ঘাল খেতে আরম্ভ কর্লে। আবার ছাগলদের মত ভ্যা ভ্যা করে। ক্রমে খ্ব বড় হোলো—কিন্তু ঘাল খায় আর ভ্যা ভ্যা করে। কোন জানোয়ার আক্রমণ করলে ছাগলের মত দৌড়ে পালায়!

"একদিন একটা ভয়স্কর বাঘ ছাগলদের পাল আক্রমণ কর্লে। সে
অবাক হয়ে দেখলে যে, ওদের ভিতর একটা বাঘ ঘাস খাছিল,—
ছাগলদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গালালো। তখন ছাগলদের কিছু না ব'লে
ঐ ঘাসথেকো বাঘটাকে ধরলে। সেটা ভ্যা ভ্যা করতে লাগল।
আর পালাবার চেষ্টা করতে লাগলো। তখন সে তাকে একটা জলের

ধারে টেনে নিয়ে গেল। আর বলে, 'এই জলের ভিতর তার মুধ দেখ। দেখ আমারও যেমন হাঁড়ির মত মুখ, তোরও তেয়।' তারপর তার মুখে একটু মাংস গুঁজে দিলে। প্রথমে, সে কোন মতে থেতে চায় না ;— তারপর একটু আস্বাদ পেয়ে থেতে লাগল। তখন বাঘটা বলে, 'তুই ছাগলদের সঙ্গে ছিলি আর তুই ওদের মত ঘাস থাচিছলি! ধিক তোকে!' তখন সেলজিত হলো।

"ঘাস থাওয়া কিনা কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে থাকা। ছাগলদের মত ভ্যা ভ্যা করে ডাকা, আর পলানো,—সামান্ত জীবের মত আচরণ করা। বাঘের সঙ্গে চলে যাওয়া,—কিনা, গুরু যিনি চৈতন্ত করালেন, তাঁর শরণাগত হওয়া,তাঁকেই আত্মীয় বলে জানা। নিজের ঠিক মুখ দেখা কিনা স্বস্কুলকে চেনা।"

ঠাকুর দণ্ডায়মান হইলেন। চতুর্দিক নিত্তর। কেবল ঝাউগাছের সোঁ সোঁ ও গঙ্গার কুলু কুলুধ্বনি। তিনি, রেল পার হইয়া পঞ্চবীর মধ্য দিয়া নিজের ঘরের দিকে মণির শহিত কথা কইতে কইতে ঘাইতেছেন। মণি মন্ত্রমুর্গ্নের ছাায় সঙ্গে যাইতেছেন।

#### [ ঠাকুর গ্রীরামরুক্তের বটমূলে প্রণাম]

পঞ্চতীতে আগিয়া, যেথানে ভালনী পড়ে গেছে, সেইখানে দাঁড়াইয়া পূর্বাস্থা হইয়া বটমূলে, চাতাল মন্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। এই স্থান সাধকের স্থান;—এথানে কত ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন—কত ঈশ্বরীয় ক্রপদর্শন, আর মার সঙ্গে কত কথা হইয়াছে!—তাই কি ঠাকুর এথানে যথন আসেন, তথন প্রণাম করেন ?

বকুলতলা হইয়া নহবতের কাছে আসিয়াছেন। মণি সঙ্গে।

নবতের কাছে আসিয়া হাজরাকে দেখিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন—'বেশী থেয়োনা। শুচিবাই ছেড়ে দাও। যাদের শুচিবুছাই, তাদের জ্ঞান হয় না। আচার যতটুকু দরকার, ততটুকু করবে। বেশী বাড়াবাড়ি কোরোনা।' ঠাকুর নিজের ঘরে গিয়া উপবেশন করিলেন।

# ছতীয় পরিচ্ছেদ

### রাখাল, রাম, মরেব্রু, লাটু প্রভৃতি সঙ্গে

আহারাস্তে ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। আজ ২৪শে ডিসেম্বন। বড়দিনের ছুটি আরম্ভ হইরাছে। কলিকাতা হইতে হ্রেক্স, রাম প্রভৃতি ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিতেছেন।

বেলা একটা হইবে। মণি একাকী ঝাউতলায় বেড়াইতেছেন, এমন সময় রেলের নিকট দাঁড়াইয়া হরীশ উচ্চৈম্বরে মণিকে বলিতেছেন—প্রভূ ডাকছেন,—শিবসংহিতা পড়া হবে।

শিবসংহিতায় যোগের কথা আছে, – ষট্চক্রের কথা আছে।

মণি ঠাকুরের ঘরে আসিয়া প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। ঠাকুর খাটের উপর, ভক্তেরা মেঝের উপর, বসিয়াছেন। শিবসংহিতা এখন আর পড়া হইল না। ঠাকুর নিজেই কথা কহিতেছেন।

[প্রেমাভক্তি ও ত্রীবৃন্দাবনলীলা—অবতার ও নরলীলা ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—গোপীদের প্রেমাভক্তি। প্রেমাভক্তিতে ছটা জিনিস থাকে,
—অহংতা আর মমতা। কৃষ্ণকে সেবা না করলে কৃষ্ণের অমুপ হবে,—এর
নাম অহংতা। এতে ঈশ্বরবোধ থাকে না।

"মমতা,—'আমার আমার' করা। পাছে পায়ে কিছু আঘাত লাগে গোপীদের এত মমতা, তাদের স্কু শরীর শ্রীক্সফের চরণতলে থাকত।

"যশোদা বল্লেন, তোদের চিস্তামণি-ক্রফ জানি না,—আমার গোপাল! গোপীরাও বলছে, 'কোথায় আমার প্রাণবল্লভ! আমার হৃদয়বল্লভ!' ঈশ্বর-বোধ নাই।

"(यमन (ছाট (ছেলেরা, দেপেছি বলে, 'আমার বাবা'। यनि (कछ वला, 'ना, एठाর বাবা नয়',—তাছলে বল্বে 'না, আমার বাবা।'

"নরলীলায় অবতারকে ঠিক মামুষের মত আচরণ করিতে হয়,—তাই চিস্তে পারা কঠিন। মামুষ হয়েছেন ত ঠিক মামুষ। সেই কুধা, তৃঞা, রোগ ্শোক কখন বা ভয়—ঠিক মামুষের মত। রামচন্দ্র সীতার শোকে কা' হয়েছিলেন। গোপাল নদের জুতো মাধায় করে নিয়ে গিছ্লেন—পিঁ বয়ে নিয়ে গিছ্লেন।

''থিয়েটারে সাধু সাজে, সাধুর মতই ব্যবহার করবে,—যে রাজা সেজেছে তার মত ব্যবহার করবে না। যা সেজেছে তাই অভিনয় করবে।

"একজন বহুরূপী সেজেছে, 'ত্যাগী সাধু'। সাজটা ঠিক হয়েছে দেখে বাবুরা একটি টাকা দিতে গেল। সে নিলে না, উঁহু করে চলে গেল। গা হাত পা ধুয়ে যথন সহজ বেশে এলো, তথন বলে, টাকা দাও। বাবুরা বলে, 'এই ভূমি টাকা নেবে না বলে চলে গেলে, আবার টাকা চাইছ।' সে বলে, 'তথন সাধু সেজেছি, টাকা নিতে নাই।'

"তেমনি ঈশ্বর, যথন মাহুষ হন, ঠিক মাহুষের মত ব্যবহার করেন। "বুলাবনে গেলে অনেক লীলার স্থান দেখা যায়।

[ স্থরেন্দ্রের প্রতি উপদেশ—ভক্তসেবার্থ দান ও সত্য কথা]

স্থরেন্দ্র—আমরা ছুটিতে গিছলাম ;—বড় 'পয়সা দাও' পয়সা দাও করে। 'দাও' 'দাও করতে লাগলো—পাগুরো আর সব। তাদের বলুম, আমরা কাল কলুকাতা যাবো। ব'লে, সেই দিনই পলায়ন।

শ্রীরামরুফ্য—ওকি! ছি! ছি! কাল যাবো বলে আজ পালানো! ছি! স্থবেক্ত (লজ্জিত হইয়া)—বনের মধ্যে মাঝে মাঝে বাবাজীদের দেখেছিলাম, নির্জ্জনে বদে গাধন ভজন করছে।

**এরামরুঞ্চ—বাবাজীদের কিছু দিলে ?** 

ত্মরেক্ত-আজ্ঞা, না।

শ্রীরামরুষ্ণ-ও ভাল কর নাই। সাধুভক্তদের কিছু দিতে হয়। যাদের টাকা আছে, তাদের ওরূপ লোক সামনে পডলে কিছু দিতে হয়।

[ শ্রীমুথ-কথিত চরিতামৃত—মথুর সঙ্গে শ্রীর্ন্দাবন দর্শন, 1868 ]

প্রীরামক্ক-ভামি বৃন্দাবনে গিছলাম-সেজো বাবুর সঙ্গে।

" 'মথুরার গুৰঘাট যাই দেথ্লাম, অমনি দপ্করে দর্শন হল, বাসুদেব রুঞ্চ কোলে লয়ে যম্না পার হচ্ছেন। "আবার সন্ধার সময় যমুনা পুলিনে বেড়াচ্ছি, বালির উপর ছোট ছোট থোড়ো ঘর। বড় কুল গাছ। গোধুলির সময় গাভীরা গোষ্ট থেকে ফিরে আসছে। দেখ্লাম, হেটে যমুনা পার হচ্ছে। তার পরেই কতকগুলি রাথাল গাভীদের নিয়ে পার হচ্ছে।

''যেই দেখা, অমনি কোথায় ক্ষঃ! বলে—বেহু স হয়ে গেলাম!'

শ্রামকুগু রাধাকুগু দর্শন করতে ইচ্ছা হয়েছিল। পাল্পী করে আমায় পার্ঠিয়ে দিলে। অনেকটা পথ; লুচি জিলিপী পাল্পীর ভিতরে দিলে। মাঠ পার হবার সময় এই ভেবে কাদতে লাগলাম, 'রুষ্ণ রে! ভুই নাই, কিছু সেই সব স্থান রয়েছে! সেই মাঠ, ভূমি গোরু চরাতে!'

"হৃদে রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে পেছনে আস্ছিল। আমি চক্ষের জলে ভাস্তে কাগলাম। বিয়ারাদের দাঁড়াতে বলতে পারলাম না!

শ্রামকুণ্ড রাধাকুণ্ডতে গিয়ে দেখলাম, সাধুরা একটা একটা ঝুপড়ীর মত ্ করেছে ;—তার ভিতরে পিছন ফিরে সাধন ভন্ধন করছে—পাছে লোকের উপর দৃষ্টিপাত হয়। দাদশ বন দেখবার উপযুক্ত।

"বহুবিহারীকে দেখে ভাব হয়েছিল, আমি তাঁকে ধরতে গিছলাম। গোবিন্জীকে তুইবার দেখতে চাইলাম না। মধুরায় গিয়ে রাখাল-কৃষ্ণকে অপন দেখেছিলাম। জদে ও সেজ বার্ও দেখেছিল।

[ দেবীভক্ত শ্রীযুক্ত হুরেন্দ্র—যোগ ও ভোগ ]

প্রীরামক্বফ-ভোমাদের যোগও আছে ভোগও আছে।

"এক্সবি, দেববি, রাজবি,। এক্সবি যেমন শুকদেব—কথানি বইও কাছে নাই। দেববি যেমন নারদ। রাজবি জনক—নিষ্কাম কর্ম করে।

"দেবীভক্ত ধর্ম মোক্ষ হুইই পায়। আবার অর্থ কামও ভোগ করে।

"তেমাকে একদিন দেবী-পুত্র দেখেছিলাম। তোমার ছইই আছে, যোগ আর ভোগ। না ছলে তোমার চেহারা শুদ্ধ হ'ত।

[ ঘাটে ঠাকুরের দেবীভক্ত দর্শন—নবীন নিয়োগীর যোগ ভোগ ]

শ্বৰ্ক ভাগীর চেহারা শুষ। একজন দেবীভক্তকে ঘাটে দেখেছিলাম। নিজে খাছে আর সেই দঙ্গে দেবীপূজা কছে। সন্তান ভাব! তিবে বেশী টাকা হওয়া ভাল নয়। যত্ন দ্লিককে এখন দেখলাম, ডুবে গেছে ! বেশী টাকা হয়েছে কি না।

শ্বীন নিয়োগী,—তারও যোগ ও ভোগ হুইই আছে। ছুর্না পূজার সময় বাপ ব্যাটা হুজনেই চামর কচ্ছে।

স্থরেক্স— আজ্ঞা, ধ্যান হয় না কেন ?

শ্রীরামক্ক শ্রেণ মনন ত আছে ?

স্থরেক্স — আজ্ঞা, মা মা বলে ঘুমিয়ে পড়ি।

শ্রীরামক্ক শুব ভাল। স্মারণ মনন থাক্লেই হলো।
ঠাকুর স্থরেক্সের ভার লইয়াছেন, আর উাহার ভাবনা কি ?

# **ठ**ष्णं श्रीतराष्ट्रम

### ঠাকুর প্রারামক্ষ ও যোগ-শিক্ষা

সন্ধ্যার পর ঠাকুর ভক্তসকে বসিয়া আছেন। মণিও ভক্তদের সঙ্গে মেঝেতে বসিয়া আছেন। যোগের বিষয়—ষ্ট্চক্রের বিষয়—কথা কহিতেছেন। শিব-সংহিতায় সেই সকল কথা আছে।

শ্রীরামক্বয়—ঈড়া, পিঙ্গলা, স্থ্যা;—স্থ্যার ভিতর সব পদ্ম আছে;—
চিন্ময়। যেমন মোমের গাছ,—ডাল, পালা, ফল,—সব মোমের। ম্লাধার পদ্মে ক্লকুগুলিনী শক্তি আছে। চভূর্দল পদ্ম। যিনি আত্যাশক্তি তিনিই সকলের দেহে কুলকুগুলিনীরূপে আছেন। যেমন ঘুমস্ত সাপ কুগুলী পাকিয়ে রয়েছে! 'প্রস্তুক্ত ভূজগাকারা আধারপদ্মবাসিনী!' (মণির প্রতি)—ভক্তি যোগে কুলকুগুলিনী শীঘ্র জাগ্রত হয়। কিন্তুইনি জাগ্রত না হলে ভগবান্ দর্শন হয় না। গান করে করে একাগ্রতার সহিত গাইবে—নির্জ্জনে গোপনৈ—
'জাগো মা কুলকুগুলিনী! তুমি নিত্যানন্দ স্বরূপণী,

প্রস্থা-ভূজগাকারা আধার পদ্মবাবিনী।

পানে রামপ্রসাদ সিদ্ধ। ব্যাকুল হয়ে গান গাইলে ঈশ্বর দর্শন হয়।



ফানীজী

মণি—আজ্ঞা, এ সব একবার করলে মনের খেদ মিটে যায় !

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা! থেদ মেটেই বটে। যোগের বিষয় গোটাকতক মোটামুটী তোমায় বলে দিতে হবে।

[ গুরুই সব করেন—সাধনা ও সিদ্ধি—নরেক্স স্বতঃসিদ্ধ ]

"কি জান, ডিমের ভিতর ছানা বড় না হলে পাথী ঠোকরায় না। সময় হ'লেই পাথী ডিম ফুটোয়।

তিবে একটু সাধনা করা দরকার। শুরুই সব করেন,—তবে শেষটা একটু সাধনা করিয়ে লন। বড় গাছ কাট্বার সময় প্রায় স্বটা কাটা হলে পর একটু সরে দাঁড়াতে হয়। তারপর গাছটা মড় মড় করে আপনিই ভেক্লে পড়ে।

শ্বিপন খাল কেটে জল আনে, আর একটু কাট্লেই নদীর সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে তথন যে কাটে সে সরে দাঁড়ায়। তথন মাটীটা ভিজে আপনিই পড়ে যায়, আর নদীর জল হুড় হুড় করে খালে আসে।

"অহকার, উপাধি, এ সব ত্যাগ হলেই ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়। 'আমি পণ্ডিত' 'আমি অমুকের ছেলে' 'আমি ধনী' 'আমি মানী'—এ সব উপাধি ত্যাগ হলেই দর্শন।

"ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য,—সংসার অনিত্য,—এর নাম বিবেক।
বিবেক না হলে উপদেশ গ্রাহ্ম হয় না।

\*সাধনা কর্তে কর্তে তাঁর রূপায় সিদ্ধ হয়। একটু খাটা চাই। তার প্রেই দশন ও আননদ লাভ।

"অমৃক জায়পায় সোনার কলসি পোতা আছে ভনে লোক ছুটে যায়। আর খুঁড়তে আরম্ভ করে। খুঁড়তে খুঁড়তে মাধার ঘাম পড়ে। অনেক থোঁড়ার পর এক জায়গায় কোদালে ঠন্ করে শক হল; কোদাল ফেলে দেখে, কলসী বেরিয়েছে কি না। কলসী দেখে নাচ্তে থাকে।

"কলগী বার করে মোহর ঢেলে, হাতে করে গণে, আর থুব আননদ দর্শন, স্পেন, সভোগ! কেমন ?" মণি—-আজ্ঞা, হাঁ। ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন—

[ আমার আপনার লোক কে প একাদশী করার উপদেশ ]

"আমার যারা আপনাব লোক, তাদেব বোক্লেও আবার আস্বে।

"আহা, নরেক্রের কি স্বভাব! মা কালাকে আগে যা ইচ্ছে তাই বলত; আমি নিরক্ত হয়ে বদেছিলান, 'গ্রালা, তুই আর এথানে আফিস্না।' তথন সে আস্তে আস্তে গিয়ে তামাক সাজে। যে আপনাব লোক, তাকে তিরস্কার করলেও রাগ করবে না। কি বল ?

মণি—আজ্ঞা, হা।

শ্রীবানরুষ্ণ-নরেন্দ্র সংগ্রিদ্ধ-নিরাকারে নির্চা।

মণি ( সহাত্তে )—যথন আসে, একটা কাণ্ড সঙ্গে করে আনে।

ঠাকুর আনন্দে হাসিভেচেন, বলিভেচেন 'একটা কাণ্ডই বটে'!

পরদিন মঙ্গলবার, ২৫শে ডিসেধর ক্লকপক্ষের একাদশী। বেলা প্রায় এগারটা হইবে। ঠাকুরের এথনও সেবা হয় নাই। মণি ও রাধালাদি ভক্তেরা ঠাকুরের ঘরে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামক্ষ (মণির প্রতি)—একাদশী করা ভাল। ওতে মন বড় পবিত্র হয় আর ঈশ্বরেতে ভক্তি হয়। কেমন ?

মণি—আজ্ঞা, হা।

শ্রীরামক্বয়--থই হুধ থাবে,--কেমন ?

### নবম খণ্ড

#### দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

### श्यम श्रातिष्ठ्रम

### দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাখাল,রাম, কেদার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে—বেদান্তবাদী সাধুসঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা

ঠাকুর শ্রীবানকণ্ণ গাড়ীতে উঠিগাছেন—৺কালীবাট দর্শনে যাইবেন। শ্রীযুক্ত অধর পেনের বাটী হইয়া যাইবেন—অধরও সেথান হইতে সঙ্গে যাইবেন। আজ শনিবার অমাবস্থা ২৯শে ডিসেম্ব ১৮৮০। বেলা একটা ছইবে।

িগাড়ী তাঁছাৰ গৱের উত্তর বাবানাৰ কাছে দাঁছা**ইয়া আছে।** 

মণি গাড়াব দাবের কাছে আসিয়া দাঁডাইয়াছেন।

মণি (. শ্রীবামরুফের প্রতি)—আজ্ঞা, আমি কি যাব ?

প্রীরামক্রফ-কেন প

মণি—কলকাতার বাসা হয়ে একবার আসতাম।

শ্রীরামক্রঞ ( চিন্তিত হইয়া )—আবার যাবে ? এথানে বেশ আছ।

মণি বাড়া ফিরিবেন-ক্ষেক ঘণ্টার জন্ম-ঠাকুরের মত নাই।

রবিবার ৩০শে ডিসেম্বর; পৌষ শুক্ল প্রতিপদ তিথি। বেলা তিনটা হইয়াছে। মণি গাছতলায় একাকী বেড়াইতেছেন,—একটি ভক্ত আসিয়া বলিলেন, প্রভূ ডাকিতেছেন। ঘরে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বিসিয়া আছেন। মণি গিয়া প্রণাম করিলেন ও মেথেতে ভক্তদের সঙ্গে বসিলেন।

কলিকাতা হইতে রাম, কেদার প্রভৃতি ভক্তেরা আসিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে একটি বেদাস্ক-বাদী সাধু আসিয়াছেন। ঠাকুর যে দিন রামের বাগান দশন করিতে যান, সেই দিন এই সাধুটির সহিত দেখা হয়। সাধু পার্মের বাগানের একটি গাছের তলায় একাকী একটি খাটিয়ায় বসিয়াছিলেন। রাম

আজ ঠাকুরের আদেশে এই সাধুটিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। সাধুও ঠাকুরকে দর্শন করিবেন—ইচ্ছা করিয়াছেন।

ঠাকুর সাধুর সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন। নিজের কাছে ছোট ভক্তাটীর উপর সাধুকে বসাইয়াছেন। কথাবার্তা হিন্দীতে হইতেছে।

শ্রীরামক্কঞ-এ সব তোমার কিরূপ বোধ হয় ? বেদাস্তবাদী সাধ-এ সব স্বপ্রবং।

শ্রীরামরুঞ-ত্রন্ধ সত্য, জগৎ মিধ্যা ? আছো জী ব্রহ্ম কিরূপ ?

সাধু—শব্দ বন্ধ। অনাহত শব্দ।

শ্রীরামক্বয়-—কিন্তু জী শব্দের প্রতিপাছ্য একটা আছেন। কেমন ?

সাধু—বাচ্য∗ ঐ হায়, বাচক ঐ হায়।

এই কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। স্থির,—চিত্রাপিতের স্থায় বসিয়া আছেন। সাধু ও ভক্তেরা অবাক্ হইয়া ঠাকুরের এই সমাধি-স্থাবস্থা দেখিতেছেন। কেদার সাধুকে বলিতেছেন—

'এই দেখো জী। ইসকো नमाधि বোলুতা ছায়।'

সাধ গ্রন্থেই সমাধির কথা পড়িয়াছেন, সমাধি কথনও দেখেন নাই।

ঠাকুর একটু একটু প্রকৃতিস্থ হইতেছেন ও জগন্মাতার সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন—'মা ভাল হব—বেহঁস করিস্ নে—সাধুর সঙ্গে স্চিদানন্দের কথা ক'ব!—মা স্চিদানন্দের কথা নিয়ে বিলাস কর্বো!'

সাধু অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন ও এই সকল কথা শুনিতেছেন। এইবার ঠাকুর সাধুর সহিত কথা কহিতেছেন—বলিতেছেন—আব্ সোহহং উড়ায়ে দেও। আব হাম তোম;—বিলাস! (অর্থাৎ এখন সোহহং—'সেই আমি উড়ায়ে দাও;—এখন 'আমি তুমি')।

যতক্ষণ আমি তুমি রয়েছে ততক্ষণ মাও আছেন—এস তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা যাক। এই কথা কি ঠাকুর বলিতেছেন ?

<sup>🕯</sup> বাচ্যবাচকভেদেন 'হুমেব পারমেশ্বর'—আধ্যাক্সরামায়ণ

কিছুক্প কথাবার্ত্তার পর ঠাকুর পঞ্চবটা মধ্যে বেড়াইতেছেন,—সঙ্গে রামা কেদার, মাষ্টার প্রভৃতি।

[ শ্রীরামক্ষের কেনারের প্রতি উপদেশ—সংসার ত্যাগ ]

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাত্তে )—সাধুটিকে কি রকম দেখ্লে ? কেলার—শুদ্ধ জ্ঞান! সবে হাঁডি চড়েছে,—এখনও চাল চড়ে নাই!

শ্রীরামরুঞ্চ—তা বটে, কিন্তু ত্যাগী। সংসার যে ত্যাগ করেছে, সে অনেকটা এগিয়েছে।

শ্যাধূটী প্রবর্ত্তকের ঘর। তাঁকে লাভ না করলে কিছুই হল না। যথন তাঁর প্রেমে মর্ত্ত হওয়া যায়, আর কিছু ভাল লাগে না, তথন—

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্রামা মাকে!
মন, তুই দেখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে!
ঠাকুরের ভাবে কেদার একটী গান বলিতেছেন—

মনের কথা কইবো কি সই, কইতে মানা—
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।

মনের মাছ্র হয় যে জনা, ও তার নয়নেতে যায় গো চেনা, ও সে হুই এক জনা; ভাবে ভাসে রসে ডোবে, ও সে উজ্ঞান পথে করে আনাগোনা (ভাবের মানুষ)।

ঠাকুর নিজে ঘরে ফিরিয়াছেন। ৪টা বাজিয়াছে,—মা কালীর ঘর থোলা হইয়াছে। ঠাকুর সাধুকে সঙ্গে করিয়া মা কালীর ঘরে যাইতেছেন। মণি সঙ্গে আছেন।

কালীঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর ভক্তিভরে মাকে প্রণাম করিতেছেন। সাধুও হাত জ্বোড় করিয়া মাধা নোয়াইয়া মাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছেন।

ত্রীরামকৃষ্ণ—কেমন জী, দর্শন!

সাধু (ভক্তিভরে)—কালী প্রধানা হায়। শ্রীরামক্ক —কালী ব্রহ্ম অভেদ। কেমন জী ? সাধু— যতকণ বহিশুর্থ, ততকণ কালী মান্তে হবে। যতকণ বহির্থ্থ ততকণ ভাল মন্দ; ততকণ এটি প্রিয়, এটি ত্যাক্ষ্য।

ত্রিই দেখুন, নামরূপ তো সব মিথ্যা, কিন্তু যতক্ষণ আমি বহিলুখি, ততক্ষণ স্ত্রীলোক ত্যাজ্য। আর উপদেশের জন্ম এটা ভাল ওটা মন্দ ;—নচেৎ ভাইাচার ছবে।"

ঠাকুর সাধুর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ঘরে ফিরিলেন। শ্রীরামক্ষঞ--দেখলে,—সাধু কংলীঘরে প্রণাম করিলেন। মণি—আজ্ঞা, হাঁ।

পরদিন সোমবার ৩১শে ডিসেম্বর। বেলা ৪টা হইবে। ঠাকুর ভক্তসক্ষে মবে বিদিয়া আছেন। বলরাম, মণি রাখাল লাটু, হরাশ প্রভৃতি আছেন। ঠাকুর মণিকে ও বলরামকে বলিতেছেন—

#### [মুথে জ্ঞানের কথা—হলধারীকে ঠাকুরের তিরস্কার কথা ]

হলধারীর জ্ঞানীর ভাব ছিল। সে অধ্যাত্ম, উপনিষৎ,— এই সব রাতদিন পড়তো। এদিকে সাকার কথায় মুখ ব্যাকাতো। আনি যথন কাঙ্গালীদের পাতে একটু একটু খেলাম, তথন বল্লে, 'তোর ছেলেদের বিয়ে কেমন করে হবে!' আমি বল্লাম, 'তবে রে শ্ঠালা, আমার আবার ছেলে পিলে হবে।' তোর গীতা বেদাস্ত পড়ার মুখে আগুন! স্থাখোনা, এদিকে বল্ছে জগৎ মিখ্যা!— আবার বিঞ্ছবরে নাক সিঁটকে ধ্যান!

সন্ধ্যা হইল। বলরামাদি ওজেরা কলিকাভার চলিয়া গিয়াছেন। ঘরে ঠাকুর মার চিন্তা করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরবাড়ীতে আরতির সুমধুর শব্দ শোনা যাইতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় ৮টা হইয়াছে। ঠাকুর ভাবে স্থমধুর স্বরে স্থর করিয়া মার স্থিত কথা কহিতেছেন। মণি মেঝেতে বসিয়া আছেন।

#### ি ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ্জ ও বেদাস্ত ী

ঠাকুর মধুর নাম উচ্চারণ করিতেছেন—হরি ওঁ! হরি ওঁ! হরি ওঁ! মাকে

বলিতেছেন—'ও মা! ব্রশ্বজান দিয়ে বেছঁগ করে রাখিস্নে! ব্রশ্বজান চাই নামা! আমি আনন্দ কর্বো! বিলাস কর্বো!

আবার বলিতেছেন,—বেদান্ত জানি না মা! জানতে চাই না মা!—মা তোকে পেলে বেদ বেদান্ত কত নীচে পড়ে থাকে।

ঠাকুর আবার বলিতেছেন—'রুঞ্চ রে! তোরে বলবো, থা রে—নে রে— বাপ! রুঞ্চ রে বল্বো, ভূই আমার জন্ম দেহ ধারণ করে এসেছিদ বাপ।'

## দিতীয় পরিচেছ্দ

### জান ও বিচার পথ—ভক্তিযোগ ও ব্রহ্মজান

ঠাকুর শ্রীরামকক ঘরে বসিয়া আছেন। রাত্রি প্রায় ৮টা হইবে। আজ পৌষ শুক্লা পঞ্চমী, বুধবার ২রা জ্ঞাহ্যারী ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। ঘরে রাঝাল ও মণি আছেন। মণির আজ প্রভূসক্ষে একবিংশতি দিবস।

ঠাকুর মণিকে বিচার করিতে বারণ করিয়াছেন।

শীরামরুষ্ণ (রাথালের প্রতি)—বেশী বিচার করা ভাল না। **ভাগে ঈশ্বর** তারপর জগৎ,—তাঁকে লাভ করলে তাঁর জগতের বিধয়ও জানা যায়।

(মণি ও রাথালের প্রতি)—"যত্ন মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করলে তার কত বাডী, বাগান, কোম্পানীর কাগজ, সব জানতে পারা যায়।

তাই তো ঋষিরা বাল্মীকিকে 'মরা' 'মরা' জপ করতে বল্লেন।

"ওর একটু মানে আছে; 'ম' মানে ঈশ্বর, 'রা' মানে জগৎ,—আগে ঈশ্বর, তার পরে জগং।

#### [ ক্বফকিশোরের সহিত 'মরা' মন্ত্রকথা ]

কৃষ্ণকিশোর বলেছিল, 'মরা' 'মরা' শুদ্ধ মন্ত্র,— ঋষি দিয়েছেন বলে। মানে দিয়েছেন বলে। মানে দিয়েছেন বলে।

তাই আগে বাল্মীকির মত সব ত্যাগ করে নির্জ্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে দখরকে ডাক্তে হয়। আগে দরকার দখর দশন। তার পর বিচার—শাস্ত্র, জগং।

[ ঠাকুরের রাস্তায় ক্রন্সন—'মা বিচার বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও'—১৮৬৮ ]

শীরামরুষ্ণ (মণির প্রতি)—তাই তোমাকে বল্ছি,—আন বিচার কোরো না। আমি ঝাউতলা থেকে উঠে যাছিলাম ঐ কথা বলতে। বেশী বিচার করলে শেযে হানি হয়—শেষে হাজরার মত হয়ে যাবে। আমি রাত্তে একলা রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াতাম আর বলেছিলাম—'মা বিচার বৃদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও।'

**"বল আর ( বিচার ) কর্বে না ?"** মণি—আজ্ঞা, না।

শীরামক্ক — ভক্তিতেই সব পাওয়া যায়। যারা ব্রহ্মজ্ঞান চায়, যদি ভক্তির রাস্তা ধরে থাকে, তারা ব্রহ্মজ্ঞানও পাবে।

"তাঁর দয়া পাকলে কি জ্ঞানের অভাব পাকে ? ওদেশে ধান মাপে, যেই রাশ ফুরোয় অমনি একজন রাশ ঠেলে দেয়। মা জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন।

[ পন্মলোচনের ঠাকুরের প্রতি ভক্তি—পঞ্চবটাতে সাধনকালে প্রার্থনা ]

"তাঁকে লাভ করলে পণ্ডিভদের খড় কূটো বোধ হয়। পদ্মলোচন বলেছিল, তোমার সঙ্গে কৈবর্তের বাড়ীতে সভায় যাবো, তার আর কি ?—
তোমার সঙ্গে হাড়ীর বাড়ী গিয়ে থেতে পারি!

ভিজি দ্বারাই সব পাওয়া যায়। তাঁকে ভাল বাস্তে পারলে আর কিছুরই ভভাব থাকে না। ভগবতীর কাছে কাতিক আর গণেশ বসে ছিলেন, তাঁর গলায় মণিময় রত্মালা। মা বল্লেন, 'যে ব্রহ্মাণ্ড আগে প্রদক্ষিণ ক'রে আস্তে পারবে, তাকে এই মালা দিব।' কাতিক তৎক্ষণাৎ কণবিলম্ব না ক'রে ময়ুর চড়ে বেরিয়ে গেলেন। গণেশ আন্তে আন্তে মাকে প্রদক্ষিণ ক'রে প্রণাম করলেন। গণেশ জানে, মার ভিতরেই ব্রহ্মাণ্ড! মা প্রস্রী হ'য়ে গণেশের গলায় হার পরিয়ে দিলেন। অনেকক্ষণ পরে কাতিক এসে দেখে যে দালা হার প'রে বনে আছে।

শাকে কেঁদে কেঁদে আমি বলেছিলাম, 'মা, বেদ বেদাস্থে কি আছে, আমায় জানিয়ে দাও,—প্রাণ তথ্তে বি, আছে, আমায় জানিয়ে দাও। তিনি একে একে আমায় সব জানিয়ে দিয়েছেন।

"তিনি আমাকে সব জানিয়ে দিয়েছেন,—কত সব দেখিয়ে দিয়েছেন।

[ সাধনকালে ঠাকুরের দর্শন—শিবশক্তি, নুমুওস্ত্প, গুরুকর্ণধার, সচ্চিদানন্দসাগর ]

"একদিন দেখালেন, চতুদিকে **শিব আর শক্তি**। শিব শক্তির রমণ। মাহ্য, জীব, জন্ধ, তরু, লতা, সকলের ভিতরেই সেই শিব আর শক্তি!—প্রুষ আর প্রেক্তি। এদের রমণ।

"আর একদিন দেখালেন **নৃমুণ্ডন্ত**ুপাকার !—পর্বতাকার ! আর কিছুই নাই !—আমি তার মধ্যে একলা ব'সে !

তথার একবার দেখালেন মহাসমুদ্রে! আমি লবণ-প্তলিকা হয়ে মাপতে বাচিছ! মাপতে গিয়ে গুরুর রূপায় পাধর হয়ে গেলুম!—দেখলাম জাহাজ একথানা.;—অমনি উঠে পডলাম!—গুরু কর্ণধার! (মণির প্রতি) সচিদানন্দ গুরুকে রোজ ত সকালে ডাকো ?

মণি—আজ্ঞা, হা।

শ্রীরামক্ষ — গুরু কর্বধার। তথন দেখ্ছি, আমি একটা তুমি একটা। আবার লাফ দিয়ে প'ড়ে মীন হলাম। সচিদানন্দসাগরে অনন্দে বেড়াচিচ দেখ্লাম।

"এ সব অতি গুছ কথা! বিচার করে কি বুঝ বে ? তিনি যথন দেখিয়ে দেন. তথন সব পাওয়া যায়—কিছুরই অভাব থাকে না!"

# তৃতীয় পরিচেছ্দ

### সাধনকালে বেলতলায় ধ্যান, ১৮৫৯-৬১— কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ

ি শ্রীরামরুষ্ণের জন্মভূমি গমন—রঘুনীরের জমি রেজেষ্ট্রী ১৮৭৮-৮০]
ঠাকুরের মধ্যাক্তে সেবা হই রাজে। বেলা প্রায় ১টা। শনিবার ৫ই জাত্মারী।
মণির আজ প্রভূপঙ্গে এয়োবিংশতি দিবস।

মণি আহারাস্তে ন'বতে ছিলেন—হঠাৎ শুনিলেন, কে তাঁহার নাম ধরিয়া তিন চার বার ডাকিলেন। বাইরে আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুরের ঘরের উত্তরের লম্বা বারান্দা হইতে ঠাকুর শ্রীরামক্ক তাঁহাকে ডাকিতেছেন। মণি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

দক্ষিণের বারান্দায় ঠাকুর মণির সহিত বসিয়া কথা কহিতেছেন।

শীরামক্ষ্—তোমারা কি রক্ম ধ্যান করে। १—আমি বেল্লায় স্পষ্ট নানা ক্ষপ দর্শন কর্ত্তাম। একদিন দেখলাম সাম্নে টাকা, শাল, এক সরা সন্দেশ, ছজন মেয়েমাছ্য। মনকে জিজ্ঞাসা করলাম, মন! ভূই এসব কিছু চাস্ १—সন্দেশ দেখলাম গু! মেয়েদের মধ্যে এক জনের ফাঁদি নং! তাদের ভিতর বাহির সব দেখতে পাচ্ছি,—নাডা-ভূঁড়ী, মলমূত্র, হাড, মাংস, রক্ত! মনকিছই চাইলে না।

"তাঁর পাদপলেতেই মন রহিল। নিজির নীচের কাঁটা আর উপরের কাঁটা, মন সেই নীচের কাঁটা। পাছে উপরের কাঁটা (ঈশ্বর) থেকে মন বিমুথ হয়, সদাই আতঙ্ক। একজন শূল হাতে সদাই কাছে বসে থাক্ত;— ভয় দেখালে, নীচের কাঁটা উপরের কাঁটা থেকে ভফাৎ হলেই এর বাড়ি মারবা!

"কিন্তু কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না হলে হবে না। আমি তিন ত্যাগ করে

ছিলাম—জমিন, জরু, টাকা। সর্বীরের নামের জমি ওদেশে রেজেষ্টি কর্ত্তে গিছলাম। আমার সই কর্তেবলে, আমি সই করলুম না। 'আমার জমি' বলে তোবোধ নাই। কেশব সেনের গুরু ব'লে খুব আদর করেছিল। আম এনে দিলে, —তা বাড়ী নিয়ে যাবার যো নাই। সন্ন্যামীর সঞ্চর করতে নাই।

ভাগে না হলে কেমন করে তাঁকে লাভ করা যাবে! যদি একটা জিনিষের পর আর একটা জিনিষ থাকে, তা হলে প্রথম জিনিষটাকে না সরালে কেমন করে আর একটা জিনিষ পাবে ?

"নিজাম হয়ে তাঁকে ডাক্তে হয়। তবে সকাম ভজন করতে করতে নিজাম হয়। গ্রুব রাজ্যের জন্ম তপস্থা করেছিলেন, কিন্ধ ভগবানকে পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'যদি কাঁচ কুডুতে এসে কেউ কাঞ্চন পায় তা ছাড্বে কেন।"

[ দয়া, দানাদি ও ঠাকুর জ্রীরামরুষ্ণ—হৈচভন্তদেবের দান ]

**"সত্ত্বগুণ** এলে তবে তাঁকে লাভ করা যায়।

দানাদি কর্ম্ম সংসারী লোকের প্রায় সকামই হয়—দে ভাল না। তবে নিষ্কাম করলে ভাল কিন্তু নিষ্কাম করা বড় কঠিন।

"গাক্ষাৎকার হলে ঈশ্বরেব কাছে কি প্রার্থনা কববে যে 'আমি কতকগুলো পুকুর, রাস্তা, ঘাট, ডিস্পেন্সারী, হাঁসপাতাল, এই সব করবো, ঠাকুর আমায় বর দাও।' তাঁর সাক্ষাৎকার হলে ওসব বাসনা এক পাশে পড়ে থাকে।

"তবে দয়ার কাজ—দানাদি কাজ—কি কিছু করবে না <u>?</u>

তা নয়। সাম্নে হঃথ কষ্ট দেখ্লে টাকা থাকলে দেওয়া উচিত।
জ্ঞানী বলে, 'দেরে দেরে, এরে কিছু দে।' তা না হলে, 'আমি কি কর্তে
পারি'— ঈশ্বরই কর্তা আর সব অক্তা।' এরপ বোধ হয়।

ভিক্তঃ সে বর্ণাদিনাং নৈব পরিগ্রহেৎ।

যম্মাদ্ভিকুহিরণাং রদেন দৃষ্টং চ দ ব্রহ্মহা ভবেং।

যন্মাদভিকু হিরণ্য রদেন স্পৃষ্টং চ স পৌন্ধসো ভবেৎ।

<sup>্</sup> যশ্মাদভিকুর্হিরণ্যং রদেন প্রাঞ্চ স আত্মহা ভবেৎ।

ভুমাদ্ভিগুহিরণাং রুদেন ন দৃষ্টঞ্ স্পৃষ্টঞ্জ ন গ্রাহঞ্চ। [পরমহংদোপনিবং

"মহাপুরুষেরা জীবের ছঃথে কাতর হয়ে ভগবানের পথ দেখিয়ে দেন।
শঙ্করাচার্য্য জীবশিক্ষার জন্ম 'আমি' রেখেছিলেন।

শ্বন্ধদানের চেয়ে জ্ঞান দান, ভক্তিদান আরও বড়। চৈতক্সদেব তাই
আচণ্ডালে ভক্তি বিলিয়েছিলেন। দেহের ত্বথ হ:থ তো আছেই। এথানে
আম থেতে এনেছো, আম থেয়ে যাও। জ্ঞানভক্তির প্রয়োজন। ঈশ্বরই বস্ত
আর সব অবস্ত।

[ স্বাধীন ইচ্ছা ( Free Will ) কি আছে, ঠাকুরের শিদ্ধান্ত ]

তিনি সব কচ্ছেন। যদি বল তা হলে লোকে পাপ কর্তে পারে। তা নয়—যার ঠিক বোধ হয়েছে 'ঈশ্বর কর্তা আমি অকর্তা' তার আর বেতালে পা পড়ে না।

"Englishman রা যাকে স্বাধীন ইচ্ছা (Free Will) বলে, সেই
স্বাধীন-ইচ্ছা বোধ তিনিই দিয়ে রাখেন।

"যারা তাঁকে লাভ করে নাই, তাদের ভিতর ঐ স্বাধীন ইচ্ছা-বোধ না দিলে পাপের বৃদ্ধি হত। নিজের দোষে পাপ কচ্ছি, এ বোধ যদি তিনি না দিতেন, তা হলে পাপের আরও বৃদ্ধি হত।

"যারা তাঁকে লাভ করেছে, তারা জানে দেখ তেই 'স্বাধীন ইচ্ছা'— বস্তুতঃ তিনিই যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। তিনি ইঞ্জিনিয়ার, আমি গাড়ী।"

# ठेषूर्थ शितराष्ट्रम

### শুরুদেব প্রীরামক্ষ ভক্ত জন্ম ক্রম্বন ও প্রার্থনা

বেলা চারটা বাজিয়াছে। পঞ্চবটীঘরে শ্রীযুক্ত রাখাল আরও চ্ব একটী ভক্ত মণির কীর্ত্তনগান শুনিতেছেন—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে এদে যায়। রাখাল গান শুনিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামক্বফ পঞ্বটীতে আসিয়াছেন। তাঁহার সক্ষে বাবুরাম, হরীশ,—ক্রমে রাখাল ও মণি।

রাথাল—ইনি আজ বেশ কীর্ত্তন করে আনন্দ দিয়েছেন। ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ ভাবাবিষ্ট ছইয়া গান গাইতেছেন,—

াঁচ্লাম স্থি, শুনি ক্ল্ফ নাম (ভাল কথার মন্ত্রভাল)।

(মণির প্রতি) এই সব গান গাইবে—'সব স্থি মিলি বৈঠল, ( এই ত রাই ভাল ছিল)! (ব্যি হাট ভালল)!

আবার বলিতেছেন, "এই আর কি !—ভক্তি, ভক্ত নিয়ে থাকা।

#### [ শ্রীরাধা ও যশোদা সংবাদ—ঠাকুরের 'আপনার লোক' ]

"রুক্ষ মথুরায় গেলে যশোদা শ্রীমতীর কাছে এসেছিলেন। শ্রীমতী ধ্যানম্ব ছিলেন। তারপর যশোদাকে বল্লেন, আমি আছাশক্তি, তুমি আমার কাছে কিছু বর লও। যশোদা বল্লেন, 'বর আর কি দিবে!—তবে এই বলো—যেন কায়মনোবাক্যে তারই সেবা কর্তে পারি,—যেন এই চক্ষে তার ভক্তের দর্শন হয়,—এই মনে তার ধ্যান চিস্তা যেন হয়,—আর বাক্য দ্বারা ভার নাম গুণ গান যেন হয়!'

"তবে যাদের খুব পাকা হয়ে গেছে, তাদের ভক্ত না হলেও চলে,—কখন কখন ভক্ত ভাল লাগে না। পঞ্জের কাজের উপর চুণকাম ফেটে যায়। অর্থাৎ যার তিনি অন্তরে বাহিরে তাদের এইরূপ অবস্থা।" ঠাকুর ঝাউতলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পঞ্চবটীমূলে মণিকে আবার বলিতেছেন—"তোমার মেয়ে স্থর—এই রকম গান অভ্যাস কর্ত্তে পার?— 'স্থি সে বন কত দুর !—যে বনে আমার শ্রাম স্থন্দর!'—

বোৰুরাম দৃষ্টে, মণির প্রতি )—"দেখো, যারা আপণার তারা হল পর— রামলাল আর সব যেন আর কেউ। যারা পর তারা হল আপনার,— ভাখোনা, বার্বামকে বল্ছি—'বাছে যা—মুখ ধো!' এখন ভক্তরাই আয়ীয়।" মণি—আজ্ঞা, হাঁ।

[ উন্মাদের পূর্ব্বে পঞ্চবটাতে সাধন 1857-58—চিৎশক্তি ও চিদান্না ]

শ্রীরামরুষ্ণ (পঞ্চবটা দৃষ্টে)—এই পঞ্চবটাতে বসভাম।—কালে উন্মাদ হলাম।—ভাও গেল। কালই ব্রহ্ম। থিনি কালের সহিত রমণ করেন, তিনিই কালী—আগুশক্তি। অটলকে টলিয়ে দেন।

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাহতেছেন—'ভাব কি ভেবে পরাণ গেল। যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল, ভার কালরূপ কেন হল।'

"আজ শনিবার, মা কালার ঘরে যেও।"

বকুলতলার নিকট আসিয়া ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন—

"চিদাত্মা আর চিৎশক্তি। চিদাত্মা পুক্ষ, চিৎশক্তি প্রকৃতি। চিদাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, চিৎশক্তি শ্রীরাধা। ভক্ত ঐ চিৎশক্তির এক একটা রূপ।

"অস্থান্ত ভক্তেরা স্থীভাব বা দাসভাবে থাক্বে। এই মূলকথা।"

সন্ধ্যার পর ঠাকুর কালীঘরে গিয়াছেন। মণি সেখানে মার চিস্তা করিতেছেন দেখিয়া ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন।

[ভক্তদের জন্ম জগনাতার কাছে ক্রন্সন—ভক্তদের আশীর্কাদ ]

সমস্ত দেবালয়ে আরতি হইয়া গেল। ঠাকুর ঘরে তব্জার উপর বসিয়া মার চিস্তা করিতেছেন। মেজেতে কেবল মণি বসিয়া আছেন।

ঠাুকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইতেছে। এখন ভাবের পূর্ণমাত্রা!—ঠাকুর মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন! ছোট ছেলে যেমন মার কাছে আন্ধার ক'রে কথা কয়! মাকে করুণস্বরে বলিতেছেন—''ওমা, ট্রকেন সেরপ দেখালি নি!— সেই ভূবনমোহন রূপ! এত কোরে তোকে বল্লাম!—তা তোকে বল্লেডো ভূই শুন্বি নি!—ভূই **ইচ্ছাময়ী!**"

ত্মর কবে মাকে এই কথাগুলি বল্লেন, শুনলে পাষাণ বিগলিত হয়। ঠাকুর আবার মাব সঙ্গে কথা কহিতেচেন—

শিম বিশাস চাই! যাক্ শালাব বিচার!—সাত চোনার বিচার এক চোনায় যায়!—বিশাস চাই (শুরুবাক্যে)—বালকের মত বিশাস!
—মা বলেছে, ওথানে ভূত আছে,—তা ঠিক জেনে আছে যে ভূত আছে!—
মা বলেছে ওথানে জূজ্!—তো তাই ঠিক জেনে আছে! মা বলেছে, ও তোর দালা হয—তো জেনে আছে গাঁচ সিকে পাঁচ আনা দালা! বিশাস চাই!

"কিন্তু মা! ওদেরই বা দোষ কি!—ওরা কি বরবে! বিচার একবার ভো করে নিতে হয়!—দেথ না, ঐ সেদিন এত করে বল্লাম, তা কিছু হলো না—আজ কেন একেবারে— ... ...

ঠাকুর মার কাছে ককণ গদগদস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করিতে-ছেন। কি আশ্চণ্য। ভক্তনের জন্ত মা'র কাছে কাদছেন—"মা, যারা যারা তোমার কাছে আসছে, তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোরো।—সব ত্যাগ করিও নামা।—আচ্ছা, শেষে যা হয় কোরো।

শমা, সংসারে যদি রাখো, তো এক একবার দেখা দিস্ !—না হলে কেমন করে থাক্বে! এক একবার দেখা না দিলে উংসাহ হবে কেমন করে মা!— তারপর শেষে যা হয় কোরো!"

ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ্ট। সেই অবস্থায় হঠাৎ মণিকে বলিতেছেন— "ভাথো, ভূমি যা বিচার করেছো, অনেক হয়েছে!—আর না!—বল, আর কর্বে না?" মণি করজোড়ে বলিতেছেন, আজ্ঞা, না।

শ্রীরামক্কঞ-অনেক হয়েছে!—ভূমি প্রথম আস্তে মাত্র ভোমায় ত
আমি বলেছিলাম—ভোমার ঘর।—আমি তো সব জানি ?

মণি ( কৃতাঞ্জলি )---আজা, হা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার ঘর, ভূমি কে, তোমার অন্তর বাহির, তোমার আগেকার কথা, তোমার পরে কি হবে,—এ সব ত আমি জানি ?

মণি ( করজোড়ে )—আজ্ঞা, হাঁ ।

শীরামক্রঞ-ছেলে হয়েছে শুনে বকেছিলাম।—এখন গিয়ে বাড়ীতে থাকো—তাদের জানিও যেন 'তুমি তাদের আপনার। ভিতরে জান্বে, তুমিও তাদের আপনার নম্ব'।

মণি চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামক্ক্ষ—আর বাপের সঙ্গে প্রীত কোরো—এখন উড়তে শিথে,—
ভূমি বাপকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে পারবে না ়া

মণি (করজোড়ে)—আজ্ঞা, হা।

শীরামক্ক তোমায় আর কি বল্বো, তুমি ত সব জানো 

- সব ত
বুবছো 

- মণি চুপ করিয়া আছেন

শ্রীরামরুফ্ড-সব ত বুঝছ 🕫

মনি—আজ্ঞা, একটু একটু বুঝছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ— অনেকটা ত বুঝছো। রাথাল যে এথানে আছে, ওর বাপ সহাই আছে।

মণি হাতজোড করিয়া চুপ করিয়া আছেন। শ্রীরামরুক্ষ আবার বলিতেছেন—'ভূমি যা ভাবছো তাও হয়ে যাবে।'

#### [ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে—মা ও জননী—কেন নরলীলা ?]

ঠাকুর এইবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। ঘরে রাধাল, রামলাল। রামলালকে গান গাইতে কহিতেছেন। রামলাল গান গাহিতেছেন—

- (১) সমর আলো করে কার কামিনী।
- (২) কে রনে নাচিছে বামা নীরদবরণী। শোণিত সায়রে যেন ভাসিছে নব নলিনী॥

শ্রীরামরুক্ত — মা আরে জননী। যিনি জগৎরতো আছেন— সর্বব্যাপী। হয়ে তিনিই মা। জননী যিনি জনাস্থান। আমি মা বলতে বলতে সমাধিস্থ

ছতুম !—মা বল্তে বল্তে যেন জগতের ঈশ্বীকে টেনে আনভূম ! যেমন জেলেরা জাল ফেলে,—তার পর অনেকক্ষণ পরে জাল গুটোতে থাকে। বড় বড় মাছ সব পড়েছে।

[গৌরী পণ্ডিতের কথা—কালী ও শ্রীগৌরাঙ্গ এক ]

°গোরী বলেছিল, কালী গোরাঙ্গ এক বোধহলে, তবে ঠিক্ জ্ঞান হয়।

"যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি (কালী)—আবার তিনিই নররূপে শ্রীগোরাঙ্গ।"
ঠাকুর কি ইন্ধিত করিয়া বলিতেছেন, যিনি আত্মশক্তি তিনিই নররূপী
শ্রীরামক্রক হইয়া আগিয়াছেন! শ্রীবৃক্ত রামলাল ঠাকুরের আদেশে আবার গাইতেছেন,—এবার শ্রীগোরাঙ্গলা—

- (>) হি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে অপরূপ জ্যোতি, শ্রীগৌরাঙ্গ মুরতি, ছুনয়নে প্রেম বহে শতধারে!
- (২) গৌর প্রেমের চেউ লেগেছে গায়।

শ্রীরামরুষ্ণ (মণির প্রতি)—যারই নিত্য তাঁরই লীলা। তক্তের জন্ত লীলা। তাঁকে নররূপে দেখতে পেলে তবে ত তজেরা ভালবাসতে পারবে, তবেই ভাই ভূগিনী বাপ মা সম্ভানের মত স্নেহ করতে পারবে।

"তিনি হুক্তের ভালবাসার জন্ম ছোটটী হয়ে লীলা করতে আসেন।"

### দশম খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরান্দিরে রাখাল, লাটু, মাষ্টার, মহিমা প্রভৃতি সঙ্গে

# श्यम भारताकृत

### শ্রীরামক্ষের হস্তে আঘাত—সমাধি ও জগন্মাতার সহিত কথা

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে সেই ঘরে অবস্থিতি করিতেছেন। বেলা তিনটা। শনিবার ২রা ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪ (২০শে মাঘ ১২৯০ সাল ) শুক্লা ষষ্ঠী।

একদিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন; সঙ্গে কেহ না থাকাতে রেলের কাছে পড়িয়া যান। তাহাতে তাঁহার বাম হাতের হাড় সরিয়া যায় ও খুব আঘাত লাগে। মাষ্টার কলিবাতা হইতে ভক্তদের নিকট হইতে বাড় প্যাড় ও ব্যাণ্ডেজ আনিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাথাল, মহিমাচরণ, হাজরা প্রভৃতি ভক্তেরা ঘরে আছেন। মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াঠাকুরের চরণ বন্দনা করিলেন।

প্রীরামক্কঞ—কিগো! তোমার কি ব্যারাম হয়েছিল ? এখন সেরেছে তো ?

মাষ্টার—আজ্ঞা, হা।

শ্রীরামরুক্ত (মহিমার প্রতি)—ই্যাগা, 'আমি যন্ত্র ভূমি যন্ত্রী', তবে এ রকম হলো কেন ?

ঠাকুর তক্তার উপর বসিয়া আছেন। মহিমাচরণ নিজের তীর্থ-দর্শনের গল্প করিতেছেন। ঠাকুর শুনিতেছেন। স্থাদশ বৎসর পূর্ব্বে তীর্থদর্শন। মহিমাচরণ—কাশী সিক্রোলের একটি বাগানে একটী ব্লচারী দেখ লাম। বল্লে, এ বাগানে কুড়ি বৎসর আছি। কিন্তু কার বাগান জানি না। আমায় জিজ্ঞাসা কর্লে, নৌকরী করো বাবৃ ?' আমি বলাম, 'না'। তথন বলে— 'কেয়া পরিব্রাজক হায় ?'

"নর্ম্বাতীরে একটী সাধু দেখ্লাম, অন্তরে গায়ত্রী জপ কচ্ছেন—শরীরে পুলক হচ্ছে। আবার এমন প্রণব আর গায়ত্রী উচ্চারণ করেন, যে যারা থাকে তাদের রোমাঞ্চ আর পুলক হয়।"

ঠাকুরের বালকস্বভাব,—কুধা পাইয়াছে; মাষ্টারকে বলিতেছেন, "কৈ; কি এনেছ?" রাখালকে দেখিয়া সমাধিস্থ হইলেন। সমাধি ভঙ্গ হইতেছে। প্রকৃতিস্থ হইবার জন্ম ঠাকুর বলিতেছেন—'আমি জিলিপী থাবো' 'আমি জল থাবো'!

ঠাকুর বালকস্বভাব,—জগনাতাকে কেঁদে কেঁদে বল্ছেন—ব্রহ্মময়ী!
আমার এমন কেন কর্লি! আমার হাতে বড় লাগ্ছে!—( রাখাল, মহিমা,
হাজরা প্রভৃতির প্রতি ) আমার ভাল হবে! ভক্তেরা ছোট ছেলেটিকে যেমন
বুঝায়,—সেইরূপ বল্ছেন 'ভাল হবে বৈ কি!'

শ্রীরামক্ক (রাথালের প্রতি)—যদিও শরীর রক্ষার জন্ম তুই আছিস্— তোর দোষ নাই—কেন না, তুই থাক্লেও রেল পর্যন্ত ত যেতিস না।

[ শ্রীরামক্কফের সন্তানভাব—'ব্রহ্মজ্ঞানকে আমার কোটা নমস্কার']

ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইলেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন—

"ওঁ ওঁ ওঁ—মা আমি কি বল্ছি! মা আমার ব্রক্ষজান দিয়ে বেছঁস করোনা—মা আমার ব্রক্ষজান দিও না। আমি যে ছেলে!—ভয়-তরাসে।—আমার মা চাই।—ব্রক্ষজানকে আমার কোটা নমস্কার। ও যাদের দিতে হয়, তাদের দাও গে। আনলময়ী! আনলময়ী!

ঠাকুর উচ্চৈ:স্বরে 'আনন্দময়ী! আনন্দময়ী!' বলিয়া কাঁদিতেছেন আর বলিতেছেন—

> 'কামি ঐ থেদে থেদ করি ( শ্রামা )। ভূমি মাতা থাকৃতে আমার জাগা ঘরে চুরি ॥'

ঠাকুর আবার মাকে বলিতেছেন—'আমি কি অস্থায় করেছি মা !—আমি কি কিছু করি মা !—তুই যে সব করিস্ মা! আমি যন্ত, তুমি যন্ত্রী! (রাথালের প্রতি, সহাস্থে) দেখিস, তুই যেন পড়িস্ নে।—মান করে যেন ঠিকিস্না!

ঠাকুর মাকে আবার বলিতেছেন—'মা, আমি লেগেছে বলে কি কাঁদ্ছি? না।—

> 'আমি ঐ থেদে করি ( শ্রামা ) তুমি মাতা থাক্তে আমার জাগা ঘবে চুরি ॥

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# কি করে ঈশ্বরকে ডাক্তে হয়—ব্যাকুল হও

ঠাকুর শ্রীরামরুফ বালকের স্থায় আবার ইাসিতেছেন ও কথা কহিতেছেন— বালক যেমন বেশী অস্ত্র্য হলেও এক একবার হেসে থেলে বেড়ায়। মহিমাদি ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্ৰীরামব্বফ-শচিচদানন লাভ না হলে কিছুই হলো না বাবু!

"বিবেক বৈরাগ্যের ছার আর জিনিস নাই।

শিংশারীদের অমুরাগ ক্ষণিক—তপ্ত থোশার জল যতক্ষণ থাকে !—একটা ফুল দেখে হয়ত ৰল্লে আহা ! কি চমৎকার ঈশ্বরের স্পষ্টি ।

"ব্যাকুলতা চাই। যথন ছেলে বিষয়ের ভাগের জন্ম ব্যাতিবস্ত করে, তথন বাপ মা হুজনে পরামর্শ করে, আর ছেলেকে আগেই হিন্সা ফেলে দেয়। ব্যাকুল হলে তিনি শুন্বেনই শুন্বেন। তিনি যে ক'লে জন্ম দিরেছেন, সে কালে তাঁর ঘরে আমাদের হিন্সা আছে। তিনি আপনার বাপ, আপনার মা— তাঁর উপর জাের খাটে। 'লাও পরিচয়! নয় গলায় ছুরি দিব।'

কিরপে মাকে ডাকিতে হয়, ঠাকুর শিখাইতেছেন— অসমি মা বলে এইরপে ডাক্তাম— মা আনন্দময়ী !—দেখা দিতে যে হবে !'—

আবার কথন বলতাম,—"ওহে দীননাথ—জগরাথ—আমি ত জগৎ ছাড়া নই নাথ! আমি জ্ঞানহীন—সাধনহীন,—ভক্তিহীন—আমি কিছুই জ্ঞানি না— দয়া করে দেখা দিতে হবে!"—

ঠাকুর অতি করুণ স্বরে স্থর করিয়া, কিরুপে তাঁহাকে ডাকিতে হয়, শিথাইতেছেন। সেই করুণ স্বর শুনিয়া ভক্তদের হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে,— মহিমাচরণ চক্ষের জ্বে ভাসিয়া যাইতেছেন।

মহিমাচরণকে দেখিয়া ঠাকুর আবার বলিতেছেন—

ডাকু দেখি মন ডাকার মতন কেমন শ্রামা থাকতে পারে

### তৃতীয় পরিচেছদ

# শিবপুর ভক্তগণ ও আম্মোকারী (বকলমা)—শ্রীমধু ডাকার

শিবপুর হইতে ভক্তেরা আসিলেন। তাহারা অত দূর হইতে ক**ঠ করিয়া** আসিয়াছেন, ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সার সার আর গুটিকতক কথা জাঁহাদিগকে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিবপুরের ভক্তদের প্রতি)—**ঈশ্বরই সত্য আর সব** অনিত্য। বাবু আর বাগান। ঈশ্বর ও তাঁর ঐশ্ব্য। লোকে বাগানই দেখে, বাবুকে চায় কয়জনে ?

ভক্ত-আজ্ঞা, উপায় কি ?

শ্রীরামরুফ্য — সদসৎ বিচার। তিনি সত্য আর সব অনিত্য — এইটা সর্বাদ বিচার। ব্যাকুল হয়ে ভাকা।

ভক্ত-ভাজে, সময় কই ?

শ্রীরামক্বঞ--্যাদের সময় আছে তারা ধ্যান ভজন করবে।

খারা একান্ত পারবে না, তারা ছবেলা থ্ব ছটো করে প্রণাম করবে। তিনি ত অন্তর্য্যামী,—বুঝছেন যে, এরা কি করে। অনেক কাজ কর্ত্তে হয়। তোমাদের ডাক্বার সময় নাই,—তাঁকে আম্মোক্তারী ( বকলমা ) দাও। কিন্তু তাঁকে লাভ না করলে—তাঁকে দর্শন না করলে, কিছুই হলো না।"

একজন ভক্ত--- আজ্ঞা, আপনাকে দেখাও যা, ঈশ্বরকে দেখাও তা।

শ্রীরাসক্রয়—ও কথা আর বোলো না। গঙ্গারই চেউ, চেউএর কিছু গঙ্গা নয়। আমি এত বডলোক, আমি অমুক—এই সব অহঙ্কার না গেলে তাঁকে পাওয়া যায় না। 'আমি টীপিকে ভক্তির জলে ভিজিয়ে সমভূম করে ফ্যালো।

[কেন সংসার ? ভোগান্তে ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরলাভ ]

ভক্ত-সংসারে কেন তিনি রেখেছেন 🕈

শ্রীরামক্বঞ-শৃষ্টির জন্ম রেখেছেন-তাঁর ইচ্ছা। তাঁর মায়া। কামিনী কাঞ্চন দিয়ে তিনি ভূলিয়ে রেখেছেন।

ভক্ত-কেন ভুলিয়ে রেখেছেন ? কেন তাঁর ইচ্ছা ?

শ্রীরামরুষ্ণ—তিনি যদি ঈশ্বরের আনন্দ একবার দেন, তাঁ হলে আর কেউ সংসার করে না, স্প্তিও চলে না!

"চালের আডতে বড় বড় ঠেকের ভিতরে চাল থাকে। পাছে ইঁত্রগুলো ঐ চালের সন্ধান পায়, তাই দোকানদার একটা কুলোতে খই মুড়কি রেখে দেয়। ঐ থই মুড়কি মিটি লাগে, তাই ইঁত্রগুলো সমস্ত রাত কড়র মড়র করে থায়। চালের সন্ধান আর করে না।

"কিন্তু ভাঝো, এক সের চালে চৌদ্ধণ থই হয়। কামিনীকাঞ্নের আনন্দ অপেকা ঈশ্বরের আনন্দ কত বেশী। তাঁর রূপ চিন্তা করলে রম্ভণ তিলোত্তমার রূপ চিতার ভক্ষ বলে বোধ হয়।"

ভক্ত--তাঁকে লাভ করবার জন্ম ব্যাকুলতা কেন হয় না ?

শ্রীরামক্ক — ভোগান্ত না হলে ব্যাকুলতা হয় না। কামিনী কাঞ্চনের ভোগ যে টুকু আছে সেটুকু তৃপ্তি না হলে জগতের মাকে মনে পড়ে না।

"ছেলে যথন থেলায় মন্ত হয়, তথন মাকে চায় না। থেলা সাক্ষ হয়ে গেলে তথন বলে, 'মা যাবো'। হুদের ছেলে পায়রা লয়ে থেলা ক্ছিল; পায়রাকে

### [ শ্রীমধু ড়াক্তারের আগমন—শ্রীমধুস্থদন ও নামমাহাত্মা ]

পাঁচটা বাজিয়াছে। মধু ভাক্তার আদিয়াছেন। ঠাকুরের হাতটিতে বাড়্ও ব্যাত্থেজ বাঁধিতেছেন। ঠাকুর বালকের ছায় হাসিতেছেন, আর বলিতেছেন, ঐহিক ও পারত্রিকের মধুহুদন।

মধু ( সহাত্তে )—কেবল নামের বোঝা বয়ে মরি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাত্তে)—কেন নাম কি কম ? তিনি আর তাঁর নাম তফাৎ নয়.। সত্যভামা যথন তুলায়ন্তে স্বর্ণ-মণি-মাণিক্য নিয়ে ঠাকুরকে ওজন ক্ছিলেন, তথন হলো না! যথন ক্রিণী তুলসী আর ক্ষণাম একদিকে লিখে দিলেন, তথন ঠিক ওজন হলো!

এইবার ডাব্ডার বাড় বাঁধিয়া দিবেন। মেকেতে বিছানা করা হইল। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে মেঝেতে আসিয়া শয়ন করিতেছেন। স্থর করিয়া বলিতেছেন "রাইএর দশম দশা! বুন্দে বলে, আর কত বা হবে।"

ভজেরা চতুর্দ্দিকে বসিয়া আছেন। ঠাকুর আবার গাহিতেছেন—'সব স্থি মিলি বৈঠল—স্বোবর কূলে!' ঠাকুরও হাসিতেছেন, ভজ্কেরাও হাসিতেছেন। বাড় বাধা হইয়া গেলে ঠাকুর বলিতেছেন—

শ্বামার কল্কাভার ডাজারদের তত বিশ্বাস হয় না। শস্ত্র বিকার হয়েছে, ডাজার ( সর্বাধিকারী ) বলে ও কিছু নয়, ও ঔষধের নেশা! তার পরই শস্তুর দেহত্যাগ হলো!" ( শস্তুমলিকের মৃত্যু, 1877 )

## ठेष् श्रीतराष्ट्रम

### মহিমাদরণের প্রতি উপদেশ

সন্ধার পর ঠাকুরবাডীতে আরতি হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে অধর কলিকাতা হইতে আসিলেন ও ঠাকুরকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন। ঘরে মহিমাচরণ, রাথাল, মাষ্টার। হাজরাও এক একবার আসিতেছেন।

অধর —আপনি কেমন আছেন ?

শ্রীরামক্রঞ (মেহনাধা স্বরে)—এই ছাধো। হাতে লেগে কি হয়েছে। (সহাস্থে) আছি আর কেমন!

অধর মেঝেতে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। ঠাকুর তাহাকে বলিতেছেন,—
'তুমি একবার এইটে হাত বুলিয়ে দাও তো'!

অধর ছোট থাটটির উত্তর প্রাস্তে বিসিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণ সেবা করিতে-ছেন। ঠাকুর মহিমাচরণের সহিত আবার কথা কহিতেছেন।

### [ মুলকথা অহৈতৃকী ভক্তি—'স্বস্ত্রপকে জানো']

শ্রীরামক্ষ (মহিমার প্রতি)— **অহৈতুকী ভক্তি,**— তুমি এইটি যদি সাধতে পার, তাহলে বেশ হয়।

শৃক্তি, মান, টাকা, রোগ ভাল হত্য়া, কিছুই চাই না,—কেবল ভোমায় চাই!" এর নাম অহেতৃকী ভক্তি। বাবুর কাছে অনেকেই আসে—নানা কামনা করে; কিন্তু যদি কেউ কিছুই চায় না, কেবল ভালবাসে বোলে বাবুকে দেখতে আসে, তা হলে বাবুরও ভালবাসা তার উপর হয়।

"প্রহলাদের অহৈতৃকি ভক্তি—ঈখরের প্রতি ওদ্ধ নিদ্ধাম ভালবাসা।
মহিমাঙ্গুন চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার তাহাকে বলিতেছেন,—
আচ্ছা. তোমার যেমন ভাব সেইরূপ বলি, শোন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মহিমার প্রতি )—বেদাস্তমতে স্বস্থরপকে চিন্তে হয়। কিন্ত

অহং ত্যাগ না করলে হয় না। অহং একটা লাঠির স্বরূপ—্যেন জলকে হুভাগ কচ্ছে। আমি আলাদা, ভূমি আলাদা।

"সমাধিস্থ হয়ে এই অহং চলে গেলে ব্রহ্মকে বোধে বোধ হয়।"

ভক্তেরা হয়ত কেহ কেহ ভাবিতেছেন, ঠাকুরের কি ব্রশ্বজ্ঞান হয়েছে ? তা যদি হয়ে থাকে তবে উনি 'আমি' 'আমি' করিতেছেন কেন ?

ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন। "আমি" মহিম চক্রবর্তী,—বিদান, – এই 'আমি' ত্যাগ করতে হবে। বিস্থার 'আমি' তে দোষ নাই। শক্ষরাচার্য্য লোকশিকার জন্ত 'বিস্থার আমি' রেখেছিলেন।

"স্ত্রীলোক সম্বন্ধে খুব সাবধান না পাকলে ব্রহ্মজান হয় না। তাই সংসারে কঠিন। যত সিয়ান হও না কেন, কাজলের ঘরে পাক্লে গায়ে কালী লাগবে। যুবতীর সঙ্গে নিষ্কামেরও কাম হয়।

"তবে জ্ঞানীর পক্ষে স্থদারায় কখন কখন গমন, দোঘের নয়। যেমন মলমূত্র ত্যাগ তেমনি রেতঃ ত্যাগ—পায়খানা আর মনে নাই।

"আধা ছানার মণ্ড কথন বা থেলে। (মহিমার হাস্ত) সংসারীর পক্ষে তত দোযের নয়।

#### [ সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম ও ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ ]

"সন্যাসীর পক্ষে থুব দোষের। সন্থাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যান্ত দেখবে না। সন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোক,—থুথু ফেলে থুথু খাওয়া।

"স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সন্ন্যাসী বদে বসে কথা কবে না—হাজার ভক্ত হলেও জিতেন্দ্রিয় হলেও আলাপ করবে না।

"সন্নাসী কামিনীকাঞ্চন ছুইই ত্যাগ করবে—যেমন মেন্নের পট পর্যান্ত দেখবে না, তেমি কাঞ্চন—টাকা—স্পর্শ করবে না। টাকা কাছে থাক্লেও খারাপ। হিসাব, ছ্শ্চিন্তা, টাকার অহঙ্কার, লোকের উপর ক্রোধ, কাছে থাকলে এই সব এসে পড়ে।—সূর্য্য দেখা যাচ্ছিল মেঘ এসে সব চেকে দিলে।

তাইতো মাড়োয়ারী যথন হুদের কাছে টাকা জ্বমা দিতে চাইলে, আমি বল্লাম 'তাও হুবে না—কাছে থাকলেই মেঘ উঠবে।'

"সন্ন্যাসীরও এ কঠিন নিয়ম কেন ? তার নিজের মঙ্গলের জ্বন্থও বটে, —আর লোফশিক্ষার জন্ত। সন্ন্যাসী যদিও নিজে নিলিপ্ত হয়—ভিতেজিয় হয়—তবুলোকশিক্ষার জন্ত কামিনীকাঞ্চন এইরূপে ত্যাগ করবে।

"সন্ন্যাপীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে তবে ত লোকের সাহস হবে। তবেই ত তারা কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে চেষ্টা করবে!

'এ ত্যাগ শিক্ষা যদি সন্ন্যাসী না দেয়, তবে কে দিবে!

#### [জনকাদির ঈশ্বরলাভের পর সংসার—ঝ্যিও শৃকরমাংস]

"তাঁকে লাভ করে তবে সংসারে থাকা ঘায়। যেমন মাথম তুলে জলে ফেলে রাথা। জনক ব্রশ্বজান লাভ করে তবে সংসারে ছিলেন।

"জনক ছ্থান তরবার ঘোরাতেন—জ্ঞানের আবার কর্মের। সন্মাসী কর্মত্যাগ করে। তাই কেবল একথানা তরবার—জ্ঞানের। জনকের মত জ্ঞানী সংসারী গাছের নীচের ফল উপরের ফল ছইই থেতে পারে। সাধুদেবা, অতিথিসংকার এসব পারে। মাকে বলেছিলাম, মা, আমি ওটুকে সাধু হব না।

"ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পর থাওয়ারও বিচার থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞনী ঋষি ব্রহ্মানন্দের পর সব থেতে পারতো—শুকরমাংস পর্য্যস্ত।"

#### [ চার আশ্রম, যোগতত্ত্ব ও শ্রীরামক্বঞ্চ ]

শ্রীরামরুক্ষ (মহিমার প্রতি)—মোটামূটী হুইপ্রকার যোগ—কর্মযোগ শ্বার মনোযোগ,—কর্মের দ্বারা আর মনের দারা যোগ।

"ব্দ্ধচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ আর সন্থাস—এর মধ্যে প্রথম তিনটীতে কর্মা করিতে হয়। সন্থাসীর দণ্ডকমঙ্গল্, ভিক্ষাপাত্র ধারণ করতে হয়। সন্থাসী নিত্যকর্মা করে। কিছু হয় ত মনের যোগ নাই—জ্ঞান নাই, ঈশ্বরে মন নাই। কোন কেছুন সন্থাসী নিত্যকর্মা কিছু কিছু রাখে,—লোকশিক্ষার জভা। গৃহস্থ বা অভ্যান্ত আশ্রমী যদি নিদ্ধাম কর্মা করতে পারে, তা হলে তাদের কর্মাের ভারা যোগ হয়। শিরমহংস অবস্থায়—যেমন শুকদেবাদির—কর্ম্ম সব উঠে যায়। পূজা, জপ, তর্পণ, সন্ধ্যা এই সব কর্ম। এ অবস্থায় কেবল মনের যোগ। বাহিরের কর্ম কথন কথন সাধ ক'রে করে—লোকশিক্ষার জন্ম। কিন্তু সর্বনা শারণ মনন থাকে।"

## পঞ্ম পরিচেছদ

### মহিমাদরণের শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ ও ঠাকুরের সমাধি

কথা কহিতে কহিতে রাত আটটা হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামরশ্ব মহিমাচরণকে শাস্ত্র হইতে কিছু গুবাদি গুনাইতে বলিলেন। মহিমাচরণ একথানি বই লইয়া উত্তর গীতার প্রথমেই পরব্রহ্ম সম্বন্ধীয় যে শ্লোক তাহা গুনাইতেছেন—

"যদেকং নিক্ষলং ব্রহ্ম ব্যোমাতীতং নির্ব্তনম্। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞোয়ং বিনাশোৎপত্তিবজ্জিতম্॥

ক্রমে তৃতীয় অধ্যায়ে ৭ম শ্লোক গডিতেছেন—

"অগ্নিদেবো দিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্। প্রতিমা স্বল্লবুদ্ধীনাং সর্বতি সমদশিনাম্।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের দেবতা অগ্নি, মুনিদিগের দেবতা হৃদয়মধ্যে—স্বর্জি মহ্ময়দের প্রতিমাই দেবতা,—আর সমদশী মহাযোগীদিগের দেবতা সর্বত্তই আছেন।

'স্ব্তি সমদশিনান্'—এই কথা উচ্চারণ করিবামাত্র ঠাকুর হঠাৎ আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। হাতে সেই বাড়্ও ব্যাণ্ডেজ বাধা! ভভেরা সকলেই অবাক—এই সমদশী মহামোগীর অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন!

অনেকক্ষণ এইরূপে দাঁড়াইয়া প্রকৃতিত্ব হইলেন ও আবার আসন গ্রহণ

করিলেন। মহিমাচরণকে এইবার সেই হরিভক্তির শ্লোক আবৃত্তি করিতে বলিলেন। মহিমা নারদপঞ্চরাত্র হইতে আবৃত্তি করিতেছেন— অন্তর্বহির্ঘদিহরিস্তপসা ততঃ কিম্। নাস্তর্বহির্ঘদিহরিস্তপসা ততঃ কিম্। আরাধিতো যদি হবিস্তপসা ততঃ কিম্। নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। বিরম্বিরম্ ব্রহ্মন্ কিং তপস্থাস্থ বৎস। ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘং শহরং জ্ঞানসিন্ধুন্। লভ লভ হরিভক্তং বৈষ্ণবোক্তাং স্থপকাম্। ভ্বনিগড়নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্ত্রীঞ্চ॥ শীরামক্ষ্ণ—আহা! আহা।

[ভাণ্ড ও ব্ৰহ্মাণ্ড—ভূমিই চিদানন্দ —নাহং নাহং ]

শ্লোকগুলির আবৃত্তি গুনিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট ১ইতেছিলেন। অতি কষ্টে ভাব সম্বরণ করিলেন। এইবার যতিপঞ্চ পাঠ হইতেছে—

যন্তামিদং কল্লিতমিদ্রজালং, চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্। সচ্চিৎস্থবৈকং জগদাত্মরূপং, সা কাশিকাহং নিজবোধরূপুম।

'সা কাশিকাহং নিজবোধরগং'—এই কথা শুনিয়া ঠাকুর সহাভো বলিতেছেন,—যা আছে ভাওে তাই আছে ব্লাডে ।'

এইবার পাঠ হইতেছে নির্বাণষ্ট্রকং—

ওঁ মনোবৃদ্ধাহন্ধারচিতাদি নাহং, ন শ্রোজং ন জিহ্বা ন চ প্রাণ নেত্রম্।
ন চ ব্যোম ভূমি ন তেজো ন বায়ুং, চিদানন্দরপঃ শিবাহহং শিবোহহম্।
যতবার মহিমাচরণ বলিতেছেন— চিদানন্দরপঃ শিবোহহং শিবোহহম্,
ততবারই ঠাকুর সহাতে বলিতেছেন—

### নাহং! নাহং!—জুমি তুমি চিদানন্দ!

মহিমাচরণ জীবস্কৃতি গীতা থেকে কিছু পডিয়া যট্চক্রবর্ণনা পড়িতেছেন। তিনি নিজে কাশীতে যোগীর যোগাবস্থায় মৃত্যু দেখিয়াছিলেন, বলিলেন।

এইবার ভূচরী ও থেচরী মুদ্রার বর্ণনা করিতেছেন—ও সাম্ভবী বিভার। সাম্ভবী,—যেথানে সেথানে যায়, কোন উদ্দেশ্য নাই।

্রী পূর্বকিথা—-সাধুদের কাছে ঠাকুরের রামগীতা পাঠ শ্রবণ ]

মহিমা-রামগীতায় বেশ বেশ কথা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্থে)—তুমি অত রামগীতা রামগীতা কচ্ছো,—তবে তুমি ঘোর বেদাস্তী! সাধুরা কত পড়তো এখানে।

মহিমাচরণ প্রাণব শব্দ কিরূপ তাই পড়িতেছেন—তৈলধারামবিচ্ছিরম্—
দীর্ঘণটানিনাদবং'! আবার সমাধির লক্ষণ বলিতেছেন—

"উর্নিপ্রশ্বরণ ক্রাত্র মধ্যপূর্ণং যদাক্ষকম্। সর্ব্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিত্বত লক্ষণম্ । অধর, মহিমাচরণ ক্রমে প্রণাম করিরা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

## यष्ठं शिक्तराष्ट्रम

### উন্মাদ অবস্থা—সরলতা ও সত্যকথা

পরদিন রবিবার, ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। (২১শে মাঘ ১২৯০ সাল)।
মাঘ শুক্রা সপ্তমী। মধ্যাক্তে সেবার পর ঠাকুর নিজাসনে বসিয়া আছেন।
কলিকাতা হইতে রাম স্থারেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তের। তাঁহার অস্থে শুনিয়া চিন্তিত
হইয়া আসিয়াছেন। মাঠারও কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুরের হাতে বাড়
বাঁধা, ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

[ পূর্ব্বকথা—উন্মাদ, জানবাজারে বাস—সরলতা ও সত্য কথা ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—এমনি অবস্থায় মা রেখেছেন যে ঢাকাঢাকি করবার জোনাই। বালকের অবস্থা।

"রাথাল আমার অবস্থা বোঝে না। পাছে কেউ দেখতে পায়, নিলা করে, গায়ে কাপড় দিয়ে ভাঙ্গা হাত চেকে দেয়। মধু ডাক্তারকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে সব কথা বলছিলো। তথন চেঁচিয়ে বলাম—'কোথা গো মধুস্দন, দেখবে এস, আমার হাত ভেঙ্গে গেছে!'

শিক্ষে বাবু আর সেজ গিন্ধি যে ঘরে শুতো, সেই ঘরে আমিও শুতাম। ভারা ঠিক ছেলেটীর মতন আমায় যত্ন কর্তো। তখন আমার উন্নাদ অবস্থা। -সেজো বাবু বল্তো, বাবা ভূমি আমাদের কোন কথাবার্ত্তা শুনতে পাও ? আমি বল্তাম, 'পাই'।

"राष्ट्र गिन्नि स्मिष्ठ वाबुर्क मत्मिर करत वर्ताह्रम, यि रकाशां या थ— छेठायि ममारे मरम यारवन। এक छात्रभात्र शास्त्राम नीर्टि वमारम। छात्रभत जास घणी भरत এरम वर्त्न, 'ठम वावा, गाड़ीरा छेठरव हम'। शास्त्र शिक्ष छामा करन्न, जामि ठिक थे मव कथा वन्न्म। जामि वन्नाम छाथभा এक हो वाड़ीरा ज्यामता शामूम,— छेनि जामात्र नीर्टि वमारम— छेभरत जाभिनि शाम् — जाश्वरणे भरत এरम वर्द्न, 'ठम वावा हम! स्मृ शिन्नि या इत्र बुर्स निर्द्ता।

শ্মাড়েদের এক সরিক এখানকার গাছের ফল, কপি, গাড়ী করে বাড়ীতে চালান করে দিত। অন্ত সরিকরা জিজ্ঞাসা করাতে আমি ঠিক তাই বলুম।

### একাদশ খণ্ড

### দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল, মাষ্টার, মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে

## প্রথম পরিচেছ্দ

### ঠাকুর অধৈর্য্য কেন ? মণি মলিকের প্রতি উপদেশ

ঠাকুর শ্রীরামক্ষণ্ণ মধ্যাচ্ছের সেবার পর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। মেঝেতে মণি মল্লিক বিসিয়া আছেন ঠাকুরের হাতে এধনও বাড় বাঁধা। মাষ্টার আসিয়া প্রাণাম করিয়া মণি মল্লিকের কাছে মেঝেতে বসিলেন। আজ রবিবার, কৃষ্ণা এয়োদশী ২৪শে ফেব্রুরারী ১৮৮৪ (১০ই ফাল্লুন, ১২৯০ সাল)।

শ্রীরামক্বঞ্চ (মাষ্টারের প্রতি)—কিন্সে করে এলে ?

মাষ্টার—আজ্ঞা, আলমবাজার পর্যান্ত গাড়ী করে এলে ওথান থেকে হেঁটে এসেছি।

यिनान-छः । थूर (घर्षारहन।

শ্রীরামক্বঞ ( সহাত্তে )—তাই ভাবি, আমার এসব বাই নয়! তা না হলে ইংলিসম্যান্রা (Englishman) এত কষ্ট করে আসে।

ঠাকুর কেমন আছেন—হাত ভাঙ্গার কথা হইতেছে।

শ্রীরামক্ষ — স্থামি এইটার জন্ত এক এক বার স্থাই ইই — একে দেখাই — স্থাবার ওকে দেখাই — স্থার বলি হাঁগো ভাল হবে কি?

"রাথাল চটে,—আমার অবস্থা বোঝেনা। এক একবার মনে করি এখান থেকে যায় যাক—আবার মাকে বলি, মা কোথায় যাবে—কোথায় জ্লতে পুড়তে যাবে!

"আমার বালকের মত অধৈর্ঘ অবস্থা আজ বলে নয়। সেজবারুকে হাত দেখাতাম, বল্তাম ই্যাগা আমার কি অহ্থ করেছে ? শ্বাচ্ছা তা হলে ঈশ্বরে নিঠা কই ?—ওদেশে যাবার সময় গোরুর গাড়ীর কাছে ডাকাতের মত লাঠি হাতে কতকগুলো নাম্য এলো। আমি ঠাকুরদের নাম কর্ত্তে লাগলাম। কিন্তু কথন বলি রাম, কথন ছুর্গা, কখন ওঁ তৎসং—
যেটা থাটে।

( মাষ্ট্রারের প্রতি )—"আচ্ছা কেন এত অধৈর্যা আমার ?"

মাষ্টার—আপনি সর্কানাই সমাধিত্ব—ভক্তদের জন্ম একটু মন শরীরের উপর রেখেছেন, তাই—শরীর রক্ষার জন্ম এক এব বাব অংথিগ্য হন।

শ্রীরামকুফ — হাঁা, একটু মন আছে কেবল শ্রীরে — আর ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকতে।

41

[ Exhibitoin দর্শন প্রান্তাব—ঠাকুরের Zoo Garden দর্শন কথ।] মণিলাল মালিক Exhibitionএব গল করিতেছেন।

যশোদা রুণ্ণকে কোলে বরে আছেন—বড স্থন্দব মৃতি'—ইনে ঠাকুরের চক্ষে জল আদিয়াছে। সেই বাৎসলারসের প্রতিমা যশোদার কথা শুনিয়া ঠাকুরের উদ্দীপনা হইয়াছে,—তাই কাঁদিতেছেন।

মণিলাল—আপনার অস্থ্য,—তা না ছলে আপনি একবার গিয়ে দেখে আসতেন—গড়ের মাঠের প্রদর্শনী।

শ্রীরামক্ষ (মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি)—আমি গেলে সব দেখতে পাব না।
একটা কিছু দেখেই বেঁহু স হয়ে যাবো,—আর কিছু দেখা হবে না। চিড়িয়া
খানা (Zoological Garden) দেখাতে লয়ে গিছলো। সিংহ দর্শন
করেই আমি সমাধিত্ব হয়ে গেলাম,—ঈশ্বরীর বাহনকে দেখে ঈশ্বরীর উদ্দীপন
হলো—তথন আর অন্ত জানোয়ার কে দেখে—সিংহ দেখেই ফিরে এলাম।
ভাই যহু মান্তিকর মা একবার বলে, Exhibition এ এঁকে নিয়ে চল,—
আবার বলে, না।

মণি মলিক পুরাতন বহাজানী। বয়স প্রায় ৬৫ হইরাছে। ঠাকুর শ্রাহার্ট ভাবে কথাছলে, তাঁহাকে উপদেশ দিভেছেন।

[ পুর্ব্বকথা — জয় নারায়ণ পণ্ডিত দর্শন—গৌরীপণ্ডিত ]

প্রীরামক্ক ভ্রম নারায়ণ পণ্ডিত খুব উদার ছিল। পিয়ে দেখলাম বেশ

ভাবটী। ছেলেগুলি বুট পরা ;—নিজে বল্লে আমি 'কাশী যাবো'। যা বল্লে তাই শেষে কল্লে। কাশীতে বাস—আর কাশীতেই দেহত্যাগ হলো।\*

'বয়স হলে সংসার থেকে ঐ রকম চলে গিয়ে ঈশ্বরচিস্তা করা ভাল। কিবল ?

यिनान-रा ; मः माद्र यक्षा छ जान नार्ग ना ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গৌরী স্ত্রীকে পুশাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর্ত্তো। সকল স্ত্রীই ভগবতীর এক একটি রূপ।

( মণিলালের প্রতি )—"তোমার সেই কথাটা এঁদের বলতো গা।"

মণিলাল (সহাত্তে)—নৌ কা করে কয়জন গলা পার হচ্ছিলো। একজন পণ্ডিত বিভার পরিচয় খুব দিছিল। 'আমি নানা শাস্ত্র পড়িছি,—বেদ বেদাস্ত —বড়দর্শন।' একজনকে জিজ্ঞাসা কল্লে—'বেদাস্ত জ্বান ?' দে বল্লে, 'আজ্ঞানা।' 'তুমি সাখ্য পাতঞ্জল জান ?'—'আজ্ঞানা।' দর্শন টর্শন কিছুই পড় নাই ?— 'আজ্ঞানা।'

"পণ্ডিত সগর্বে কথা কহিতেছেন ও লোকটি চুপ করে বসে আছে। এমন সময়ে ভয়ঙ্কর ঝড়—নৌকা ডুবতে লাগলো। সেই লোকটি বলে, 'গণ্ডিভজী আপনি সাঁতার জানেন ?' পণ্ডিত বলেন, 'না'। সে বলে, 'আমি সাখ্যা পাতঞ্জপ জানি না, কিন্তু সাঁতার জানি।'

### [ ঈশ্বই বস্ত আর সব অবস্ত — লক্ষা বেঁধা ]

শ্রীরামক্ত্র (সহাত্রে)—নানা শাস্ত্র জান্লে কি হবে। ভবনদী পার হতে জানাই দরকার। **ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু**।

"লক্ষ্য ভেদের সময় দ্রোণাচার্য্য অর্জুনকে জিজ্ঞাসা কর্লেন, তুমি কি কি দেখতে পাচছ ?—এই রাজাদের কি তুমি দেখতে পাচছ ? অর্জুন বল্লেন,—'না'। 'আমাকে দেখতে পাচছ' ?—'না'। গাছ দেখতে পাচছ' ?—'না'।

 <sup>\*</sup> শ্রীরামকৃক্ষ ১৮৬৯ এর পুর্নে পণ্ডিতকে দেখিয়াছিলেন। পণ্ডিত জয়নারায়ণের ৺কানী।
 গমন ১৮৬৯। জন্ম ১৮০৪। কানীপ্রাপ্ত ১৮৭৩ খঃ।

'গাছের উপর পাথী দেখতে পাচছ' •ূ—'না'। 'তবে কি দেখতে পাচছো' <del>•—</del> 'ভধু পাথীর চোখ'।

"যে শুধু পাখীর চোখটা দেখ তে পায় সেই লক্ষ্য বিধতে পারে।

"যে কেবল দেখে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্ত, সেই চতুর ? অক্ত থবরে আমাদের ক্লাজ কি ? হত্বমান বলেছিল, 'আমি তিথি নক্ষত্র অতো জানি না, —কেবল রাম চিন্তা করি।'

( মাষ্টারের প্রতি )—"থান কতক পাখা এথানকার জন্ম কিনে দিও।

্মণিলালের প্রতি )— "ওগে। ছুমি একবার এঁর (মাষ্টারের) বাবার কাছে যেও। ভক্ত দেখলে উদ্দীপন হবে।"

## দ্বিতীয় পরিচেছ্দ

### প্রাযুক্ত মণিলাল প্রভৃতির প্রতি উপদেশ

শ্রীরামরুষ্ণ নিজ আসনে বসিয়া আছেন। মণিলাল প্রভৃতি ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া ঠাকুরের মধুর কথামৃত পান করিতেছেন।

শ্রীরামরুষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি )—এই হাত ভাঙ্গার পর একটা ভারি অবস্থা বদলে যাচ্ছে। নর্গীলাটি কেবল ভাল লাগুছে।

"নিত্য আর লীলা। নিত্য—সেই অথতা সচ্চিদানন।

"नीना—क्रेश्वतनीना, प्रियमीना, नत्रनीना, खगरनीना।

[ ছু সচ্চিদানন্দ—বৈষ্ণবচরণের শিক্ষা—ঠাকুরের রামলীলা দর্শন ]

\*বৈষ্ণবচরণ বল্তো নরলীলায় বিশাস হলে তবে পূর্ণ জ্ঞান হবে। তথন শুনতুম না। এখন দেখ ছি ঠিক। বৈষ্ণবচরণ মাম্বের ছবি দেখে কোমল ভাব—প্রেমের ভাব—পছন্দ কর্তো।

ী (মণিলালের প্রতি)—''ঈশ্বরই মাহ্য হয়ে লীলা কচ্ছেন—তিনিই মণিমলিক হয়েছেন। শিখরা শিকা দেয়,— তু সচিদেশনকা! শ্রক একবার নিজের স্বরূপ (সচ্চিদানন্দ) কে দেখতে পেয়ে মাছ্য অবাক হয়, আর আনন্দে ভাসে। হঠাৎ আত্মীয় দর্শন হলে যেমন হয়। (মাষ্টারের প্রতি) সে দিন গাড়ীতে আস্তে আস্তে বারুরামকে দেখে যেমন হয়েছিল—ভূমি তো সে গাড়ীতে ছিলে।

"শিব যথন স্বস্ত্রপকে দেখেন, তথন 'আমি কি'! বলে নুত্য করেন।

"অধ্যাত্মে ( অধ্যাত্ম রামায়ণে ) ঐ কণাই আছে। নারদ বল্ছেন, ছে রাম, যত পুরুষ সব তুমি,—সীতাই যত স্ত্রীলোক হয়েছেন।

"রামলীলায় যারা সেজেছিল, দেখে বোধ হলো নারায়ণই এই স্ব মাহুষের রূপ ধরে রয়েছেন ? আসল নকল সমান বোধ হলো।

"কুমারীপূজা করে কেন ? সব স্ত্রীলোক ভগবতীর এক একটি রূপ। শুদ্ধাত্মা কুমারীতে ভগবতীর বেশী প্রকাশ।

ে [ কেন অহ্মথে ঠাকুর অধৈর্য্য—ঠাকুরের বালক ও ভক্তের অবস্থা ]

(মাষ্টারের প্রতি)—"কেন আমি অস্থ হলে অধৈর্য্য হই। আমায় বালকের স্বভাবে রেথেছে। বালকের সব নির্ভর মার উপর।

"দাসীর ছেলে বাবুর ছেলের সঙ্গে কেঁাদল কর্তে কর্তে বলে, আমি মাকে বলে দিব।

[ রাধাবাজারে স্থরেক্স কর্তৃক ফটোছবি ভূলানো—1881 ]

"রাধাবাজারে আমাকে ছবি তোলাতে নিয়ে গিছলো। সে দিন রাজের মিত্রের বাড়ী যাবার কথা ছিল—কেশব সেন আর সব আস্বে ওনেছিল্ম। গোটাকতক কথা বল্বো বলে ঠিক করেছিলাম। রাধাবাজারে গিয়ে সব ভ্লেগেলাম! তথন বলাম!—'মা তুই বল্বি! আমি আর কি বল্বো!'

[ পূর্ব্বকথা—কোয়ারসিং—রামলালের মা; কুমারী পূজা ]

"আমার জ্ঞানীর স্বভাব নয়। জ্ঞানী আপনাকে দেখে বড়—বলে, আমার আবার রোগ!

"কোয়ার সিং বল্লে তোমার এখনও দেহের জন্মে ভাবনা আছে।

"আমার স্বভাব এই—আমার মা সব জানে। রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ী তিনি কথা কবেন। সেই কথাই কথা। সরস্বতীর জ্ঞানের একটি কিরণে এক হাজার পণ্ডিত থ হয়ে যায়!

'ভক্তের অবস্থায়—বিজ্ঞানীর অবস্থায়—রেথেছে। তাই রাথাল প্রভৃতির সঙ্গে ফছকিমি করি। জ্ঞানীর অবস্থায় রাথলে উটি হত না!

"এ অবস্থায় দেখি মাই সব হয়েছেন! সৰ্ব্বত্ৰ তাঁকে দেখতে পাই!

"কালীঘরে দেখলাম, মা-ই হয়েছেন—ছুষ্টলোক পর্যান্ত—ভাগবত পণ্ডিতের ভাই পর্যান্ত।

"রামলালের মাকে বক্তে গিয়ে আর পার্লাম না। দেখলাম তাঁরই একটি রূপ! মাকে কুমারীর ভিতর দেখতে পাই বলে কুমারীপূজা করি। "আমার মাগ (ভক্তদের শ্রীশ্রীমা) পায় হাত বুলায়ে দেয়,—তার পর

আমি আবার নমস্কার করি।

''তোমরা আমার পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করো,—ছদে থাক্লে পায়ে হাত দেয় কে!—কারুকে পা ছুঁতে দিতো না।

"এই অবস্থায় রেপেছে বলে নমস্কার ফিরুতে হয়।

'ছাথো, ছুই লোককে পর্যান্ত বাদ দিবার জো নাই।—ভুলনী শুকনো হোক ছোট হোক,—ঠাকুর সেবায় লাগবে।"

### দাদশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাথাল, রাম, নিত্য অধর, মাষ্টার, মহিমা প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে

## श्यम श्रीवटाकृष

## প্রীরামকৃষ্ণ অস্থাে অধৈর্য্য কেন ? বিজ্ঞানীর অবস্থা

ঠাকুর গ্রীরামক্ষণ মধ্যাক্ষে দেবার পর রাখাল, রাম প্রভৃতি ভক্ত-সঙ্গে বিদিয়া আছেন। শরীর সম্পূর্ণ হুস্থ নহে—এখনও হাতে বাড় বাঁধা। আজ রবিবার ২৩শে মার্চচ ১৮৮৪ (১১ই চৈত্র ১২৯০)।

নিজের অন্থ,—কিন্তু ঠাকুর আনন্দের হাট বসাইয়াছেন। দলে দলে ভক্ত আসিতেছেন। সর্বাদাই ঈশ্বরকথা প্রসঙ্গে—আনন্দ। কথনও কীর্তানান্দ কথনও বা ঠাকুর সমাধিত্ব ইইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতেছেন। ভক্তেরা অবাক্ ইইয়া দেখে।

ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

নিরেন্দ্রের বিবাহ-সম্বন্ধ-নরেন্দ্র 'দলপতি' ]

রাম—আর মিত্তের (R. Mitra) কছার সঙ্গে নরেক্রের সম্বন্ধ হচ্ছে।
অনেক টাকা দেবে বলেছে।

শ্রীরামরুষ্ণ ( সহাস্থে )—ঐ রকম একটা দলপতি টলপতি হয়ে যেতে পারে। ও যে দিকে যাবে, সেই দিকেই একটা কিছু বড় হয়ে দাঁড়াবে।

ঠাকুর নরেন্দ্রের কথা বেশী তুলিতে দিলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি)—আচ্ছা, অহুখ হলে আমি অধৈগ্য হই কেন ? একবার একে জিজ্ঞাসা করি কিসে ভাল হবে। একবার ওকে জিজ্ঞাসা করি।

"কি জ্বান, হয় সকলকেই বিশ্বাস করতে হয়, না হয় কারুকে নয় ।

"তিনিই ডাক্তার কবিরাজ হয়েছেন। তাই সকল চিকিৎসককেই বিশ্বাস করতে হয়। মাহুষ মনে করলে বিশ্বাস হয় না।

### [ পূর্ব্ব কথা—শস্তু মল্লিক ও হলধারীর অস্থুখ ]

"শস্তুর ঘোর বিকার--- সর্বাধিকারী দেখে বলে ঔষধের, গরম।

"হলধারী হাত দেখালে, ডাক্তার বল্লে, চোখ দেখি,—ও! পিলে হয়েছে। হলধারী বল্লে, পিলে টিলে কোথাও কিছু নাই।

"মধু ডাক্তারের ঔষধটি বেশ।"

রাম—ঔষধে উপকার হয় না। তবে প্রকৃতিকে অনেকটা সাহায্য করে। শ্রীরামক্কঞ্চ—ঔষধে উপকার না হলে, আফিমে বাচ্ছেবন্ধ হয় কেন ?

[ কেশব সেনের কথা—স্থলভ সমাচারে ঠাকুরের বিষয় ছাপানো ]

রাম কেশবের শরীর ত্যাগের কথা বলিতেছেন।

রাম—আপনি ত ঠিক বলেছিলেন,—ভাল গোলাপের—(বসরাই গোলাপের) গাছ হলে মালী গোড়া শুদ্ধে খুলে দেয়,—শিশির পেলে আরও ভেজে গাছ হবে। সিদ্ধবচন ত ফলেছে ?

শ্রীরামরুক্ষ—কে জ্বানে বাপু, অত হিসাব করি নাই; তোমরাই বলছ। রাম—ওরা আপনার বিষয় (স্থলভ সমাচারে) ছাপিয়ে দিয়েছিল।

শ্রীরামক্ষ — ছাপিরে দেওয়া! একি! এখন ছাপানো কেন ?— আমি খাই দাই থাকি, আর কিছ জানি না।

"কেশব সেনকে আমি বলাম কেন ছাপালে ? তা বল্লে—তোমার কাছে লোক আসবে বলে।

[লোকশিক্ষা ঈশ্বরের শক্তিদ্বারা—হতুমানসিংএর কুন্তিদর্শন ]

রোম প্রভৃতির প্রতি)—''মাছুবের শক্তির ছারা লোক-শিক্ষা হয় না। ঈশ্রের শক্তি না হলে অবিভা জয় করা যায় না।

শ্বই জনে কুন্তী লড়ে ছিল—হত্নমান সিং আর একজন পাঞ্জাবী মুসলমান।

মুসলমানটি খুব কাইপুষ্ট। কৃষ্ণীর দিনে, আর আগের পনর দিন ধরে, মাংল বি খুব করে থেলে। সবাই ভাবলে, এই জিতবে। হলুমান সিং,—গায়ে ময়লা কাগড়—কদিন ধরে কম কম থেলে, আর মহাবীরের নাম জপতে লাগলো। যেদিন কৃষ্ণী হল, সেদিন একেবারে উপবাদ। সকলে ভাবলে, এ নিশ্চর হারবে। কিন্তু সেই জিতলো। যে পনর দিন ধরে থেলে, সেই হারলো।

ভাপাছাপি করলে কি হবে ?—বে লোকশিক্ষা দেবে তার শক্তি ঈশবের কাছ থেকে আসবে। আর ত্যাগী না হলে লোকশিক্ষা হয় না।

[ বাল্য-কামারপুকুরে লাহাদের বাড়ী সাধুদের পাঠশ্রবণ ]

"আমি মুর্খোত্তম" ( সকলের হাস্ত )।

একজন ভক্ত—তা হলে আপনার মুথ থেকে বেদ বেদাস্ত—তা ছাড়াও কত কি—বেরোয় কেন ?

. শ্রীরামক্রফ (সহাস্তে) — কিন্তু ছেলে বেলায় লাহাদের ওথানে (কামার-পুকুরে) সাধুরা যা প'ড়তো, বুঝতে পারত্ম। তবে একটু আঘটু ফাঁক যায়। কোন পণ্ডিত এনে যদি সংস্কৃতে কথা কয় তো বুঝতে পারি। কিন্তু নিজে সংস্কৃত কথা কইতে পারি না।

### [পাণ্ডিত্য কি জীবনের উদ্দেশ্য ? মূর্য ও ঈশ্বরের কুপা]

"তাঁকে লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। লক্ষ্য বিধ্বার সময় অর্জুন বল্লেন—আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না,—কেবল পাথীর চকু দেখতে পাচ্ছি—রাজাদেরও দেখতে পাচ্ছি না,—গাছ দেখতে পাচ্ছি না,—পাখী পর্যান্ত দেখতে পাচ্ছি না।

তাঁকে লাভ হলেই হলো !—সংশ্বত নাই জ্ঞানলাম !

তার ক্বপা পণ্ডিত মূর্থ সকল ছেলেরই উপর—যে তাঁকে পাবার জন্ম ব্যাকুল হয়। বাপের সকলের উপরে সমান স্নেহ।

"বাপের পাচটি ছেলে,—ছৃই একজন 'বাবা' বলে ডাকতে পারে।
আবার কেউ বা 'বা' বলে ডাকে'—কেউ বা 'পা' বলে ডাকে,—সবটা উচ্চারণ

~» |

করতে পারে না। যে বাবা বলে, তার উপর কি বাপের বেশী ভালবাসা হবে !— যে 'পা' বলে, তার চেয়ে ! বাবা জানে— এরা কচি ছেলে, 'বাবা' ঠিক বল্তে পাছে না।\*

#### [ ঠাকুর গ্রীরামক্ষের নরলীলায় মন ]

"এই হাত ভাঙ্গার পর একটা অবস্থা বদলে যাচ্ছে—নরলীলার দিকে
মনটা বড় যাচ্ছে। তিনিই মাছ্রুষ হয়ে খেলা কচ্ছেন।

"মাতীর প্রতিমায় তাঁর পূজা ২য়—আর মামুনে হয় না ?

"এক জন সাদাগর লঙ্কার কাছে জাহাজ ডুবে যাওয়াতে লঙ্কার ক্লে ভেসে এসেছিল। বিভীনণের আজ্ঞায় লোকটাকে কাঁর কাছে লয়ে গেল। 'আহা' এটি আমার রামচন্দ্রের ছায় মূর্ত্তি সেই নরক্রপ।' এই বলে বিভীয়ণ আনন্দে বিভোর হলেন। আর ঐ লোকটিকে বসন ভূষণ পরিয়ে পূজা আর আরতি কর্তে লাগ্লেন।

"এই কথাটি আমি যথন প্রথম শুনি, তথন আমার যে কি আনন্দ হয়েছিল, বলা যায় না।

### [ शृर्वकथा--- दिक्छन हतन-- कृत्रेशामनाब्हादतत कर्त्वा छ्वाटनन कथा ]

'বৈজ্ঞবচরণকে জিজ্ঞাসা করতে বল্লে, যে যাকে ভাল বাসে, তাকে ইষ্ট বলে জান্লে, তগবানে শীঘ্র মন হয়। 'তুই কাকে ভালবাসিস ?' 'অমুক পুরুষকে'। 'তবে ওকেই তোর ইষ্ট বলে জান'। ও দেশে (কামারপুকুর, শ্যামবাজারে) আমি বলাম—'এরপ মত আমার নয়। আমার মাতৃভাব।' দেখলাম যে লক্ষা লক্ষা কথা কয়, আবার ব্যাভিচার করে। মাগীরা জিজ্ঞাসা কর্লে—আমাদের কি মৃতি হবে না ? আমি বলাম—হবে যদি এক জনেতে ভগবান্ বলে নিষ্ঠা থাকে। পাঁচটা পুরুষের সঙ্গে থাক্লে হবে না।"

\* See Maxmuller's Hibbert Lectures.

রাম—কেদারবাবু কর্তাভজাদের ওথানে বুঝি গিছলেন ?

প্রীরামকৃষ্ণ-ও পাচ স্কুলের মধু আহরণ করে।

['হলধারীর বাবা'—'আমার বাবা'—বুন্দাবনে ফেরভীগোষ্ঠদর্শনে ভাব ]

শ্রীরামরুষ্ণ (রাম, নিতা গোপাল প্রভৃতির প্রতি)—'ইনিই আমার ইষ্ট' ওইটি বোল আনা বিশ্বাস হলে—তাঁকে লাভ করা হয়—দর্শন হয়।

"আগেকার লোকের থুব বিশ্বাস ছিল। হলধারীর বাপের কি বিশ্বাস ?

"মেয়ের বাড়ী যাচিছল। রাস্তায় বেলগাতা চমৎকার হয়ে রখেছে দেখে, ঠাকুরের সেবার জভা সেই সব নিয়ে ছুই তিন ক্রোশ পথ ফিরে তার বাড়ী এলো।

রাম যাত্রা হচ্ছিল। কৈকেয়ী রামকে বনবাস যেতে বল্লেন। হলধারীর বাপ যাত্রা শুন্তে গিছিল—একেবারে দাঁড়িয়ে উঠল।—যে কৈকেয়ী সেজেছে তার কাছে এসে 'পামরী!'—এই কথা বলে দেউটা প্রদীপ) দিয়ে মুখ পোড়াতে গেল!

"স্নান কর্বার পর যথন জলে দাঁড়িয়ে—রক্তবর্ণং চতুমুর্থম্—এই সব বলে ধ্যান করত—তথন চক্ষ জলে ভেদে যেত !

"আমার বাবা যথন **খ**ড়ম পরে রাস্তায় চল্তেন, গাঁরের দোকানীবা দাঁড়িয়ে উঠত'। বল্ত ঐ তিনি আস্চেন।

"যথন হালদার পুকুরে স্থান করতেন, লোকে সাহস করে নাইতে যেত না। থবর নিত – 'উনি কি স্থান করে গেছেন ?'

"রঘুবীর! 'রঘুবীর!' বলতেন, আর তার বুক রক্তবর্ণ হয়ে যেত!

"আমারও ঐ রকম হত। বৃন্দাবনে ফির্তি গোষ্ঠ দেথে, ভাবে শরীর ঐকপ হয়ে গিছলো।

"তথনকার লোকের খুব বিশ্বাস ছিল। হয়তো কালীরূপে তিনি নাচছেন, সাধক হাততালি দিছে। এরূপ কথাও শোনা যায়।"

#### [ পঞ্বটীর হঠযোগী ]

পঞ্চবটীর ঘরে একটা হঠযোগী আসিয়াছেন। এঁড়েদর রুঞ্চিশোরের

পুত্র রামপ্রসন্ধ ও আরও কয়েকটি লোক ঐ হঠযোগীকে বড় ভব্তিক করেন। কিন্তু তাঁর আফিম, আর ছুখে মাসে পাঁচ টাকা খরচ পড়ে। রামপ্রসন্ধ ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'আপনার এখানে অনেক ভক্তরা আসে—কিছু বলে কয়ে দিবেন,—হঠযোগীর জন্ম তাহলে কিছু টাকা পাওয়া যায়।

ঠাকুর করেকটা ভক্তকে বলিলেন—পঞ্বটীতে হঠযোগীকে দেখে এগো, কেমন লোকটা।

### 'ঠাকুরদাদা' ও মহিমাচরণের প্রতি উপদেশ

'ঠাকুরদাদা' ছ একটি বন্ধুস্ঞে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। বয়স ২৭।২৮ হইবে। বরাহনগরে বাস! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে,—কথকতা অভাাস করিতেছেন। সংসার ঘাডে পডিয়াছে,—দিন কতক বৈরাগ্য হইয়া নিক্দেশ হইবাছিলেন। এখনও সাধন ভজন করেন।

শ্রীরামক্বঞ্চ—ভূমি কি হেঁটে আস্ছো ? কোথায় বাড়ী ? ঠাকুরদাদা—আজ্ঞা, হাঁ; বরাহনগরে বাড়ী।

শ্রীরামরুষ্ণ-এখানে কি দরকার ছিল ?

ঠাকুরদাদা—আজ্ঞা, আপনাকে দর্শন করতে আসা, তাঁকে ডাকি—মাঝে মাঝে অশাস্তি হয় কেন ? ছ্পাঁচ দিন বেশ আনন্দে যায়—তারপর অশাস্তি কেন ?

[কারিকর; মঞ্জে বিশ্বাস; হরিভক্তি; জ্ঞানের হুটী লক্ষণ]

শীরামরুষ্ণ-বুঝেছি, -- ঠিক পড়ছে না। কারিকর দাঁতে দাঁত বসিয়ে।
দেয়-তা হলে হয়-একটু কোপায় আটকে আছে।

ঠাকুরদাদা---আজা, এইরূপ অবস্থাই হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ--- মন্ত্র নিয়েছ ?

ঠাকুরদাদা—আজ্ঞা, হয়েছে।

শ্রীরামক্বঞ্চ-মন্ত্রে বিশ্বাদ আছে প

ঠাকুরদাদার বন্ধ বলিতেছেন—ইনি বেশ গান গাইতে পারেন। ঠাকুর বলিতেছেন—একটা গান গাও না গো।

ঠাকুরদাদা গাইতেছেন-

প্রেম গিরি-কন্দরে, যোগী হয়ে রহিব,

আনন্দ নিঝর পাশে যোগ ধ্যানে থাকিব।

তত্ত্বফল আহরিয়ে জ্ঞান ক্ষুধা নিবারিয়ে,

বৈরাণ্য-কুন্থম দিয়ে এপাদপদ্ম পুজিব।

মিটাতে বিরহ-ভ্ষা কৃপ জলে আর যাব না,

হাদয়-করঙ্গ ভরে শাস্তি-বারি তুলিব।

<sup>1 · - ·</sup> কভু ভাব শৃঙ্গ পরে, পদামৃত পান করে,

ছাসিব কাঁদিব ( আবার ) নাচিব গাইব।

শ্ৰীরামকৃষ্ণ—আহা!বেশ গান! আনন্দ নিঝর! তত্ত্বকল! হাসিব কাঁদিব নাচিব গাইবা।

তোমার তেতর থেকে এমন গান ভাল লাগ ছে—আবার কি!

"সংসারে পাকতে গেলেই স্থধ হঃথ আছে—একটু আধটু অশান্তি আছে। কাজলের ঘরে থাকলে গায় একটু কালী লাগেই।"

ठाकूत्रनाना-चाळा, এখন कि कत्व-तरन निन्।

শ্রীরামক্কক্ষ—হাততালি দিয়ে সকালে বিকালে হরিনাম কর্বে—
'হরিবোল'—হরিবোল'—হরিবোল' বলে।

"আর একবার এদো,—আমার হাতটা একটু সারুক।"

মহিমাচরণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামরুষ্ণ ( মহিমার প্রতি )—আহা, ইনি একটি বেশ গান গেয়েছেন।— গও তো গা সেই গানটি আর একবার।

ঠাকুরদাদা আবার গাইলেন, 'প্রেম গিরি-কন্দরে' ইত্যাদি।

গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিতেছেন—তুমি সেই শ্লোকটি একবার বলত—হরিভক্তির কথা।

মহিমাচরণ নারদপঞ্চরাক্ত হইতে সেই শ্লোকটি বলিতেছেন—
অন্তর্কহির্ঘদি হরিন্তপুসা ততঃ কিম্। নান্তর্কহির্ঘদি হরিন্তপুসা তত কিম্।
আরাধিতো যদি হরিন্তপুসা ততঃ কিম্। নারাধিতো যদি হরিন্তপুসা ততঃ কিম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ওটাও বল-লভ লভ হরিভক্তিং।

মহিমাচরণ বলিতেছেন—

বিরম বিরম ব্রহ্মন্ কিং তপস্থাস্থ বংস। ব্রজ ব্রজ দিজ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিদ্ধ্য লভ দাভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং স্থপকাম্। ভব-নিগডনবিদ্ধচেদনীং কর্তাঞীঞ্।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শঙ্কর হরিভক্তি দিবেন।
মহিমা—পাশমুক্তঃ সদা শিবঃ।
শ্রীরামকৃষ্ণ—লজ্জা, ত্বণা, ভন্ন, সঙ্কোচ—এ সব পাশ, কি বল ?
মহিমা—আজ্ঞা হাঁ, গোপন করবার ইচ্ছা প্রশংসায় কুন্তিত হওয়া।

শ্রীরাসক্ষ — ছটা জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথম কৃটস্থ বৃদ্ধি। হ'জার ছঃথ কষ্ট বিপদ বিল্ল হোক্ — নির্ফিকার, যেমন কামার শালের লোহা যার উপর হাতৃডি দিয়ে পেটে। আর, দিতীয়, পুরুষকার— খুব রোথ। কাম ক্রোথে আমার অনিষ্ট কচ্ছে তো একেবারে ত্যাগ। কচ্চপ যদি হাত পা ভিতরে সাঁদ করে, চারখানা করে কাট্লেও আর বার করবে না।

[ভীব্ৰ, মন্দা ও মর্কট বৈরাগ্য]

( ঠাকুরদাদা প্রভৃতির প্রতি )—"বৈরাগ্য ছই প্রকার। তীব্র বৈরাগ্য আর মন্দা বৈরাগ্য! মন্দা বৈরাগ্য—হচ্ছে হবে—চিমে তেভালা। তীব্র বৈরাগ্য— —শানিত থুরের ধার—মায়াপাশ কচ কচ করে কেটে দেয়।

কোনও চাষা কতদিন ধরে থাটছে—পৃষ্করিণীর জল ক্ষেতে আর আস্ছে না! মনে রোক্নাই! আবার কেউ ছ চার দিন পরেই—আজ জল অন্ব ত ছাড়ব, প্রতিজ্ঞা করে। নাওয়া থাওয়া সব বন্ধ। সমস্ত দিন থেটে সন্ধ্যার সময় যথন জল কুল' কুল করে আসতে লাগলো, তথন আনন্দ। তারপর বাড়ীতে গিয়ে পরিবারকে বলে,—'দে এখন তেল দে নাইবো। নেয়ে খেয়ে নিশ্চিপ্ত হয়ে নিজা।

"একজনের পরিবার বল্লে, 'অমুক লোকের ভারি বৈরাগ্য হয়েছে'— তোমার কিছু হলো না! যার বৈরাগ্য হয়েছে, সে লোকটির যোল জন স্ত্রী,— এক একজন করে তাদের ত্যাগ করছে।

"সোয়ামী নাইতে যাজিল কাঁথে গামছা,—বল্লে 'ক্ষেপি ! সে লোক ত্যাগ কর্তে পার্বে না,—একটু একটু করে কি ত্যাগ হয় ! আমি ত্যাগ কর্তে পারবো। এই দেখ,—আমি চলুম !

"সে বাভীর গোছ গাছ না ক'রে—সেই অবস্থায়—কাঁথে গাম্ছা—বাড়ী ভ্যাগ করে চলে গেল। এরই নাম ভীত্র বৈবাগ্য।

"আর একরকম বৈরাগ্য, তাকে বলে মর্কট বৈরাগ্য। সংসারের জ্বালায় জ্বলৈ গেরুয়া বসন পরে কাশী গেল। অনেক দিন সংবাদ নাই! তার পর এক থানা চিঠি এলো—'তোমরা ভাবিবে না, আমার এখানে একটা কর্ম হইয়াছে।

"দংসারে জালা তো আছেই !— নাগ অবাধ্য, কুড়ি টাকা মাইনে, ছেলের অন্নপ্রাসন দিতে পার্ছে না, ছেলেকে পড়াতে পাচ্ছে না,—বাড়ী ভাঙ্গা, ছাত দিয়ে জল পড়াছে,— মেরামতের টাকা নাই।

"তাই ছোক্রারা এলে আমি জিজাসা করি, তোর কে কে আছে ?

(মহিমার প্রতি)—"তোমাদের সংসার ত্যাগের কি দরকার ? সাধুদের কত কষ্ট ! একজনের পরিবার বল্লে, তুমি সংসার ত্যাগ কর্বে—কেন ? আট ঘর ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা কর্তে হবে, তার চেয়ে এক ঘরে থাওয়া পাচছ, বেশ ত !

"সদাবত খুঁজে খুঁজে সাধু তিন কোশ রাস্তা থেকে দূরে গিয়ে পডে। দেখেছি, জগন্নাথ দর্শন ক'রে—সোজা পথ দিয়ে আস্ছে;—সদাবতের জন্ত তার সোজা পথ ছেড়ে যেতে হয়।

"এতো বেশ,—কেলা থেকে যুদ্ধ। মাঠে দাঁভিয়ে বৃদ্ধ করলে অনেক অস্ক্রিধা। বিপদ! গায়ের উপর গোলাগুলি এসে পড়ে!

"তবে দিন কতক নির্জনে গিয়ে, জ্ঞান লাভ করে, সংসারে এসে থাক্তে

হয়। জনক জ্ঞান লাভ করে সংসারে ছিল। জ্ঞানের পর যেখানেই থাক ভাতে কি ?"

মহিমাচরণ-মহাশয়, মাহ্ব কেন বিধয়ে মুগ্ধ হয়ে যায় ৽

শীরামক্ষ্ণ— জাঁকে লাভ না করে বিষয়ের মধ্যে থাকে বলে। তাঁকে লাভ কর্লে আর মুগ্ন হয় না। বাহুলে পোকা যদি একবার আলো দেখতে গায়,— তা হলে আর তার অন্ধকার ভাল লাগে না।

িউর্ন্ধরেতা ধৈর্ঘ্যরেতা ও ঈশ্বরলাভ—সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম ]

''তাঁকে পেতে গেলে বীর্য্য ধারণ কর্তে হয়।

"ভকদেবাদি উর্দ্ধরেতা। আগে রেতঃপাত হয়েছে, কিন্তু তার পর বীর্যাধারণ। বার বছর ধৈর্যারেতা হলে বিশেষ শক্তি জন্মায়। ভিতরে একটা নূতন নাড়ী হয়, তার নাম মেধা নাড়ী। সে নাড়ী হলে সব অরণ থাকে,—সব জানুতে পারে।

"বীর্যাপাতে বলক্ষয় হয়। স্বপ্নদোষে যা বেরিয়ে যায় তাতে দোষ নাই। ও ভাতের গুণে হয়। ও সব বেরিয়ে গিয়েও যা থাকে, তাতেই কাজ হয়। তবু স্ত্রীসঙ্গ করা উচিত নয়।

"শেষে যা থাকে, তা খুব রিফাইন (refine) হয়ে থাকে দলাহাদের ওথানে গুড়ের নাগরী সব রেথেছিল,—নাগরীর নীচে একটী একটী ফুটো করে, তারপর এক বৎসর পরে দেখ্লে, সব দানা বেঁধে রয়েছে—মিছরির মত। রস যা বেরিয়ে যাবার, ফুটো দিয়ে তা বেরিয়ে গেছে।

"স্ত্রীলোক একেবারে ত্যাগ—সন্নাসীর পক্ষে। তোমাদের হয়ে গেছে, তাতে দোষ নাই।

"সন্ত্রাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যান্ত দেখবে না। সাধারণ লোক তা পারে না। সারে গামা পাধা নী। 'নী'তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। "সন্ত্রাসীর পক্ষে বীর্যাপাত বড়ই থারাপ। তাই তাদের সাবধানে থাক্তে হয়। স্ত্রীরূপ দর্শন যাতে না হয়। ভক্ত স্ত্রীলোক হলেও সেথান থেকে সরে যাবে। স্ত্রীরূপ দেখাও থারাপ। জাগ্রত অবস্থায় না হয়, স্বপ্নে বীর্যাপাত হয়। শুসাসী জাতে আরিয় হলেও লোক শিক্ষার জন্ত মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করবেনা। ভক্ত দ্বীলোক হলেও বেশীক্ষণ আলাপ করবেনা।

"সন্ন্যাসীর হচ্ছে নির্জ্জলা একাদশী। আর হ্রকম একাদশী আছে। ফল মূল থেয়ে,—আর লুচি ছকা থেয়ে। (সকলের হাস্ত)।

"কুচি ছকার সঙ্গে হলো ছথানা ক্ষটি ছবে ভিজছে। ( সকলের হাস্থ)। (সহাস্থে)—"তোমরা নির্জ্জনা একাদশী পারবে না।

#### [ পূর্বকথা — 'রুফ্ডকিশোরের একাদশী — রাজেন্দ্র মিত্র ]

"কৃষ্ণ কিশোরকে দেখ্লাম, একাদশীতে লুচি ছকা খেলে। আমি হৃত্তকে বলাম—হৃত্ত, আমার কৃষ্ণ কিশোরের একাদশী কর্তে ইচ্ছা হচ্ছে। (সকলের হাস্ত)। তাই একদিন কর্লাম। খুব পেট ভরে খেলাম। তারপর দিন আর কিছু খেতে পারলাম না।" (সকলের হাস্ত)।

্বি ক্রেকটা ভক্ত পঞ্চবটীতে হঠযোগীকে দেখিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ফিরিলেন। े শ্রীরামক্ক তাঁহাদের বলিতেছেন,—"কেমন গো—কিরূপ দেখলে গু পৌমাদের গজ দিয়ে তো মাপুলে গু"

ঠাকুর দে, থলেন, ভক্তেরা প্রায় কেছই হঠযোগীকে টাকা দিতে রাজি নয়। শ্রীরামরুক্ট সাধুকে টাকা দিতে হলেই তাকে আর ভাল লাগে ন।।

"রাজেন্দ্র নিত্র—আটাশ টাকা মাইনে—প্রয়াগে কুন্তমেলা দেখে এসেছিল। আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম—'কেমন গো, মেলায় কেমন সব সাধু দেখলে? রাজেন্দ্র বল্লে—'কই তেমন সাধু দেখ্তে পেলাম না। এক জনকে দেখ্লাম বটে কিন্তু তিনিও টাকা লন।'

"আমি ভাবি যে, সাধুদের কেউ টাকা পয়সা দেবে না ত থাবে কি করে? এথানে প্যালা দিতে হয় না—তাই সকলে আসে। আমি ভাবি, আছা ! ওরা টাকা বড় ভালবাসে! তাই নিয়েই থাকুক!"

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। একজন ভক্ত ছোট খাটটির উত্তর দিকে বসিয়া জাঁহার পদদেবা করিতেছেন। ঠাকুর ভক্তটীকে আন্তে আন্তে বলিতেছেন—"যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার। সাকার রূপও মানতে হয়। কালীরূপ চিস্তা করতে করতে সাধক কালীরূপেই দর্শন পায়। তার পরে দেথ্তে পায় যে, সেই রূপ অথণ্ডে লীন হয়ে গেল। **যিনিই অখণ্ড** সচিচদানন্দ, তিনিই কালী।"

## ছতীয় পরিচেছদ

### মহিমার পাণ্ডিত্য—মণি (সন, অধর ও মিটিং ( meeting )

ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্দায় মহিমা প্রভৃতির সহিত হঠযোগীর কথা কহিতেছেন। রামপ্রসন্ন ভক্ত রুঞ্জিশোরের পুত্র, তাই ঠাকুর তাঁহাকে স্নেচ্ করেন।

শীরামর্ফ — রামপ্রসন্ন কেবল ঐ রক্ম করে হো হো করে বৈড়াছে। সেদিন এখানে একে বসলো— একটু কথা কবে না— প্রণায়াম করে নাক টিপে বসে রইলো; থেতে দিলাম, তা থেলে না। আর একদিন ডেল্ক বিদালুম। তা পায়ের উপর পাদিয়ে বস্লো—কাপ্তেনের দিকে পাটা দিয়ে ও মার ছাখ দেখে কাঁদি।

(মহিমার প্রতি)— "ঐ হঠযোগীর কথা তোমায় বল্তে বলেছে। সাড়ে ছ আনা দিন খরচ। এ দিকে আবার নিজে বল্বে না।"

মহিমা—বলে শোনে কে। (ঠাকুরের ও সকলের হাক্ত)।

ঠাকুর ঘরের মধ্যে আশিয়া নিজের আসনে বসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মণি সেন (বাদের পেনেটাতে ঠাকুরবাডী) ছু একটা বন্ধুসঙ্গে আসিয়াছেন ও ঠাকুরের হাত ভাঙ্গা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা পড়া করিতেছেন। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে একজন ডাফ্রার।

ঠাকুর ভাক্তার প্রতাপ মজুম্দারের ঔষধ সেবন করিতেছেন। মণি বাবুর সঙ্গী ভাক্তার তাঁহার ব্যবস্থার অহ্মোদন করিলেন না। ঠাকুর তাঁহাকে



# শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত :

জনা ১২৬১, ৩১ শে আসাতে শুক্রবে। জীঠাক্রকৈ প্রথম দশন—১৮৮২. ক্ষেক্ষারী । জীঠাক্রের সঙ্গে—১৮৮২ ১টটে ১৮৮২ গগিন্ত জীতীর্গিক্ষদ কথামূত ভোগ ও Gospel of Sri Ramakrishna এব বেথক ক্ষেত্রাগ ১৯০২, ১ঠাজুন, ১৩৩৯ : ২১শে জৈতে শ্নিব্র ফল্গাবিনী অমাব্ত তিথি।

বলিতেছেন—'সে (প্রতাপ) তো বোকা নয়, তা ভূমি অমন কথা বলছ কেন ?'

এমন সময় লাটু উজৈঃস্বরে বলিতেছেন, 'শিশি পড়ে ভেক্সে গেছে।'
মণি (সেন) হঠযোগীর কথা শুনিয়া বলিতেছেন—হঠযোগী কাকে বলে 
'হট ( hot )—মানে ত গবম'।

মণি সেনের ভাক্তার সহস্কে ঠাকুর ভক্তদেব পরে বলিলেন—"ওকে জানি। যহু মল্লিককে বলেছিলাম, এ ভাক্তাব ভোমার ওলম্বাকুল,— অমুক ভাক্তারের চেয়েও মোটা বৃদ্ধি।"

### [ শ্রীযুক্ত মাষ্টারের সহিত একান্তে কথা ]

এখনও সন্ধ্যা হয় নাই। ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া মাষ্ট্রারের সহিত ক্রা কহিতেছেন। তিনি খাটের পাশে পাপোষে পশ্চিমান্ত হইয়া বসিয়া আছেন। এদিকে মহিমাচরণ পশ্চিমের গোল বারান্দায় বসিয়া মণি সেনের ডাজারের সাইত উটেঃস্বরে শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। ঠাকুর নিজের আসন হইতে শুনিতে পাইতেছেন ও ঈবৎ হাল্ত করিয়া মাষ্ট্রারকে বলিতেছেন—° ঐ ঝাড়ছে! রভোগুণ! রজোগুণে একটু পাণ্ডিত্য দেখাতে, লেক্চার দিতে ইচ্ছা হয়। সাইগুণে অন্তর্মুখ হয়, আর গোপন। কিন্তু খুব লোক! ঈশ্বর কথায় এত উলাণ!

অধর আদিয়া প্রণাম করিলেন, ও মাষ্টারের পাশে বসিলেন।

শ্রীযুক্ত অধর সেন ডেপ্টি ম্যাজিপ্ট্রেট। বয়ক্রম এশি বৎসর ছইবে।
অনেক দিন ধরিয়া, সমস্তদিন আফিসের পরিশ্রমের পর ঠাকুরের কাছে প্রায়
প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আসেন। তাঁহার বাটি কলিকাতা শোভাবাজার
বেনেটোলায়। অধর কয়েকদিন আসেন নাই।

শ্ৰীরামক্ষণ—কিগো, এত দিন আস নাই কেন ?

অধর—আজ্ঞা, অনেক গুলো কাজে পড়ে গিছলাম। ইসুলের দরুণ সভা এবং আর আর মিটাংএ যেতে হয়েছিল।

শ্রীরামক্বঞ্চ — মিটীং ইস্কল এই সব ল্য়ে একেবারে ভূলে গিছলে।
৮-- ৪র্থ

অধর (বিনাত ভাবে)—আজ্ঞা, সব চাপা পড়ে গিছলো। আপনার হাতটা কেমন আছে १

শ্রীরামক্ষ এই দেখো এখনো সারে নাই। প্রতাপের ওঁমধ থাচ্চিলাম। কিমংকণ পরে ঠাকুর হঠাৎ অধরকে বলিতেছেন—"লাখো এ সর অনিত্য। মিটিং, ইস্কল, অকিস এ সর অনিত্য। সম্মরই বস্ত আরে সর অবস্তা। স্বামন দিয়ে তাঁকেই আবাধনা করা উঠিত।" [অধ্র চুপ করিয়া আছেন।

জীরামক্ফ—এ সৰ অনিভা। শবীৰ এই কাছে এই নাই। ভাড়াভাডি ভাঁকে ডেকে নিতে হয় \*।

তোমাদের সব ত্যাগ করতার দবকার নাই। কচ্চপের মত সংসারে থাক। কচ্চপ নিজে জলে চরে বেছার;—কিন্তু ডিম আভাতে রাথে— সবমনটা তার ডিম থেখানে, সেখানে পড়ে থাকে।

শিকাপ্তেনের বেশ স্বভাব হয়েছে। থখন পূজা করতে বসে, ঠুকি একটি ঋষির মত!—এ দিকে কপূর্বেব আগতি; হুন্দর স্বব পাঠ করে। পূজা ক'রে যখন উঠে, চক্ষে থেন পিপডে কামড়েছে! আ। সর্বাদা গীতা ভাগবত ঐ সব পাঠ করে। আমি ছু একটা ইংরাজী কথা ব্য়েছিলাম,—তা রাগ কলে। বলে—ইংরাজী পড়া লোক ভ্রাটারী।

কিয়ৎক্ষণ পরে অধর অতি বিনিতভাবে বলিতেছেন—

"আপনার আমাদের বাড়ীতে অনেকদিন যাওয়া হয় নাই।

"বৈঠকখানা ঘরে গন্ধ হয়েছিল—আর—যেন সব অন্ধকার!"

ভক্তের এই কথা শুনিয়া ঠাকুরের লেহ-সাগর যেন উপলিয়া উঠিল। তিনি হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া ভাবে অংর ও মাষ্টারের মস্তক ও হৃদয় স্পর্শ করিয়া আশীকাদ করিলেন। আর সঙ্গেহে বলিতেছেন—'আমি তোমাদের নারায়ণ দেখছি! তোমরাই আমার আপনার লোক!'

- ু এইবার মহিমাচরণ ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিলেন।
  - অধর কয়েক মাস পরেই দেহত্যাগ করিলেন।

>>€

শ্রীরামক্ষণ (মহিমার প্রতি)— ধৈর্যারেতার কথা তথন যা বল্ছিলে তা ঠিক। বীধ্য ধারণ না করলে এ সব (উপদেশ) ধারণা হয় না।

১০ তাদেবকে (') উপদেশ দেন, তেমন উন্নতি করতে পাচ্ছে না কেন ? তিনি ব্য়েন—'এরা যোধিৎসঙ্গ ক'রে স্ব অপব্যয় করে!—তাই ধারণা করতে পারে না!

"কূটো কলগীতে ভল রাখলে জল ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে যায়।"

মহিমা প্রান্থতি ভক্তেরা চূপ করিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহিমাচরণ বলিতেছেন—দিশ্ববের কাছে আমাদের জন্ম প্রার্থনা করুন—যাতে আমাদের সেই শক্তি হয়।

শীরামরুক্ত — এখনও সাবধান হও! আঘাত মাসের জল, বটে, রোধ করা শক্ত। কিন্তু জল অনেক তো বেয়িয়ে গেছে!— এখনও বাঁধ দিলে পাকবে।

## ত্রোদশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে, জন্মোৎসবদিবসে, বিজয়, কেদার, রাখাল, সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

## श्यम श्रीतराष्ट्रम

## পঞ্চবটীমূলে জন্মোৎসবিদবসে বিজয় প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামক্বয় পঞ্চটীতলায় পুরাতন বটর্ক্ষের চাতালের উপর বিজ্ঞয়, কেদার, স্থরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্তসঙ্গে দক্ষিণাপ্ত হইয়া বসিয়া আছেন। কয়েকটি ভক্ত চাতালের উপর বসিয়া -আছেন। অধিকাংশই চাতালের নীচে, চতুদ্দিকে দাঁডাইয়া আছেন। বেল ১টা হইবে। রবিবার, ২৫শে মে, ১৮৮৪ (১০ই জৈচি, ১২১১) শুক্ত প্রতিপদ

ঠাকুরের জন্মদিন ফাল্পন মাসের শুক্র পক্ষের দ্বিতীয়' তিথি। কি**ৰ** ভাঁহার হাতে অস্থ বলিয়া এত দিন জন্মোৎসব হয় নাই। এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। তাই আজ ভজ্জেরা আনন্দ করিবেন। সহচরী গান গাইবে। সুহচরী প্রবীণা হইয়াছেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ কীর্তনী।

মান্তার ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরকে দেখিতে না পাইরা পঞ্চবটীতে আসিরা দেখেন বে, ভক্তেরা সহাস্তবদন—আনন্দে অবস্থান করিতেছেন। ঠাকুর বৃক্ষমূলে চাতালের উপর যে বসিরা আছেন, তিনি দেখেন নাই অপচ ঠাকুরের ঠিক সম্মুখে আসিরা দাঁড়াইরাছেন। তিনি ব্যস্ত হইরা জিজ্ঞাসা করিতেছেন —তিনি কোপার ? এই কথা শুনিরা সকলে উচ্চ হাস্ত করিলেন। হঠাৎ সম্মুখে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া, মান্তার অপ্রস্তুত হইয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। দেখিলেন, ঠাকুরের বামদিকে কেদার (চাটুযেয়) এবং বিজয় (গোস্বামী) চাতালের উপর বসিয়া আছেন। ঠাকুর দক্ষিণাস্তা। শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাত্মে, মাষ্টারের প্রতি )—দেখ কেমন ছু'জনকে ( কেদার ও বিজয়কে ) মিলিয়ে দিয়েছি !

শ্রীরন্দাবন হইতে মাধবীলতা আনিয়া ঠাকুর পঞ্চবটীতে ১৮৬৮ খৃঃ অব্দেরোপন করিয়াছিলেন। আজ মাধবী বেশ বড় হইয়াছে। ছোট ছোট ছেলেরা উঠিয়া ছুলিতেছে, নাচিতেছে—ঠাকুর আনন্দে দেখিতেছেন ও বলিতেছেন—'বাঁছ্রে ছানার ভাব! পড়লে ছাড়ে না।' স্থরেক্স চাতালের নীচে দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর সম্মেহে বলিতেছেন, 'তুমি উপরে এসো না। এমন টা (পা মেলা) বেশ হবে।'

স্থরেক্ত উপরে গিয়া বসিলেন। ভবনাথ জামা পরিয়া বসিয়াছেন দেখিয়া স্থারেক্ত বলিতেছেন—'কি হে বিলাতে যাবে না কি ?'

ঠাকুর হাসিতেছেন ও বলিতেছেন—আমাদের বিলাত ঈশ্বরের কাছে! ঠাকুর ভক্তদের সহিত নানা বিষয়ে কথা কহিতেছেন।

ি শ্রীরাস্ক্ষ্ণ—আমি মাঝে মাঝে কাপড ফেলে, আনন্দময় হয়ে বেড়াভাম।
শিস্তু একদি বল্ছে, 'ওছে তুমি তাই স্থাংটো হয়ে বেড়াও!—বেশ আরাম!—
আমি একদি দেখলাম।'

স্থরেন্দ্র— অফিস থেকে এসে জামা চাপকান খোল্বার সময় বলি—মা ভূমি কত বাঁথাই বেঁধেছ !

🍊 [ স্থরেক্রের অফিস্—সংসার, অষ্টপাশ ও তিন গুণ ]

শ্রীরামরুফ্ড—অষ্টপাশ দিয়ে বন্ধন। লজ্জা, ঘুণা, ভয়, জ্ঞাতি-অভিমান, সঙ্কোচ, গোপনের ইচ্ছা—এই সব।

ঠাকুর গান গাইতেছেন—

- (১) আমি ঐ খেদে দেখ করি খামা,
  ভূমি মাতা থাক্তে আমার জাগা ঘরে চ্রি (গো মা)।
  [১ম—৫৫পৃষ্ঠা
- (২) শ্রামা মা উড়াচ্চ খুড়ি (ভব সংসার বাজার মাঝে) খুড়ি আশাবায়ু ভবে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি। [১ম ভাগ— ৫৪ পৃষ্ঠা

মায়া দভি কিনা মাগ ছেলে। 'বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা কর্কশা হয়েছে দিড। বিশয় কামিনীকাঞ্চন।

গান—ভবে আশা থেলতে পাশা, বড় আশা করেছিলাম। আশার আশা ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পঞ্জুডি পেলাম। প'বার আঠার যোল, যুগে যুগে এলাম ভাল, ( শেষে ) কচে বারো পেয়ে মাগো, পঞ্জা ছকায় বন্ধ হলা।। ছ' তুই আট, ছ'চার দশ, কেউ নয় যা আমার বশ, থেলাতে না পেলাম খণ, এবার বার্জী ভোর হঠল।

"পজুডী অধাৎ পঞ্ভূত। পলা চকায় বন্ধী হওয়া অধাৎ পঞ্ভূত ও ছয় রিপুর বশ হওয়া। 'ছ তিন নয়ে কাঁকি দিব'। ছয়কে কাঁকি দেওয়া অর্থাৎ ছয় রিপুর বশ না হওয়া। তিনকে ফাঁকে দেওয়া অর্থাৎ তিন গুণের অতীত হওয়া।

"সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিন গুণেতেই মামুষকে ৭শ করেছে! তিন ভাই; সত্ত্বপাক্লে রজঃকে ডাক্তে পারে, রজঃ পাব্লে তনঃকে ডাক্*ত্*ত পারে। তিন গুণ্ই চোর। তমোগুণে বিনাশ করে, বজোগুণে বন্ধ কর্যা, সম্বুগুণে বন্ধন থোলে বটে; কিন্তু ঈশ্বরের কাছ প্রয়ন্ত থেতে পারে না।"

বিজয় ( সহাস্তে )—সত্ত্বও চোর কি না।

শ্রীরামরুফ ( সহাস্থে )—সম্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে না, কিন্তু পথ (मथिएय (मय ।

ভবনাথ-বাঃ। কি চমৎকার কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ-হা, এ খুব উচ্ কথা। ভক্তেরা এই সকল কথা শুনিয়া আনন্দ করিতেছেন।

## দ্বিতীয় পরিচেছদ

## বিজয় ও কেদার প্রভৃতির প্রতি কামিনীকাঞ্চন সম্বন্ধে উপদেশ

প্রীরামক্কক্ষ—বন্ধনের কারণ কামিনীকাঞ্চন। কামিনীকাঞ্চনই সংসাৰ। কামিনীকাঞ্চনই ঈশ্বরকে দেখতে দেয় না।

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের গামছা লইয়া সমুগ আবরণ কবিলেন। আর বলিতেছেন—"আর আনায় ভোনবা দেশতে পাচচ ?—এই আবরণ। এই কামিনীকাঞ্চন আবরণ গেলেই চিদানন্দ লাভ।

"ছাথো না—বে মাগ স্থুখ ত্যাগ করেছে, সে ত জগৎ স্থুখ ত্যাগ করেছে! ঈশ্ব তার অতি নিকট।"

কেহ বসিয়া কেহ দাঁডাইয়া নিঃশ্বন্ধে এই কথা গুনিতেছেন!

্শীরামরুষ্ণ (কেদার, বিজয় প্রভৃতিব প্রতি)—মাগ স্থ যে ত্যাগ করেছে, সে জগৎস্থ ত্যাগ করেছে।—এই কামিনীকাঞ্চনই আবরণ। তোমাদের ত এত বড বড, গোঁফ, তর্তোমরা ঐ-তেই রয়েছ। বল। মনে মনে বিবেচনা করে দেখ।—-

বিজয়—আজ্ঞা, তা সত্য বটে।

কেদার অ্বাক্ হইয়া চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর বলিভেছেন,—

"সকলকেই দেখি, মেয়ে মাছুবের বশ। কাপ্তেনের বাড়ী গিছলাম;
— তার বাড়ী হয়ে রামের বাড়ী যাব। তাই কাপ্তেনকে বল্লাম, 'গাড়ীভাডা
দাও'। কাপ্তেন তার মাগ্কে বল্লে। সে মাগও তেমি—'ক্যা হল্লা' 'ক্যা হল্লা'
করতে লাগল। শেশে কাপ্তেন বল্লে যে, ওরাই (রামেরা) দেবে। গীতা
ভাগবত বেদাস্ত সব ওর ভিতরে! (সকলের হাক্স)।

"টাক। কডি সর্বস্থ সং মাগের হাতে ! আবার বলা হয়,—'আমি হু'টো টাকাও আমার কাছে রাখতে পারি না—কেমন আমার স্বভাব !'

"বড়বাবুর হাতে অনেক কর্মা, কিন্তু করে দিচ্চে না। একজন বল্লে, 'গোলাপীকে ধর, তবে কর্মা হবে।' গোলাপী বড়বাবুর রাঁড়। [ পূর্ব্ব কথা—Fort দর্শন—স্ত্রীলোক ও কলমবাড়া রাস্তা ]

"পুরুষগুলো বুঝতে পারে না, কত নেমে গেছে।

"কেলায় যথন গাড়ী করে গিয়ে পৌছিলাম, তথন বোধ হলো যেন সাধারণ রাম্ভা দিয়ে এলাম। তার পরে দেখি যে চারতোলা নীচে এসেছি। কলমবাড়া (sloping) রাস্তা! যাকে ভূতে পায়, সে জান্তে পারে না যে আমায় ভূতে পেয়েছে। সে ভাবে, আমি বেশ আছি।"

বিজয় ( সহাত্তে )—রোজা মিলে গেলে রোজা ঝাডিয়ে দেন ।

শ্রীরামক্লফ ওকথার বেশী উত্তর দিলেন না। কেবল বলিলেন যে 'সে দৈখবের ইচ্ছা।' তিনি আবার স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন।

শীরামক্ষ-যাকে জিজাসা করি. সেই বলে, আজা হাঁ, আমার স্ত্রীটি ভাল। এক জনেরও স্ত্রীমন্দ নর। (সকলের হাস্তা)।

'যারা কামিনীকাঞ্চন নিয়ে থাকে, তারা নেশায় কিছু বুঝতে পারে না। যারা দাবা বোড়ে থেলে, তারা অনেক সময় জানে না, কি ঠিক চাল। কিন্তু যারা অন্তর থেকে দেখে, তারা অনেকটা বৃঞ্জতে পারে।

"ল্রী মায়ারূপিণী। নারদ রামকে স্তব করতে লাগলেন-- 'হে রাম. তোমার অংশে যত পুরুষ তোমার মায়ারূপিণী সীত!—তাঁর অংশে যত স্ত্রী। আর কোন বর চাই না—এই কোরো যেন তোমার পাদ পল্লে শুদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমার জগৎমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই !'

#### [ গিরীক্স, নগেক্স প্রভৃতির প্রতি উপদেশ ]

ম্বরেন্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরীক্ত ও তাঁহার নগেক্ত প্রভৃতি ভ্রাতৃপুত্রেরা আসিয়াছেন। গিরীক্ত অফিসের কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। নগেক্ত ওকালতির জন্ম প্রস্তুত হইতেছেন।

শ্রীরামক্রফ (গিরীক্স প্রভৃতির প্রতি)—তোমাদের বলি—তোমরা रशास्त्र चात्रक रहेल ना। चार्या, त्रांथात्वत्र ब्हान चब्हान तां रहारह,— সং অসং বিচার হয়েছে !—এখন তাকে বলি, 'বাড়ীতে যা, কখনও এখানে এলি, ছদিন থাকলি।'

শ্বার তোমরা পরস্পর প্রণয় করে থাক্বে—তবেই মঙ্গল হবে। আর আননেদ থাকবে। যাত্রাওয়ালারা যদি এক হবে গায়, তবেই যাত্রাটি ভাল হয়,—আর যারা শুনে, তাদেরও আহলাদ হয়।

শ্বিধরে বেশী মন রেথে, থানিকটা মন দিয়ে সংসারের কাজ করবে।
"সাধুর মন ঈশ্বরে বার আনা,—আর কাজে চার আনা। সাধুর ঈশ্বের
কথাতেই বেশী হঁস্। সাপের ফ্রাজ মাড়ালে আর রক্ষা নাই!—ফ্রাজে যেন
ভার বেশী লাগে।"

#### [ পঞ্চবীতে সহচরীর কীর্ত্তন—হঠাৎ মেঘ ও ঝড় ]

ঠাকুর ঝাউতলায় যাইবার সময় সিঁতির গোপালকে ছাতির কথা বলিয়া গোলেন। গোপাল মাষ্টারকে বলিতেছেন—'উনি বলে গেলেন, ছাতি ঘরে রেখে আস্তে।' পঞ্চবটীতলায় কীর্ত্তনের আয়োজন হইল। ঠাকুর আসিয়া বিসিয়াছেন। সহচরী গান গাহিতেছেন। ভক্তেরা চতুদ্দিকে কেছ বিসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া আছেন।

গতকল্য শনিবার অমাবস্থা গিয়াছে। জৈষ্ঠ মাস। আজ মধ্যে মধ্যে মেঘ করিতেছিল। ২ঠাৎ ঝড় উপস্থিত হইল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। কীর্ত্তন ঘরেই হইবে স্থির হইল।

শীরামক্ক (সিঁতির গোপালের প্রতি)—হাঁগা ছাতিটা এনেছ ?
গোপাল—আজ্ঞা, না। গান শুন্তে শুন্তে ভূলে গেছি!
ছাতিটি পঞ্চবটীতে পড়িয়া আছে, গোপাল তাড়াতাড়ি আনিতে গেলেন!
শীরামক্ক — আমি যে এত এলো মেলো. তবু অত দূর নয়!

ব্যাথাল এক জারগায় নিমন্ত্রণের কথায় ১৩ইকে বলে ১১ই !

"আর গোপাল—গরুর পাল ( সকলের হাস্ত )।

শৈই যে ভাকরাদের গল্পে আছে—একজন বলছে, 'কেশব', একজন বল্ছে 'গোপাল,' একজন বল্ছে 'হরি', একজন বল্ছে 'হর'! সে গোপালের মানে গরুর পাল।" (সকলের হাস্ত)।

- স্থরেক্ত গোপালের উদ্দেশ্ত করিয়া আনন্দে বলিতেছেন—'কাঁমু কোথায় ?'

# তৃতীয় পরিচেছ্দ

# বিজয়াদি ভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তনানন্দে—সহচরীর গৌরাঙ্গসন্ত্যাস গান

কীর্ত্তনী গৌবসন্ন্যাস গাইতেছেন ও মান্সে মান্সে আঁখর দিতেছেন—

( নারী ছেরবে না!) ( সে যে সন্ন্যাশীর ধর্ম!) ( জীবের চঃথ ঘুচাইতে )

( নারী হেরিবে না!) ( নইলে বুধা গৌর অবতার!)

ঠাকুর গৌরাঙ্গের সন্নাস কথা শুনিতে শুনিতে দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। অমনি ভক্তেরা গলায় প্রপ্রমালা পরাইয়া দিলেন! ভবনাথ, রাথাল ঠাকুরকে ধাবণ করিয়া আছেন—পাছে পডিয়া যান। ঠাকুর উত্তরাস্থা, বিজ্ঞয়া, কেদার, রাম, মার্টার মনোমোহন, লাটু প্রভৃতি ভক্তেরা মণ্ডলাকার করিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাডাইয়া আছেন। সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ কি আদিয়া ভক্তসঙ্গে হরিনাম-মহোৎসব করিতেছেন!

[ একফই অথও সচিদোনন—আবার জীবজগৎ—সারাট্ বিরাট্ ]

অলে অলে সমাধি ভঙ্গ ইইতেছে। ঠাকুব স্চিদানন্দ ক্লেন্ডের স্থিত কথা কহিতেছেন। 'রুষ্ণ' এই কথা এক এক বার উচ্চারণ করিতেছেন। আর এক এক বার পারিতেছেন না। বলিতেছেন—ক্লেষ্ণ! ক্লেষ্ণ! ক্লেষ্ণ! ক্লেষ্ণ! ক্লেষ্ণ! ক্লেষ্ণ! ক্লেষ্ণ! ক্লেষ্ণ! ক্লেষ্ণ! অথন ভোমায় অন্তরে বাহিরে দেণ্ছি!—জীব, জগৎ, চতুবিংশতি তত্ত্ব, স্বই তুমি! মন, বৃদ্ধি স্বই তুমি! গুরুর প্রণানে আছে—

"অথওমওলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দশিতং যেন তল্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।"

**ঁতুমিই অখণ্ড**—তুমিই আবার চরাচর ব্যাপ্ত করে রয়েছ! তুমিই

আধার, তুমিই আধেয়! প্রাণকৃষ্ণ! মনকৃষ্ণ! বুদ্ধিকৃষ্ণ! আত্মাকৃষ্ণ প্রাণ হে গোবিন্দ মন জীবন!"

বিজয়ও আবিষ্ট হইয়াছেন। ঠাকুর বলিভেছেন, বাবু, তুমিও কি বেভঁস হয়েছে ?

বিজয় (বিনীতভাবে)—আজ্ঞা, না।

কীর্ত্তনা আবার গাহিতেছেন—"আঁধল প্রেম!' কীর্ত্তনী যাই আঁথের দিলেন—'সদাই হিয়ার মাঝে রাখিতাম, ওহে প্রাণবধুহে!' ঠাকুর আবার সমাধিত্ত!—ভবনাথের কাঁধে ভাঙ্গা হাতটী রহিয়াছে!

কিঞ্চিং বাহু হইলে,কীর্ত্তনী আবার আঁথর দিতেছেন—'যে তোমার জন্ম সব ভ্যাগ করেছে তার কি এতে। ত্বঃথ প'

ঠাকুর কার্ত্তনীকে নমস্কার করিলেন। বসিয়া গান শুনিতেছেন—মাঝে মাঝে ভাবাবিষ্ট। কার্ত্তনী চুপ করিলেন। ঠাঞুর কথা কহিতেছেন।

[ প্রেমে দেহ ও জগৎ ভূল—ঠাক্রের ভক্তমঙ্গে নৃত্য ও সমাধি ]

শীরামক্ষা (বিজয় প্রভৃতি ভক্তের প্রতি)—(প্রাম কাকে বলে। ঈশ্বরে যার প্রেম হয়—যেমন চৈত্তাদেব—তার জগৎ তো ভূল হয়ে যাবে, আবার দেহ যে এতো প্রিয়, এ পর্যান্ত ভূল হয়ে যাবে!

প্রেম হর্লে কি হয়, ঠাকুর গান গাইয়া বুঝাইতেছেন—
হরি বলিতে ধারা বেয়ে পড়বে। (সে দিন করে বা হবে)
(অক্ষে পুলক হবে) (সংসার বাসনা যাবে)

(আমার **ও্দিন খুচে স্থা**দিন হবে), (ক্বের ছবির দ্যা হবে)।

ঠাকুর দাঁড়াইয়াছেন ও নৃত্য করিতেছেন। ভক্তেরা সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে-ছেন। ঠাকুর মাষ্টারের বাহু আকর্ষণ করিয়া মওলের ভিতর তাঁহাকে লইয়াছেন।

নৃত্য করিতে করিতে আবার সমাধিত ! চিত্রাপিতের স্থায় দাঁড়াইয়া !
কেদার সমাধি ভক্ষ করিবার জন্ম তব করিতেছেন—

শ্বদয়কমলমধ্যে নির্ক্ষিশেষং নিরীহন্, হরিহরবিধিবেছং যোগিভিধ্যানগম্যন্।
জননমরণভীতিভ্রংশি সচিৎস্বরূপন্। সকল ভ্বনবীজ্ঞং ব্রহ্মটৈতছ্যমীডে ॥"
ক্রমে সমাধিভঙ্গ হইল। ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলেন ও নাম করিতেছেন—
— ওঁ সচিদোনন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ!—যোগমায়া!
— ভাগবভভক্তভগবান্!

কীর্ত্তন ও নৃত্য-স্থলের ধূলি ঠাকুর লইতেছেন।

# ठेवूर्थ भित्रदेशक

## সম্যাসীর কঠিন ব্রত—সম্যাসী ও লোকশিক্ষা

ঠাকুর গঙ্গার ধারের গোল ধারাপ্তায় বিদিয়াছেন। কাছে বিজয়, ভবনাথ, মাষ্টার, কেদার প্রভৃতি ভক্তগণ। ঠাকুর এক একবার বলিতেছেন—'হা

শ্রীরামক্লয়্ণ (বিজয় প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)—ঘরে নাকি অনেক হরিনাম হয়েছে—তাই খুব জমে গেল!

ভবনাথ—তাতে আবার সন্মাসের কথা!

শ্রীরামক্তয়—'আহা! কি ভাব! এই বলিয়া গান ধরিলেন—

#### প্রেমধন বিলায় গোরারায় !

প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়!

চাঁদ নিতাই ডাকে আয়! আয়! চাঁদ গৌর ডাকে আয়!

( ঐ ) শান্তিপুর ভুবু ভুবু নদে ভেসে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় প্রভৃতির প্রতি)—বেশ বলেছে কীর্ত্তনে,—

"সন্ন্যাসী নারী ছেরবে না"। এই সন্ন্যাসীর ধর্ম। কি ভাব।"

🤏 বিজয়—আজা, হা।

শ্রীরামক্কঞ্চ সন্ন্যাসীকে দেখে তবে সবাই শিথবে তাই অত কঠিন
নিয়ম ! — নারীর চিত্রপট পর্যাস্ত সন্ন্যাসী দেখিবে না ! — এমনি কঠিন নিয়ম !

"কালো পাঁঠা মার সেবার জ্বন্ত বলি দিতে হয়—কিন্তু একটু ঘা পাক্লে হয় না। রমণীসঙ্গ তো কর্বে না—মেয়েদের সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত কর্বে না।"

বিজয়—ছোট হরিদাস ভক্ত মেয়ের সঙ্গে আলাপ করেছিল। চৈত্রস্থাদেক হরিদাসকে ত্যাগ কর্লেন।

> [পূর্বকথা— শ্রীরামক্কফের নামে মাড়ওয়ারীর টাকা ও মথুরের জমি লিথিয়া দিবার প্রস্তাব ]

শ্রীরামক্বঞ-সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী আর কাঞ্চন-ত্যমন স্থলরীর পক্ষে তার গায়ের বোটুকা গন্ধ! ও গন্ধ থাক্লে বুথা সৌন্ধ্য।

"মাড়ওয়ারী আমার নামে টাকা লিখে দিতে চাইলে;—মথুর জমি লিখে দিতে চাইলে;—তা লতে পার্লাম না।

শির্যাসীর ভারি কঠিন নিয়ম। যথন সাধু সন্ন্যাসী সেজেছে,—তথন ঠিক সাধু সন্ন্যাসীর মত কাজ কর্তে হবে। থিয়েটারে দেখ নাই—যে রাজা সাজে সে রাজাই সাজে, যে মন্ত্রী সাজে সে মন্ত্রীই সাজে।

ত্রিকজন বছরপী ত্যাগী সাধু সেজেছিল। বারুরা তাকে এক তোড়া টাকা দিতে গৈল। সে 'উ'হং' করে চলে গেল,—টাকা ছুঁলেও না। কিছু থানিক পরে গাহাত ধুয়ে নিজের কাপড় পরে এলো। বল্লে 'কি দিছিলে এখন দাও'! যখন সাধু সেজেছিল, তখন টাকা ছুঁতে পারে নাই। এখন চার আনা দিলেও হয়।

"কিন্তু পরমহংস অবস্থায় বালক হয়ে যায়। পাঁচ বছরের বালকের স্ত্রী-পুরুষ জ্ঞান নাই। তবুলোকশিক্ষার জন্ম সাবধান হতে হয়।

[ শ্রীযুক্ত কেশবদেনের দ্বারা লোকশিক্ষা হ'ল না কেন ] .

শ্রীযুক্ত কেশব সেন কামিনীকাঞ্চনের ভিতর ছিলেন। তাই লোকশিক্ষার ব্যাবাত হইল। ঠাকুর এই কথা বলিতেছেন।

ঐারামকৃষ্ণ—ইনি (কেশব)—বুঝেচো ?

বিজয়---আজা, ইা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এদিকৃ ওদিকৃ ছুই রাথতে গিয়ে তেমন কিছু পারলেন না।

#### [ শ্রীচৈতন্ত্রদেব কেন সংসার ত্যাগ করিলেন ]

বিজয়—হৈতক্তদেব নিত্যানন্দকে বল্লেন, 'নিতাই, আমি যদি সংসার ত্যাগ নাকরি, তা হলে লোকের ভাল হবে না। সকলেই আমার দেখাদেখি সংসার কর্ত্তে চাইবে। -- কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে হরিপাদপলে সমস্ত মন দিতে কেছ চেষ্টা কর্বে না'!

খ্রীরামক্কঞ্চ — হৈতন্তাদেব লোকশিক্ষার জন্ত সংসার ত্যাগ কর্লেন।

"সাধু সন্ন্যাণী নিজের মঙ্গলের জন্ত কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করবে। আবার ানলিপ্ত হলেও, লোকশিক্ষার জন্ম কাছে কামিনীকাঞ্চন রাথবে না। ন্যাসী— সন্ন্যাগী—জগন্তুক! তাকে দেখে তবে তো লোকের চৈত্ত হবে।"

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ভক্তেবা ক্রমে ক্রমে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। বিজয় কেদারকে বলিতেছেন—'আজ স্কালে (ধ্যানের স্ময়) আপনাকে দেখছিলাম ;—গায়ে হাত দিতে যাই—কেউ নাই।

## চতুৰ্দ্দশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে স্থরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, লাটু, মাষ্টার, অধর প্রভৃতি সঙ্গে

## श्यम भित्रद्राष्ट्रम

## শ্রীযুক্ত বারুরাম, রাখাল, লাটু, নিরজন, নরেন্দ্র প্রভৃতির চরিত্র

ঠাকুর শ্রীরামক্রফ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে নিজের ঘরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, তাই জগন্মাতার নাম ও চিস্তা করিতেছেন। ঘরে রাখাল অধর, মাষ্টার আরও তু একজন ভক্ত আছেন।

আজ শুক্রবার—জৈয়ষ্ঠকুফাদাদশী ২০শে জুন ১৮৮৪। পাচদিন পরে রথযাত্রা ছইবে।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর মণির সহিত কথা কহিতেছেন ও আননেদ মণির শিক্ষার জন্ম ভক্তদের গল্প করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আছেণ, বাবুরামের কি পডবার ইচ্ছা আছে 📍

"বাব্রামকে বল্লাম তৃই লোক শিক্ষার জল্প পড। সীতার উদ্ধারের পর, বিভিয়ণ রাজ্য কর্তে রাজী হ'লো না। রাম বল্লেন, মূর্খনের শিক্ষার জন্ত রাজ্য করো। না হ'লে তারা বল্বে, বিভিষ্ণ রামের সেবা করেছে তার কি লাভ হ'লো ?— রাজ্য লাভ দেখলে খুসী হবে।

তিয়োয় বলি দেদিন দেধলাম—বাবুরাম, ভবনাথ আর হরিশ এদের প্রকৃতিভাব।

"বাবুরামকে দেখলাম—দেবীমূর্তি। গলায় হার। স্থী সঙ্গে। ও স্বপ্নে কি পেয়েছে, ওর দেহ শুদ্ধ। একটু কিছু কর্লেই ওর হ'য়ে যাবে।

"কিজানোদেহ রক্ষার অস্থবিধা হচ্ছে। ও এসে থাকলে ভাল হয়। এদের স্বভাব স্ব একরকম হ'য়ে যাচ্ছে। নোটো ( লাটু) চড়েই রয়েছে ( नर्रान ভाবেতে রয়েছে )। ক্রমে লীন হ'বার যো।

"রাখালের এমনি মভাব হ'য়ে দাঁড়াজে যে, তাকে আমার জল দিতে হয়! ( আমার ) সেবা কর্তে বড় পারে না।

"বাবুরাম আর নিরল্লন—এদের ছাড়া কই ছোকরা ?— যদি আর কেউ चारम, त्वाथ इय्र, के छे भरमन ब्लाटन, हरल यादन।

"তবে টানাটানি করে আস্তে বলি না, বাড়ীতে হাঙ্গামা হতে পারে। (সহাস্ত্রে) "আমি যথন বলি 'চলে আয় না' তথন বেশ বলে,—'আপনি करत निन ना !' ताथान रक रनरथ केंदिन। वरन, ७ रवन चार्छ।

ব্যাথাল এখন ঘরের ছেলের মত আছে; জানি, আর ও আসক্ত হবে না। वटन. '७ मव चानूनि नाटश !' ७ त পরিধার এখানে এদেছিল। ১৪ वरमक বরুস। এখান হয়ে কোনগরে গেল। তারা ওকে কোনগরে যেতে বলো। ও গেল না। বলে,—'আমোদ আহলাদ ভাল লাগে না।

"নির্ঞ্জনকে তোমার কিরূপ বোধ হয় ?"

মাষ্টার—আজ্ঞা, বেশ চেহারা!

প্রিরামকৃষ্ণ-না, চেহারা শুধুনয়। সরল। সরল হ'লে ঈশ্বকে সহজে পাওয়া যায়। সরল হ'লে উপদেশে শীঘ্র কাজ হয়। পাট করা জমি কাঁকর किছ नारे, बीख পড़लिरे गांह रहा, आत भीव कल रहा।

"नित्रक्षन विरय्न कत्रदव ना। ज्ञिम कि वल,—कामिनीकाक्षनहे वक्ष करत !" মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ।

গ্রীরামক্ষ্ণ-পান তামাক ছাড়লে কি হবে? কামিনীকাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ।

"ভাবে দেখলাম, যদিও চাকরি কর্ছে, ওকে কোন দোষ স্পর্শ করে নাই। মাত্র জন্ম করে,—ও'তে দোষ নাই।

তোমর কর্ম যা করো—এতে দোষ নাই। এ ভাল কাজ।

শ্রেরাণী জেলে গেলো—বদ্ধ হলো—বেড়ী পর্লে—আবার

पिक्तित्वचार्यास्ति इत्त्रक्त, ताथाम, व्यथ्त याष्ट्रीत প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১২**>** 

হোলো। মুক্ত হওয়ার পর সে কি থেই ধেই করে নাচবে ? ১ স আবার কেরাণীগিরিই করে। তোমার উপায়ের ইচ্ছা নাই। ও'দের খাওয়ানো পরানো। তারা তা না হ'লে কোথায় যাবে ?"

মণি—কেউ স্থায় তো ছাড়া যায়।

শ্রীরামক্ষ্ণ—তা বই কি। এখন—এও করো, ওও করো!

মণি—সৰ ত্যাগ করতে পারা ভাগ্য!

শ্রীরামক্ষণ—তা বই কি ! তবে যেমন সংস্কার। তোমার একটু কর্ম বাকি আছে। সেটুকু হয়ে গেলেই শান্তি—তথন তোমায় ছেড়ে দেবে। হাঁসপাতালে নাম লেথালে সহজে ছাডে না সম্পূর্ণ সারলে তবে ছাড়ে।

"ভক্ত এখানে যারা আহেস—ছুই থাক। এক থাক বল্ছে, আমায়া উদ্ধার করো! ছে ঈশ্বর! আর এক থাক, তারা অন্তরঙ্গ, তারা ও কথা বলে না। তাদের ছটা জিনিস জান্লেই হলো; প্রথম, আমি (প্রীরামকৃষ্ণ) কে! তারপর, তারা কে—আমার সঙ্গে সম্ম কি ?

"তুমি এই শেষ পাকের। তা না হ'লে এতো সব করে .....

[ নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জনের পুরুষ-ভাব বাবুরাম, ভবনাথের প্রকৃতি ভাব ]

"ভবনাথ, বাবুরাম এদের প্রকৃতি ভাব। হরীশ মেরের কাপড় পরে শোয়। বাবুরাম বলেছে, ঐ ভাবটা ভাল লাগে। মিল্লো। ভবনাথেরও ঐ। নরেক্স, রাথাল, নিরঞ্জন এদের ব্যাটা ছেলের ভাব।

[ হাত ভাঙ্গার মানে—সিদ্ধাই ( Miracles ) ও গ্রীরামক্কা ]

শ্বাচছা, হাত ভাঙ্গার মানেটা কি ? আগে একবার ভাবাবস্থায় দাঁত ভেকে গিছলো; এবার ভাবাবস্থায় হাত ভাঙ্গলো।"

মণি চুপ করিয়া আছেন দেথিয়া ঠাকুর নিজেই বলিতেছেন—

"হাত ভেকেছে—সব অহন্ধার নিমুল করবার জন্ম! এখন আর ভিতরে আমি] খুঁজে পাচ্ছি না। খুঁজতে গিয়ে দেখি, তিনি রয়েছেন। অহন্ধার একেবারে না গেলে তাঁকে পাবার যো নাই!

"চাতকের ছাথো মাটীতে বাসা, কিন্তু কত উপরে উঠে!

'আছে।, কাপ্তেন বলে, মাছ থাও বোলে তোমার সিদ্ধাই হয় নাই।

"এক একবার গা কাঁপে পাছে ঐ সব শক্তি এসে পরে। এখন যদি সিদ্ধাই হয়,—এখানে ডাব্তারথানা হাঁসপাতাল হ'য়ে পড়বে। লোক এসে বলুবে, 'আমার অস্থুখ ভাল করে দাও!' সিদ্ধাই কি ভাল ?"

মাষ্টার—আজ্ঞা, না। আপনি তো বলেছেন, অষ্ট সিদ্ধির মধ্যে একটা পাক্লে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

শ্ৰীরামক্ব্ব-ঠিক বলেছ! যারা হীনবুদ্ধি তারাই সিদ্ধাই চায়।

"যে লোক বড় মাহবের কাছে কিছু চেয়ে ফেলে, সে আর থাতির পায় না। সে লোককে এক গাড়ীতে চড়তে দেয় না,—আর যদি চড়তে দেয় তো কাছে বস্তে দেয় না। তাই নিষ্কাম ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি— সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

[ সাকার নিরাকার হুইই সত্য—ভক্তের বাটী ঠাকুরের আডা ]

"আছে। সাকার নিরাকার হুইই সত্য। কি বলো !——নিরাকারে মন অনেককণ রাথা যায় না—তাই ভজের জন্ম সাকার।

কোপ্তেন বেশ বলে। পাখী উপরে থুব উঠে যথন শ্রান্ত হয়, তথন আবার ভালে এসে বিশ্রাম করে। নিরাকারের পর সাকার।

তোমার আজ্ঞাটায় একবার যেতে হ'বে। ভাবে দেখলাম—অধরের বাড়ী, স্পুরেক্সের বাড়ী, বলরামের বাড়ী—এ সব আমার আজ্ঞা।

"কিন্তু ওরা এখানে না এলে আমার ইষ্টাপত্তি নাই।

[ভক্তসঙ্গে লীলা পর্যন্ত বাজীকরের থেলা—চণ্ডী—দয়া ঈশ্বরের ]

মাষ্টার—আজ্ঞা, তা কেন হবে ? স্থবোধ হ'লেই হু:খ। আপনি স্থ ক্যুপ্তের অতীত।

শ্রীরামক্কক্ষ-ইা, আর আমি দেখছি,—বাজীকর আর বাজীকরের খেলা।
শাজীকরই স্ত্য। তাঁর খেলাসব অনিত্য—স্বপ্নের মত।

শ্বধন চণ্ডী শুন্তাম, তথন ঐটী বোধ হ'য়েছিল। এই শুল্ভ নিশুল্ভের জ্বন্ম হ'লো। আবার কিছুক্ণ পরে শুনলাম, বিনাশ হ'মে গেল।"

মারীর—আজ্ঞা, আমি কালনায় গঙ্গাধরের সঙ্গে জাহাজে করে যাছিলাম। জাহাজের ধাকা লেগে এক নৌকা লোক, কুড়ি পঁচিশজন, ডুবে গেল! স্থামারের তরজের ফেনার মত জলে মিশিয়ে গেল!

"আছে৷ যে বাজী দেখে, তার কি দয়া থাকে ?—তার কি কর্তৃত্ব বোধ থাকে ?—কর্তৃত্ব বোধ থাক্লে তবে তো দয়া থাক্বে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—দে একেবারে সবটা ভাবে,—ঈশ্বর মায়া জীব জগৎ।

"সে ভাথে যে, মায়া (বিভা মায়া অবিভা মায়া) জীব, জগত—আছে অপচ নাই। যতকণ নিজের 'আমি' আছে, ততকণ ওরাও আছে। জ্ঞান অসির দ্বারা কাট্লে পর, আর কিছুই নাই! তথন নিজের 'আমি' পর্যন্ত বাজীকরের বাজী হয়ে পড়ে!

মণি চিন্তা করিতেছেন। শ্রীরামক্বক বলিতেছেন, "কি রকম জানো ?— যেমন পঁটিশ থাক পাপড়িওয়ালা ফুল। এক চোপে কাটা!

"কর্তৃত্ব! রাম! রাম!—ভকদেব, শঙ্করাচার্য্য এঁর। বিভার 'আমি' বেথেছিলেন। দয়া মাহুষের নয়, দয়া ঈশ্বরের। বিভার আমির ভিতরেই দয়া, বিভার 'আমি' তিনিই হয়েছেন।

#### [ অতি গুহু কথা কালীব্রদ্ধ—আগ্রাশক্তির এলাকা—কল্পি অবতার ]

"কিন্তু হাজ্পার বাজী ভাথো, তবু তাঁর underএ (অধীন)। পালাবার জোনাই। তুমি স্বাধীন নও। তিনি যেমন করান, তেমি করতে হবে। সেই আভা শক্তি ব্রহ্মজ্ঞান দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়—তবে বাজীর খেলা দেখা যায়। নচেৎ নয়।

"যতক্ষণ একটু 'আমি' পাকে, ততক্ষণ সেই আত্মাশক্তির এলাকা। তাঁর অগুরে ( under )—তাঁকে ছাড়িয়ে যাবার যো নাই।

**"আত্যাশব্দ্তির সাহায্যে অবভারলীলা।** তাঁর শক্তিতে অবতার। অবতার তবে কা**ল্ড ক**রেন। সমস্তই মার শক্তি।

"কালীবাড়ীর আগেকার থাজাঞ্চি কেউ কিছু বেশি রকম চাইলে বল্তো 'হু তিন দিন পরে এসো।' মালিককে জিজ্ঞাসা কর্বে। "কলির শেষে কল্কি অবভার হবে। ব্রাহ্মণের ছেলে—সে কিছু জ্বানে না **—হঠাৎ ধােড়া আ**র তরবার আস্বে—"

[ ৬ কেশব সেনের মাতা ও ভগিনী—ধাত্রী ভবনমোহিনী ]

অধর আরতি দেখিয়া আসিয়া বসিলেন। ধাত্রী ভূবনমোহিনী মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আদেন। ঠাকুর সকলের জিনিস থাইতে পারেন না—বিশেষতঃ ডাক্তার, কবিরাজের, ধাত্রীর। অনেক যন্ত্রণা দেখেও তাঁহারা টাকা লন, এই জন্ম খাইতে পারেন না।

শ্রীরামক্রম্ব ( অধ্র প্রভৃতি ভক্তের প্রতি )—ভূবন এসেছিল। পঁচিশটা বোম্বাই আম আর সন্দেশ রসগোল্পা এনেছিল। আমায় বলে, আপনি একটা আঁব থাবে ? আমি বল্লাম—আমার পেটভার। আর সত্যিই দেথ না, একটু कृति जल्म (थरब्रहे (भेठे कि तकम हरत्र श्राह ।

"কেশব সেনের মা বোন এরা এসেছিল। তাই আবার থানিকটা নাচলাম। কি করি।—ভারি শোক পেয়েছে।"

## পঞ্চদশ খণ্ড

#### বলরামমন্দিরে রথের পুনর্যাত্রায় ভক্তসঙ্গে

# श्यम श्रीतराष्ट्रम

## ঠাকুর প্রারামকফ ও সর্বাধর্শসমবয়

ঠাকুর শ্রীরামক্কঞ্চ বলরামের বৈঠকথানায় ভক্তের মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন। আনন্দময় মূর্ত্তি!—ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

আজ পুন্যাত্রা। বৃহস্পতিবার। আষাচ শুক্লা দশমী। এরা জুলাই ১৮৮৪।

শীষ্ক্ত বলরামের বাটিতে শ্রীশীজগরাথের সেবা আছে, একথানি ছোট রথও
আছে। তাই তিনি ঠাকুরকে, পুনর্যাত্রা উপলক্ষে, নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এই
ছোট রথথানি বারবাটির দোতলার চকমিলান বারান্দায় টানা হইবে। পত
২৫শে জুন বৃধবারে শ্রীশ্রীরথযাত্রার দিন, ঠাকুর শ্রীযুক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়ের
ঠন্ঠনিয়ার বাটিতে আসিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন\*। সেই দিনই
বৈকালে কলেজ খ্রীটে ভূধরের বাটীতে পণ্ডিত শরধরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ
ছয়। তিন দিন হইল, গত সোমবারে শশধর তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে
দিতীয়বার দর্শন করিতে গিয়াছিলেন †।

ঠাকুরের আদেশে বলরাম শশধরকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। পণ্ডিত হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া লোকশিক্ষা দিতেছেন। তাই কি ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ্চ তাঁহার ভিতরে শক্তিসঞ্চার করিবার জন্তু এত উৎস্থক হইয়াছেন ?

ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। কাছে রাম, মাষ্টার, বলরাম, মনোমোছন, কয়েকটা ছোকরা ভক্ত, বলরামের পিতা প্রভৃতি বসিয়া আছেন। বলরামের পিতা অতি নিষ্ঠাবান্ বৈঞ্ব। তিনি প্রায় শ্রীবৃন্দাবনধামে তাঁহা-দেরই প্রতিষ্ঠিত কুঞ্জে একাকী বাস করেন ও শ্রীশ্রীখ্যামস্থারবিগ্রাহের সেবার

শ্রীশ্রীরামকৃষ্কণামৃত—প্রথম তাগ। † শ্রীশ্রীরামকৃষ্কণামৃত—তৃতীয় তাগ

তত্ত্বাবধান করেন। শ্রীবুলাবনে তিনি সমস্ত দিন ঠাকুরের সেবা লইরা থাকেন।
কপনও শ্রীচৈতগুচরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থ পড়েন। কখনও কখনও ভক্তিগ্রন্থ লইরা
তাহার প্রতিলিপী করেন। কখনও বিসিয়া বিসিয়া নিজে ফুলের মালা গাঁথেন।
কখনও বৈষ্ণবদের নিমন্ত্রণ করিয়া সেবা করেন। ঠাকুরকে দর্শন করাইবার জন্তু,
বলরাম জাঁহাকে পত্রের উপর পত্র লিখিয়া কলিকাতায় আনাইয়াচেন।
'সব ধর্ম্মেই সাম্প্রদায়িক ভাব; বিশেষতঃ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে; ভিন্ন মতের
লোক পরম্পর বিরোধ করে, সমন্ত্র্য করিতে জানে না'—এই কথা ঠাকুর
ভক্তদের বলিতেছেন।

[বলরামের পিতার প্রতি সর্বাধর্মসমন্বয় উপদেশ। ভক্তমাল; শ্রীভাগবত।
পূর্বাকথা—মথুরের কাছে বৈঞ্বচরণের গোঁড়ামি ও শাক্তদের নিন্দা]

শ্রীরামক্কক (বলরামের পিতা প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)—বৈঞ্চবদের একটি গ্রন্থ ভক্তমাল। বেশ বই,—ভক্তদের সব কথা আছে। তবে একঘেয়ে। এক জারগায় ভগবতীকে বিষ্ণুমন্ত্র লইয়ে তবে ছেড়েছে!

শ্বামি বৈষ্ণবচরণের অনেক স্থাত করে সেজে। বাবুর কাছে আনালুম। সেজোবাবু খুব যত্ন থাতির কর্লে। রূপার বাসন বার করে জল খাওয়ান পর্যান্ত। তার পর সেজো বাবুর সাম্নে বলে কি—'আমাদের কেশবমন্ত না নিলে কিছুই হবে না।' সেজো বাবু শাক্ত, তগবতীর উপাসক। মুথ রাঙা হ'য়ে উঠলো। আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গা টিপি!

"শ্রীমন্তাগবত—তাতেও নাকি ঐরকম কথা আছে, 'কেশবমন্ত্র না নিয়ে ভবদাগর পার হওয়াও যা, আর কুকুরের ল্যান্ড ধ'রে মহাসমূদ্র পার হওয়াও তা !' সব মতের লোকেরা আপনার মতটাই বড় ক'রে গেছে।

"শাক্তেরাও বৈষ্ণবদের থাটো কর্বার চেষ্টা করে। শ্রীক্রম্ণ ভবনদীর কাণ্ডারী, পার ক'রে দেন,—শাক্তেরা বলে, 'তাতো বটেই, মা রাজরাজেম্বরী
—তিনি কি আপনি এসে পার ক'র্বেন ?— ঐ ক্রম্পকেই রেথে দিয়েছেন পার করবার জন্তা। ( সকলের হাক্ত )।

[ পূর্ব্বকথা—ঠাকুরের জন্মভূমিদর্শন\* ১৮৮০—ফুলুই খ্রামবাজারের জাঁতী বৈফাবদের অহকার—সমন্বয় উপদেশ ]

"নিজের নিজের মত ল'য়ে আবার অহঙ্কার কত ! ও দেশে, শ্রামবাজ্ঞার এই সব জায়গায়, তাঁতীরা আছে। অনেকে বৈষ্ণব, তাদের লম্বা লম্বা কথা। বলে, 'ইনি কোন্ বিষ্ণু মানেন ? পাতা বিষ্ণু ! (অর্থাৎ যিনি পালন করেন !) —ও আমরা ছুঁই না ! কোন্ শিব ? আমরা আত্মারাম শিব, আত্মারামেশ্বর শিব, মানি'। কেউ বল্ছে, 'তোমরা বুঝিয়ে দেও না, কোন্ হরি মান ।' তাতে কেউ বল্ছে—'না, আমরা আর কেন, ঐথান থেকেই হোক্।' এদিকে তাঁত বোনে; আবার এই সব লম্বা লম্বা কথা !

[ লালাবাবুর রাণী কাত্যায়নীর মো-সাহেব রতির মার গোঁড়ামী ]

"রতির মা রাণী কাত্যায়নীর মো-সাহেব;— বৈষ্ণবচরণের দলের লোক, গোঁড়া বৈষ্ণবী। এখানে খুব আসা যাওয়া ক'রতো। ভক্তি দ্যাথে কে! যাই আমায় দেখলে মা কালীর প্রসাদ খেতে অমনি পালালো!

যে সমন্ত্র ক'রেছে, সেই-ই লোক। অনেকেই এক্ষের। আমি কিন্তু দেখি—সব এক। শাক্ত, বৈঞ্চব, বেদান্ত, মত সবই সেই এককে ল'য়ে। যিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার, জাঁরই নানা রূপ।

'নিশুণ মেরা বাপ, সগুণ মাহতারি,

, কারে নিন্দো কারে বন্দো, দোনা পালা ভারি।

বেদে থার কথা আছে, তন্ত্রে তাঁরই কথা, পুরাণেও তাঁরই কথা। সেই এক স্ফিদোনন্দের কথা। থারই নিত্য, তাঁরই লীলা।

শবৈদে বলেছে, ও সিচিদানন্দঃ ব্রহ্ম। তত্ত্বে বলেছে, ও সচিদানন্দঃ
নিবঃ—নিবঃ কেবলঃ—কেবলঃ নিবঃ। প্রাণে বলেছে, ও সচিদানন্দঃ ক্রয়ঃ।
সেই এক সচিদানন্দের কথাই বেদ প্রাণ তত্ত্বে আছে। আর বৈঞ্বশাল্তেও
আছে,—ক্ষাই কালী হয়েছিলেন।

\* শীরাসকৃষ্ণ শেষবার জন্মভূমি দির্শন সময়ে ১৮৮০ খঃ কুল্ই ভামবাজারের হৃদয়ের সক্ষে ভাগমণ করিয়া নটবর গোস্থামী, ঈশান মলিক, সদয় বাবাজী, প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত সংশীর্জন করেন।

# দিতীয় পরিচেছদ

## ঠাকুর **প্রা**রামক্ষের পরমহংস অবস্থা—বালকবং— উন্মাদবং

ঠাকুর বারান্দার দিকে একটু গিয়া আবার ঘরে ফিরিয়া আগিলেন। বাহিরে যাইবার সময় প্রীযুক্ত বিশ্বস্তারের কলা তাঁহাকে নমস্কার করিয়াছিল, তাহার বয়স ৬।৭ বংসর হইবে। ঠাকুর ঘরে ফিরিয়া আসিলে পর মেয়েটী তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে। তাহার সঙ্গে আরও ছু একটি সুমবয়স্ক ছেলে মেয়ে আছে।

বিশ্বস্তবের কন্সা (ঠাকুর শ্রীরামক্কফের প্রতি)—আমি তোমায় নমস্কার কর্লুম, দেখলে না!

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাত্যে )—কই, দেখি নাই।

কল্পা—তবে দাঁড়াও, আবার নিমস্কার করি;— দাঁড়াও, এ পা'টা করি!
ঠাকুর হাসিতে হাসিতে উপবেশন করিলেন ও ভূমি পর্যন্ত কলত করিয়া কুমারীকে প্রতিনমস্কার করিলেন। ঠাকুর মেয়েটীকে গান গাইতে বলিলেন। মেয়েটি বলিল—'মাইরি, গান জানি না।'

তাহাকে আবার অম্বরোধ করাতে বলিতেছে, 'মাইরি বল্লে আর বলা হয় ?' ঠাকুর তাহাদের লইয়া আনন্দ করিতেছেন ও গান শুনাইতেছেন। প্রেথমে কেলুয়ার গান, তারপর, 'আয় লো থোঁপা বেঁধে দি, তোর ভাতার এলে বল্বে কি !' (ছেলেরা ও ভক্তেরা গান শুনিয়া হাসিতেছেন)।

[ পূর্ব্বকণা—জন্মভূমি দর্শন \* ১৮৬৯।৭০—বালক শিবরামের চরিত্র সিহোড়ে স্থদয়ের বাড়ী দূর্গাপূজা—ঠাকুরের উন্মাদকালে লিঙ্গপূজা ]

শ্রীরামক্কম্ব (ভক্তদের প্রতি)—পরমহংসের স্বভাব ঠিক পাঁচ বছরের বালকের মত। সব চৈতন্তময় দেখে!

<sup>\*</sup> শ্রীযুক্ত শিবরামের জন্ম--->৮ই চৈত্র ১২৭২, ৮দোলপূর্ণিমার দিনে (৩০শে মার্চ ১৮৬৬) । ঠাকুরের এবার জন্মভূমি দর্শনের সময় তিন চার বছর বয়স অর্থাৎ ১৮৬৯-৭০ গ্রীঃ।

"যথন আমি ও দেশে (কামারপুক্রে), রামলালের ভাই (শিবরাম) তথন ৪।৫ বছর বয়স,—পুকুরের ধারে ফড়িং ধরতে যাতে। পাতা নড়ছে, আর পাতার শব্দ পাছে হয়, তাই পাতাকে বল্ছে, 'চোপ'! আমি ফড়িং ধরবো। ঝড বৃষ্টি হচেছ, আমার সঙ্গে ঘরের ভিতর সে আছে; বিহ্যুৎ চম্কান্ছে—তব্ও ছার খুলে খুলে বাহিরে যেতে চায়। বকার পর আর বাহিরে গেল না, উঁকি মেরে মেরে এক একবার দেখছে, বিহ্যুৎ,—আর বল্ছে, 'খুড়ো! আবার চক্মিক ঠুকছে'।

"পরমহংস বালকের স্থায়—আত্মপর নাই, ঐছিক সম্বন্ধের আঁটে নাই। রামলালের ভাই একদিন বল্লে, 'ছুমি খুড়ো, না পিসে ?'

শিরমহংসের বালকের ছায়, গতিবিধির হিসাব নাই। সব ব্রহ্ময় দেখে,
—কোপায় যাচেছ,—কোপায় চলছে,—হিসাব নাই। রামলালের ভাই
হলের বাড়ী দুর্গাপুজা দেখতে গি'ছিল। হলের বাড়ী থেকে ছটকে আপনা
আপনি কোন্ দিকে চলে গেছে! চা'র বছরের ছেলে দেখে পথের লোক
জিজ্ঞাসা করেছে, ভুই কোপা থেকে এলি ? তা কিছু বল্তে পারে না।
কেবল রঙ্গে—'চালা' (অর্থাৎ যে আটচালায় পূজা হয়েছে)। যথন জিজ্ঞাসা
করলে, 'কার বাড়ী থেকে এসেছিস্ ?' তথন কেবল রঙ্গে—'দাদা'।

পরমহংসের আবার উন্মাদের অবস্থা হয়। যথন উন্মাদ হল, শিবলিঙ্গ বোধে নিজের লিঙ্গ পূজা করভাম। জীবস্তলিঙ্গপূজা। একটা আবার মুক্তা পরানো হতো! এখন আর পারি না।

[প্রতিষ্ঠার পর (প্রতিষ্ঠা ১৮৫৫) পূর্ণজ্ঞানী পাগলের সঙ্গে দেখা ]

দিক্ষিণেখরে মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে একজন পাগল এসেছিল,—
পূর্ণ-জ্ঞানী। টেড়া জুতা, হাতে কঞ্চি—এক হাতে একটী ভাঁড়, আবচারা;
গলায় ডুব দিয়ে উঠে, কোন সন্ধ্যা আহ্নিক নাই, কোচড়ে কি ছিল তাই
ধেলে। তার পর কালীঘরে গিয়ে গুব কর্তে লাগল। মন্দির কেঁপে
গিয়েছিল। হলধারী তথন কালীঘরে ছিল। অতিথিশালায় এরা তাকে
ভাত দেয় নাই—তাতে ক্রক্ষেপ নাই। পাত কুড়িয়ে থেতে লাগলো—

যেথানে কুকুরগুলো থাছে। মাঝে মাঝে কুকুরগুলিকে সরিয়ে নিজে থেতে লাগলো,—তা কুকুরগুলো কিছু বলে নাই। হলধারী পেছু পেছু গিয়েছিল, আার জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি কে?' তুমি কি পূর্ণজ্ঞানী ?' তথন সেবলেছিল, 'আমি পূর্ণজ্ঞানী ! চুপ !'

"আমি হলধারীর কাছে যথন এসব কথা শুনলাম, আমার বুক গুরু গুরু করতে লাগলো, আর হৃদেকে জড়িয়ে ধরলুম। মাকে বল্লাম, 'মা, তবে আমারও কি এই অবস্থা হবে!' আমরা দেখতে গেলাম—আমাদের কাছে খুব জানের কথা—অক্স লোক এলে পাগলামি। যথন চলে গেল, হলধারী অনেকথানি সঙ্গে গিয়েছিল। ফটক পার হলে হলধারীকে বলেছিল, 'তোকে আর কি বলবো। এই ডোবার জল আর গলাজলে যথন কোন ভেদবুদ্ধি থাক্বে না, তথন জানবি পুর্ব জ্ঞান হয়েছে।' তারপর বেল হন্ হন্ করে চলে গেল।

## ভূতীয় পরিচ্ছেদ

## পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তপস্থার প্রয়োজন—সাধ্যসাধনা

ঠাকুর শ্রীরামরুঞ্চ মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। ভক্তেরাও কাছে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামক্রফ ( মাষ্টারের প্রতি )—শশধরকে তোমার কেমন বোধ হয় ? মাষ্টার—আজ্ঞা, বেশ।

প্রীরামক্ষ্ণ—থুব বুদ্ধিমান্, না ? মাষ্টার—আজ্ঞা, পাণ্ডিত্য বেশ আছে।

শ্রীরামক্ষ — গীতার মত — থাকে অনেকে গণে, মানে, তার ভিতর ঈশ্বরের শক্তিৰুমাছে। তবে ওর একটু কাজ বাকী আছে।

মাষ্টার---আজা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে, কিছু তপস্থার দরকার,—কিছু সাধ্য সাধনার দরকার।

[ পৃৰ্বকথা—গোরী পণ্ডিত ও নারায়ণ শাস্ত্রীর সাধনা—বেলঘরের বাগানে কেশবের সহিত সাক্ষাৎ ১৮৭৫—কাপ্তেনের আগমন ১৮৭৫—৭৬ ]

"গৌরী পণ্ডিত সাধন করেছিল। যথন স্তব কর্তো, 'হা রে রে নিরালম্ব লম্বোদর !'—তথন পণ্ডিতেরাও কেঁচো হয়ে যেত।

"নারায়ণ শান্ত্রীও শুধু পণ্ডিত নয়, সাধ্য সাধনা করেছিল।

শারায়ণ শাস্ত্রী পঁচিশ বৎসর একটানে পড়েছিল। সাত বৎসর স্থায়
পড়েছিল,—তব্ও 'হর, হর' বল্তে বল্তে ভাব হত। জয়পুরের রাজা
সভাপশুত কর্তে চেয়েছিল। তা সে কাজ স্বীকার করলে না। দক্ষিণেখরে
প্রায় এসে থাকত। বশিষ্ঠাশ্রমে যাবার ভারি ইচ্ছা,—সেথানে তপস্থা করবে।
যাবার কথা আমাকে প্রায় বল্ত। আমি তাকে সেথানে যেতে বারণ
কর্লাম।—তথন বলে—কোন্দিন মরে যাব, সাধন কবে কর্ব—ড়্বকি কব
কাট যায়গা! অনেক জেলাজেদির পর আমি যেতে বল্লাম।

"গুনতে পাই, কেউ কেউ বলে নারয়ণ শান্ধী নাকি শরীর ত্যাগ করেছে, তপস্থা করবার সময় তৈরব নাকি চড়্মেরেছিল। আবার কেউ কেউ বলে, 'বঁচে আছে,—এই আমরা তাকে রেলে তুলে দিয়ে এলাম।'

"কেশব সেনকে দেখবার আগে নারা'ণ শাস্ত্রীকে বল্লুম, তুমি একবার যাও, দেখে এস কেমন লোক। সে দেখে এসে বলে, লোকটা ভাপে সিদ্ধ। সে জ্যোতিষ জ্বান্তো—বল্লে 'কেশব সেনের ভাগ্য ভাল। আমি সংস্কৃতে কথা কিইলাম, সে ভাষায় (বালালায়) কথা কইল।'

তথন আমি হৃদেকে সঙ্গে করে বেলঘরের বাগানে গিয়ে দেখলাম। দেখেই বলেছিলাম 'এঁরই ন্যাক্ত থাক্তে পারেন, ড্যাক্লাতেও থাক্তে পারেন।

ভামাকে পরোধ করবার জন্ম তিন জন বন্ধজ্ঞানী ঠাকুরবাড়ীতে পাঠিয়েছিল। তার ভিতর প্রসম্ভ ছিল। রাত দিন আমায় দেখবে, দেখে কেশবের কাছে থবর দিবে। আমার ঘরের ভিতর রাত্তে ছিল,—কেবল দিয়াময়, দর্মময় করতে লাগল—আর আমাতে বলে, 'তুমি কেশব বাবৃকে ধর তা হলে তোমার ভাল হবে'। আমি বল্লাম, 'আমি সাকার মানি তবুও দিয়াময়, দয়াময়' করে! তথন আমার একটা অবস্থা হল। হয়ে বল্লাম, 'এখন থেকে যা!' ঘরের মধ্যে কোন মতে থাকতে দিলাম না! তারা বারাগুায় গিয়ে ভয়ে রইল!

<sup>®</sup>কাণ্ডোনও যে দিন আমায় প্রথম দেখলে, সেদিন রাত্তে রয়ে গেল। [মাইকেল মধুস্থদন \*—নারা'ণ শাস্ত্রীর সহিত কথা] ''

শনারায়ণ শাস্ত্রী যথন ছিল, মাইকেল এসেছিল। মথুর বাবুর বড় ছেলে ছারিকা বাবু সঙ্গে করে এনেছিল। ম্যাগাজিনের সাহেবদের সঙ্গে মোকদ্দমা হবার যোগাড় হয়েছিল। তাই মাইকেলকে এনে বাবুরা প্রামশ করছিল।

"দপ্তরথানার সঙ্গে বড়ঘর। সেইথানে মাইকেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি নারায়ণ শাস্ত্রীকে কথা কইতে বল্লাম। সংস্কৃতে কথা ভাল বল্তে পারলেন না। ভুল হতে সাগল। তথন ভাষায় কথা হল।

"নারায়ণ শাস্ত্রী বল্লে, 'তুমি নিজের ধর্ম কেন ছাড়লে।' মাইকেল পেট দেখিরে বল্লে, 'পেটের জন্ম ছাড়তে হয়েছে।'

"নারায়ণ শাস্ত্রী বল্লে, 'যে পেটের জন্ত ধর্ম ছাড়ে তার সঙ্গে কথা কি কইব!' তথন মাইকেল আমায় বল্লে, 'আপনি কিছু বলুন।'

শ্রামি বল্লাম, কে জ্বানে কেন আমার কিছু বল্তে ইচ্ছা কচ্ছে না। আমার মুধ কে যেন চেপে ধর্ছে!"

[কামিনী কাঞ্চন পণ্ডিতকেও হীনবৃদ্ধি করে—বিষয়ীর পূজাদি ]
ঠাকুরকে দর্শন করিতে চৌধুরী বাবুর আসিবার কথা ছিল।
মনোমোহন—চৌধুরী আসবেন না। তিনি বল্লেন, ফরিদপুরের সেই
বাঙ্গাল (শশধর) আস্বে—তবে যাব না।

<sup>🦫</sup> এীমধুস্দন কবি—জন্ম, সাগরদাঁড়ি ১৮২৪ ; ইংলণ্ডে অবস্থিতি ১৮৬২-৬৭ ; দেহত্যাগ, ১৮৭৩। ঠাকুরকে দর্শন ১৮৬৮ র পরে হইবে।

শ্রীরামক্ক কে হীনবৃদ্ধি !—বিভার অহন্ধার, তার ওপর দ্বিতীয় পক্ষের দ্বী বিবাহ করেছে,—'ধরাকে সরা মনে করেছে !'

চৌধুরী এম, এ, পাশ করিয়াছেন। প্রথম ট্রীর মৃত্যুর পর খ্ব বৈরাগ্য হইয়াছিল। ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেখরে প্রায় যাইতেন। আবার তিনি বিবাহ করিয়াছেন। তিন চারি শত টাকা মাহিনা পান।

শ্রীরামরুষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—এই কামিনীকাঞ্চনে আগজি মাছুষকে হীনবৃদ্ধি করেছে। হরমোহন যথন প্রথমে গেল, তথন বেশ লক্ষণ ছিল। দেখবার জন্ত আমি ব্যাকুল হতাম। তথন বয়স ১৭/১৮ হবে। প্রায় ডেকে ডেকে পাঠাই, আর যায় না। এখন মাগকে এনে আলাদা বাসা করেছে। মামার বাড়ীতে ছিল, বৈশ ছিল। সংসারের কোন ঝঞ্চাট ছিল না। এখন আলাদা বাসা করে পরিবারের রোজ বাজার করে। (সকলের হাস্তা)। সেদিন ওখানে গিয়েছিল। আমি বল্লাম 'যা এখান থেকে চলে যা—তোকে ছুঁতে আমার গা কেমন কচ্ছে।'

কর্ত্তাভন্দা চক্র (চাটুব্যে) আসিয়াছেন। বন্ধক্রম বাট প্রবিটি। মুখে কেবল কর্তাভন্দানের শ্লোক। ঠাকুরের পদসেবা করিতে যাইতেছেন। ঠাকুর পা স্পর্শ করিতে দিলেন না। হাসিয়া বলিলেন, এখন তো বেশ হিসাবি কথা বলছে। ভক্তেরা হাসিতে লাগিলেন।

এইবার ঠাকুর শ্রীরামক্ষণ বলরামের অন্তঃপুরে শ্রীশ্রী জগন্ধাণ দর্শন করিতে যাইতেছেন। অন্তঃপুরে স্ত্রীলোক ভক্তেরা তাঁহাকে দশন করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া আছেন।

ঠাকুর আবার বৈঠকথানায় আসিয়াছেন। সহাভাবদন! বলিলেন, আমি পাই-খানার কাপড় ছেড়ে জগরাপতে দর্শন করিলাম। আর একটু ফুল টুলদিলাম।

"বিষরীদের পূজা, জপ, তপ, যথনকার তথন। যারা ভগবান বই জানে লা তারা নিঃখাসের সঙ্গে তাঁর নাম করে। কেউ মনে মনে সর্বাদাই 'রাম' ওঁ রাম' জপ করে। জ্ঞানপথের লোকেরা 'সোহহং' জপ করে। কারও কারও সর্বাদাই জিহবা নড়ে।

"সর্ব্বদাই স্মরণ মনন থাকা উচিত।"

# বলরামের বাড়ী, শশধর প্রভৃতি ভক্তগণ— ঠাকুরের সমাধি

প্রীযুক্ত শশধর হ একটা বদ্ধু সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ঠ হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাত্তে )—আমরা সকলে বাসকশ্য্যা জেগে আছি—কথন বর আসবে।

পণ্ডিত হাসিতেছেন। ভক্তের মন্ধলিস। বলরামের পিতাঠাকুর উপস্থিত আছেন। ডাক্তার প্রতাপও আসিয়াছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামক্ক (শশধরের প্রতি)—জ্ঞানের চিহ্ন, প্রথম—শাস্ত স্বভাব;
দিতীয়—অভিমানশৃদ্ধ স্বভাব। তোমার হুই লক্ষণই আছে।

জ্ঞানীর আর কতকগুলি লক্ষণ আছে। সাধুর কাছে ত্যাগী, কর্মস্থলে— (যেমন লেক্চার দিবার সময়) সিংহতুল্য, স্ত্রীর কাছে রসরাজ, রসপণ্ডিত। (পণ্ডিত ও অভান্থ সকলের হাস্ত্র)।

ীবিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা। যেমন চৈত্যদেবের অবস্থা। বালকবং, উন্মাদবং, জড়বং পিশাচবং।

"বালকের অবস্থার ভিতর আবার, বাল্য, পৌগণ্ড, যৌবন! পৌগণ্ড অবস্থায় ফছকিমি। উপদেশ দিবার সময় যুবার ছায়।

পণ্ডিত—কিরূপ ভক্তি দারা তাঁকে পাওয়া যায় ?

[ শশধর ও ভক্তিতত্ত্ব-কথা—জলস্ত বিশ্বাস চাই—বৈষ্ণবদের দীনভাব ]

ীরামকৃষ্ণ— প্রকৃতি অমুসারে ভক্তি তিন রক্ষ। ভক্তির সন্ধ, ভক্তির রজ: ভক্তির তম:। "ভক্তির সন্থ—ঈশ্বরই টের পান। সেরূপ ভক্ত গোপন ভাল বাসে,—হয় ত মশারির ভিতর ধ্যান করে, কেউ টের পায় না। সন্থের সন্ত্—বিশুদ্ধ সন্থ— হলে ঈশ্বর দর্শনের আর দেরী নাই;—বেমন অরুণোদয় হ'লো বুঝা যায় যে, কুর্য্যোদয়ের আর দেরী নাই।

"ভক্তির রক্তঃ যাদের হয়, তাদের একটু ইচ্ছা হয়—লোকে দেখুক আমি ভক্ত। সে যোড়শোপচার দিয়ে পূজা করে, গরদ পরে ঠাকুরছরে যায়,— গলায় রুজাক্ষের মালা,—মালায় মুক্তা,—মাঝে মাঝে একটি সোনার রুজাক।

"ভজির তম:—যেমনি ভাকাতপড়া ভজি। ডাকাত ঢেঁকি নিয়ে ভাকাতি করে, আটটা দারোগার ভয় নাই,—ম্থে—'মারো! লোটো! উন্মাদের স্থায় বলে—'হর, হর, হর, ব্যোম, ব্যোম! জয় কালী!' মনে খ্ব জোর, জ্বলন্ত বিশাস!

শ্রাক্তদের ঐরপ বিশ্বাস !—কি ; একবার কালীনাম ত্র্গানাম করেছি— একবার রামনাম করেছি, আমার আবার পাপ !

"বৈষ্ণবদের বড় দীন হীন ভাব। যারা কেবল মালা জ্বপে, (বলরামের পিতাকে লক্ষ্য করিয়া) কেঁদে কোকিয়ে বলে 'হে রুষ্ণ দয়া কর—আমি অধ্ম, আমি পাপী!'

্রতাদন জ্বলন্ত বিশ্বাস চাই যে, তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ !— রাতদিন হরিনাম করে, আবার বলে আমার পাপ !!

কণা কহিতে কহিতে ঠাকুর প্রেমে উন্মন্ত হইয়া গান গাইতেছেন— আমি ছুর্গা ছুর্গা বলে মা যদি মরি।

আবেরে এ দীনে না তার কেমনে, জানা যাবে গো শছরী ॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, স্থরাপানাদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, (ও মা) ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥
গানু,শুনিয়া শশধর কাঁদিতেছেন।
ঠাকুর আবার গান গাইতেছেন—

শিব সঙ্গে সদা রক্ষে আনক্ষে মগনা। স্থাপানে ঢল ঢল কিন্তু ঢলে পড়ে না মা! অধরের গায়ক বৈক্ষবচরণ এইবার গান গাইতেছেন—
ছুর্নানাম জপ সদা রসনা আমার, ছুর্নমে শ্রীছুর্না বিনে কে করে নিস্তার ॥
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্তা তুমি সে পাতাল, তোমা হতে হরি ব্রহ্মা ছাদশ গোপাল।
দশমহাবিত্যা মাতা দশ অবতার, এবার কোনরূপে আমায় করিতে হবে পার ॥
চল অচল তুমি মা তুমি স্ক্র স্থূল, স্ষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি তুমি বিশ্বয়ল।
ব্রিলোকজননী তুমি ক্রিলোকতারিণী, সকলের শক্তি তুমি ( মা গো ) তোমার
শক্তি তুমি ॥

এই কয় চরণ গান শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। গান সমা**গু** হইলে ঠাকুর নিজে গান ধরিলেন—

যশোদা নাচতে ভামা বলে নীলমণি, সেরপ লুকালে কোথা করালবদনী।

বৈষ্ণবচরণ এইবার কীর্ত্তন গাইতেছেন। অবোল-মিলন। যথন গায়ক আঁপের দিতেছেন—'রা বৈ ধা বেরায় না, রে !'—ঠাকুর সমাধিত্ব ইইলেন। শশধর প্রেমাশ্র বিগর্জন ক্ষিতেছেন।

## পুনর্যাত্রা—রথের সমুথে ভক্তসঙ্গে ঠাকুরের নৃত্য ও সঙ্গীর্ত্তন

ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। গানও সমাপ্ত হইল। শশধর, প্রতাপ, রামদয়াল, রাম, মনোমোহন, ছোকরা ভক্তেরা প্রভৃতি অনেকেই বসিয়া আছেন। শ্রীরামক্ত্তু মাষ্টারকে বলিতেছেন, ভোমরা একটা কেউ খোঁচা দেও না'— অর্ধাৎ শশধরকে কিছু জিজ্ঞাসা কর।

রামদয়াল (শশধরের প্রতি)—ব্রক্ষের রূপকল্পনা যে শাল্কে আছে সে কল্লনা কে করেন ?

প্রিত-"ব্রশ্ন নিজে করেন;-কলনা নয়।"

ডাঃ প্রতাপ-কেন রূপ করনা করেন ?

শীরামক্ষ — কেন ? তিনি কারু সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করেন না। তাঁর খুদি, তিনি ইচ্ছাময়! কেন তিনি করেন, এ খবরে আমাদের কাজ কি ? বাগানে আম খেতে এসেছ, আম খাও;—কটা গাছ, ক হাজার ডাল, কত লক্ষ পাতা,—এ সব হিসাবে কাজ কি ? বুণা তর্ক বিচার কর্লে বল্প লাভ হয় না।

প্রতাপ—তা হ'লে আর বিচার কর্ব না ?

শ্রীরামরুষ্ণ — বুথা তর্ক বিচার করবে না। তবে সৃদ্দৎ বিচার করবে,— কোনটা নিত্য, কোন্টা অনিত্য। যেমন কামজোধাদির বা শোকের সময়।

পণ্ডিত-ও আলাদা। ওকে বিবেকাত্মক বিচার বলে।

শ্রীরামক্রফ-ইা, সদসৎ-বিচার। ( সকলে চুপ করিয়া আছেন)। শ্রীরামক্রফ ( পণ্ডিতের প্রতি )—আগে বড় বড় লোক আস্ত।

পণ্ডিত-কি. বড মামুন ?

শ্রীরামকুষ্ণ—না, বড় বড পণ্ডিত।

ইতিমধ্যে ছোট রথধানি বাইরের ছুতালার বারাণ্ডার উপর আনা হইয়াছে। শ্রীপ্রীজগরাধদেব, স্থভদ্রা ও বলরাম নানা বর্ণের কুস্থম ও পূপমালায় স্থশোভিত হইয়াছেন এবং অলম্কার ও নববন্ধ পীতাঘর পরিধান করিয়াছেন।, বলরামের সাত্ত্বিক পূজা, কোন আড়ম্বর নাই। বাহিরের লোকে জানেও না যে, বাড়ীতে রথ হইতেছে।

এইবার ঠাকুর ভক্তসঙ্গে রথের সমূথে আসিয়াছেন। ঐ বারাণ্ডাতেই রথ টানা হইবে। ঠাকুর রথের দভি ধরিয়াছেন ও কিয়ৎফণ টানিলেন। পরে গান ধরিলেন—

- ( > ) नत्न छैन यन छैन यन करत शीतरव्यायत हिरल्लातन रत ।
- (২) যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে তারা তারা হুভাই এসেছে রে।

ঠাকুর নৃত্য করিভেছেন। ভক্তেরাও সেই সঙ্গে নাচিতেছেন ও গাইতেছেন। কীর্ত্তনীয়া বৈঞ্বচরণ, সম্প্রদায়ের সহিত গানে ও নৃত্যে যোগ দান করিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে সমস্ত বারাপ্তা পরিপূর্ণ হইল। মেয়েরাপ্ত নিকটস্থ ঘর ছইতে এই প্রেমানন্দ দেখিতেছেন! বোধ হয়, যেন শ্রীবাস-মন্দিরে শ্রীগোরাক্ত ভক্তসঙ্গে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। বন্ধুবর্গসক্ষেপ্তিত ও রথের সমূথে এই নৃত্য গীত দর্শন করিতেছেন।

এখনও সন্ধ্যা হয় নাই। ঠাকুর বৈঠকথানা ঘরে আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন ও ভক্তসঙ্গে উপবেশন করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রতি)—এর নাম **শুজনানন্দ**। সংসারীরা বিষয়ানন্দ নিয়ে থাকে,—কামিনীকাঞ্চনের আনন্দ। ভজন কর্তে কর্তে শ্রীর যথন কুপা হয়, তথন তিনি দর্শন দেন—তথন ব্রহ্মা**নন্দ**!

শশধর ও ভক্তেরা অবাক হইয়া গুনিতেহেন।

পণ্ডিত (বিনীতভাবে)—আজ্ঞা, কিরূপ ব্যাকুল হ'লে মনের এই সরস অবস্থা হয় ?

শীরামক্ষ — ঈশারকে দর্শন করিবার জন্ম যথন প্রাণ আটু পাটু হয়, তথন এই ব্যাকুলতা আসে। তথ্য শিয়কে বল্লে, এস তোমায় দেখিয়ে দি কিরপে ব্যাকুল হ'লে তাঁকে পাওয়া যায়। এই বলে একটা পুকুরের কাছে নিয়ে শিয়কে জলে চ্বিয়ে ধরলে। তুল্লে পর শিয়কে জিজ্ঞাসা কর্লে তোমার প্রাণ কি রক্ম হচ্ছিল ? সে বল্লে, 'প্রাণ আটু বাটু কচ্ছিল'।

পণ্ডিত —হাঁ হাঁ, তা বটে; এবার বুঝেছি।

শ্রীরামক্ক স্থারকে ভালবাসা, এই সার ! ভক্তিই সার ! নারদ রামকে বল্লেন, তোমার পাদপলে যেন সদা শুক্ষাভক্তি থাকে; আর যেন তোমার ভ্রবনমোহিনী মায়ায় মৃশ্ব না হই। রামচন্দ্র বল্লেন, আর কিছু বর লও; নারদ বল্লেন, আর কিছু চাই না,—কেবল যেন পাদপলে ভক্তি থাকে।

ᢏ : পণ্ডিত বিদায় লইবেন। ঠাকুর বল্লেন, এঁকে গাড়ী আনিয়ে ্লাও।'

প্তিত—আজে না, আমরা অম্নি চলে যাব।

প্রীরামকৃষ্ণ (সহাতে)—তা কি হয়!—ত্রহ্মা যারে না পায় ধ্যানে— পণ্ডিত—যাবার প্রয়োজন ছিল না, তবে সন্ধ্যাদি কর্প্তে হবে।

[ শ্রীরামক্বফের পরমহংদ-অবস্থা ও কর্মত্যাগ—মধুর নাম কার্ত্তন ]

শীরামক্ষ্ণ—মা আমার সন্ধ্যাদি কর্ম উঠিয়ে দিয়েছেন। সন্ধ্যাদি দারা দেহ মন শুদ্ধ করা। সে অবস্থা এখন আর নাই। এই বলিয়া ঠাকুর গানের ধুয়া ধরিলেন—'শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য দরে কবে শুবি, তাদের হুই সতীনে পিরীত হলে তবে শুমা মারে পাবি!'

শশধর প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাম—আমি কাল শশধরের কাছে গিয়েছিলাম, আপনি বলেছিলেন। খ্রীরামক্ষ্ণ—কই, আমি ত বলি নাই। তা বেশ ত, তুমি গিছিলে।

রাম—একজন থবরের কাগজের (Indian Empire) সম্পাদক আপনার নিন্দা কর্ছিল।

শ্রীরামক্ষ-তা করলেই বা।

রায়—তারপর গুমন ! আমার কথা গুনে তথন আর আমায় ছাড়ে না, আপনার কথা আরও গুন্তে চায় !

ভাক্তার প্রতাপ এথনও বিসিয়া। ঠাকুর বলিতেছেন—"স্থোনে (দক্ষিণেখরে) একবার যেও,—ভুবন (ধাত্রী) ভাড়া দেবে বলেছে।"

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর জগন্মাতার নাম করিতেছেন—রামনাম, রুঞ্চনাম, হরিনাম করিতেছেন। ভক্তেরা নিঃশব্দে শুনিতেছেন। এত শ্বমিষ্ট নাম কীর্ত্তন, যেন মধুবর্ষণ হইতেছে। আজ বলরামের বাড়ী যেন নবদ্বীপ হইয়াছে। বাহিরে নবদ্বীপ, ভিতরে বৃন্দাবন।

আজ রাত্রেই ঠাকুর দক্ষিণেখনে যাত্রা করিবেন। বলরাম তাঁহাকে অন্তঃ-পুরে লইয়া যাইতেছেন—জল থাওয়াইবেন। এই স্থযোগে মেয়ে ভক্তেরাও তাঁহাকে আবার দর্শন করিবেন।

এদিকে ভক্তেরা বাহিরের বৈঠকথানায় তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন ও

একসঙ্গে সংকীর্ত্তন করিতেছেন। ঠাকুর বাহিরে আসিয়াই যোগ দিলেন। কীৰ্ত্তন চলিতেছে—

### আশার গৌর নাচে।

নাচে সংকীর্ত্তনে, শ্রীবাস অঙ্গনে, ভক্তগণসঙ্গে ॥ हतिर्दाण वरण वर्गन (शांता, ठांश शराधत शांत. গোরার অরুণ নয়নে, বহিছে সঘনে, প্রেমধারা হেম অঙ্গে। ঠাকুর আঁথর দিতেছেন—নাচে সঙ্কীর্ত্তনে ( শচী কুলাল নাচে রে ) 🖡 ( আমার গোরা নাচে রে ) ( প্রাণের গোরা নাচে রে )।

## যোড়শ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মাষ্টার, রাখাল, লাটু, অধর, শিবপুরভক্তগণ প্রভৃতি সঙ্গে

# श्रंथम পরিচেছদ

# শিবপুরভক্তসঙ্গে যোগতত্ব কথা— কুণ্ডলিনী ও যট্চক্রভেদ

ঠাকুর শ্রীরামরুফ দক্ষিণেখর-মন্দিরে মধ্যাজ্-সেবার পর ভক্তসঙ্গে বসিয়া স্মাছেন। বেলা ছুইটা ছইবে।

শিবপুর হইতে বাউলের দল ও ভবানীপুর হইতে ভক্তেরা আগিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাথাল, লাটু, হরীশ, আজকাল সর্ব্বদাই থাকেন। ঘরে বলরাম, মাষ্টারও আছেন।

আজ রবিবার ওরা আগষ্ট, ১৮৮৪ (২০ শে শ্রাবণ)। প্রাবণ শুক্রাদাদশী বুলনযাত্রার দিতীয় দিন। গতকল্য ঠাকুর স্থারেক্সের বাড়ীতে গিয়াছিলেন, —সেথানে শশধর প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন।

ঠাকুর শিবপুরের ভক্তদের সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন—

শীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—কামিনীকাঞ্চনে মন থাক্লে যোগ হয় না। সাধারণ জীবের মন লিঙ্গ, গুছ ও নাভিতে। সাধ্য-সাধনার পর কুলকুগুলিনী জাগ্রত হন। ঈড়া, পিঙ্গলা আর স্থয়া নাড়ী;—স্থ্য়ার মধ্যে ছ'টি পদ্ম আছে। সর্কনীচে মূলাধার। তারপর স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর অনাহত, বিকন্ধ ও আজ্ঞা। এইগুলিকে বড়চক্র বলে।

"কুলকুগুলিনী জাগ্রত হ'লে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর এই সব পদ্ম ক্রমে পার হয়ে হৃদর মধ্যে অনাহত পদ্ম—সেইথানে এসে অবস্থান করে। তথন নিঙ্গ শুহ্ম নাভি থেকে মন সরে গিয়ে, চৈত্ঞ হয় আর জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সাধক অবাক হ'য়ে জ্যোভি ভাখে আর বলে, 'একি!'

"ষড়চক্র ভেদ হলে কুগুলিনী সহস্রার পদ্মে গিয়ে মিলিত হন। কুগুলিনী সেখানে গেলে সমাধি হয়।

িবেদমতে এ সব চক্রকে— 'ভূমি' বলে। সপ্তভূমি। হৃদয়—চতুর্থ ভূমি। অনাহত পদা, ধাদশদল।

"বিশুদ্ধ চক্র পঞ্ম ভূমি। এখানে মন উঠ্লে কেবল ঈশ্বরকথা বলতে আর ভন্তে প্রাণ ব্যাকুল হয়। এ চক্রের ভান কঠ। বোড়শদল পদ্ম। যার এই চক্রে মন এসেছে, তার সাম্নে বিষয় কথা—কামিনীকাঞ্চনের কথা—হ'লে ভারি কণ্ঠ হয়। ওরূপ কথা ভন্লে সে সেথান থেকে উঠে যায়।

তার পর বর্ষ ভূমি। আজ্ঞা চক্র—ছিদল পদ্ম। এথানে কুলকুওলিনী এলে ঈশ্বরের রূপ দর্শন হয়। কিন্তু একটু আডাল পাকে—যেমন লগুনের ভিতর আলো, মনে হয় আলো ছুলাম, কিন্তু কাঁচ ব্যবধান আছে ব'লে ছোঁয়া যায়না।

"তারপর সপ্তমভূমি। সহস্রার পয়। সেথানে কুণ্ডলিনী গেলে সমাধি হয়। সহস্রারে সচিচদানদ শিব আছেন—তিনি শক্তির সহিত মিলিত হন। শিব-শক্তির মিলন!

"সহস্রারে মন এসে সমাধিস্থ হ'য়ে আর বাহু থাকে না। সে আর দেহ রক্ষা কর্তে পারে না। মুথে ছ্থ দিলে ছ্থ গড়িয়ে যায়। এ অবস্থায় থাকলে একুশ দিনে মুভূ হয়। কালাপানিতে গেলে জাহাজ আর ফেরে না।

"ঈশ্বরকোটী—অবতারাদি—এই সমাধি অবস্থা থেকে নামতে পারে। তারা ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকে, তাই নাম্তে পারে। তিনি তাদের ভিতর 'বিজ্ঞার আমি'—'তক্তের আমি'—লোকশিক্ষার জন্ত—রেথে দেন। তাদের অবস্থা—যেমন ষষ্ঠ ভূমি আর সপ্তম ভূমির মাঝথানে বাচ্থেলা!

শ্রমাধির পর 'বিছার আমি' কেউ কেউ ইচ্ছা করে রেথে দেন। সে আমির আঁট নাই—রেথা মাত্র।

"হতুমানু সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকারের পর 'দাস-আমি' রেথেছিলেন।

নারদাদি-সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, এঁরাও ব্রশ্বজ্ঞানের পর পাস-আমি' 'ভক্তের আমি' রেথেছিলেন। এঁরা, জাহাজের মত, নিজেও পারে যান, আবার অনেক লোককে পার করে নিয়ে যান।"

ঠাকুর এইরূপে কি নিজের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন ? বলিতেছেন—

### পরমহংস--নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী। ঠাকুরের ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি নিতালীলাযোগ 1

"পর্মহৎস—নিরাকারবাদী আবার সাকারবাদী। নিরাকারবাদা যেমন জৈলঙ্গ স্বামী। এঁরা আপ্রসারা—নিজের হ'লেই হ'ল।

**্রিমজ্ঞানের পরও** যারা সাকারবাদী, তারা লোকশিক্ষার জন্ম ভক্তি নিয়ে পাকে। যেমন কুল্ত পরিপূর্ণ হ'ল, অন্ত পাত্রে জল ঢালাঢালি করুছে।

"এরা যে সাধনা কবে ভগবানকে লাভ করেছে, সেই সকল কথা লোকশিক্ষার জন্ম বলে—তাদের হিতের জন্ম। জলপানের জন্ম অনেক কষ্টে কুপ খনন করলে—ঝুড়ি কোদাল লয়ে। কুপ হয়ে গেল, কেউ কেউ কোদাল, আর আর যন্ত্র কুপের ভিতরেই ফেলে দেয়—আর কি দরকার! কিছ কেউ কেউ কাঁধে ফেলে রাখে, পরের উপকার হবে বলে।

"কেউ আম লুকিয়ে থেয়ে মুখ পুঁছে। কেউ অন্ত লোককে দিয়ে থায়— লোকশিক্ষার জন্ম আর তাঁকে আশ্বাদন করবার জন্ম। 'চিনি থেতে ভালবাসি।'

ংগাপীদেরও ব্রহ্মজ্ঞান ছিল। কিন্তু তারা ব্রহ্মজ্ঞান চাইত না। তারা কেউ বাৎসল্যভাবে, কেউ সঞ্চভাবে, কেউ মধুরভাবে, কেউ দাসীভাবে, **ঈশ্ব**রকে সম্ভোগ ক'বুতে চাইত।"

#### িকীর্ত্তনানন্দে—শ্রীগোরাঙ্গের নাম ও মায়ের নাম ]

শিবপুরের ভক্তেরা গোপীযন্ত্র লইয়া গান করিতেছেন। প্রথম গানে বলিতেছেন, 'আমরা পাপী আমাদের উদ্ধার কর'।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—ভন্ন দেখিয়ে—ভন্ন পেয়ে—ভঙ্কনা,

প্রবর্ত্তকের ভাব। তাঁকে লাভ করার গান গাও। আনন্দের গান।
(রাখালের প্রতি) নবীন নিয়োগীর বাড়ীতে সেদিন কেমন গান ক'রছিল—
'হরিনাম মদিরায় মত হও—

"কেবল অশান্তির কথা ভাল নয়। তাঁকে লয়ে আনন্দ—তাঁকে লয়ে মাতোয়ারা হওয়া।

শিবপুরের ভক্ত—আজ্ঞা, আপনার গান একটি হ'বে না ?

শ্রীরামক্বন্ধ-আমি কি গাইব ? আচ্ছা, যথন হবে গাইব।
কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর গান গাইতেছেন। গাইবার সময় উর্জিন্টি।
গান—কৌপিন দাও কাঙ্গালবেশে ব্রক্তে যাই হে ভারতী।
গান—গৌর প্রেমের চেউ লেগেছে গায়।
গান—দেখসে আয় গৌরবরণ রূপথানি (গো সজ্জনী)!
আল্তাগোলা হুদের ছানা মাথা গোরার গায়,

(দেখে ভাবের উদয় হয়)।

কারিগর ভাঙ্গড়, মিন্তী বৃষভাত্ব-নিদনী।
গান—ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
গোরাঙ্গের নামের পর ঠাকুর মার নাম করিতেছেন—
গান—খামা ধন কি সবাই পায়। অবোধ মন বুঝে না একি দায়॥
গান—মজলো আমার মনভ্রমরা খামাপদ নীলকমলে।
গান—খামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি কল করেছে
চৌদ্ধ পোয়া কলের ভিতরি, কত রঙ্গ দেখাতেছে।
আপনি থাকি কলের ভিতরি কল যুরায় ধরে কলডুরি।
কল বলে আপনি ঘুরি, জানে না কে ঘুরাতেছে॥
যে কলে জেনেছে তারে, কল হ'তে হবে না তারে,
কোনো কলের ভক্তি ভোরে আপনি খামা বঁধা আছে॥

## দ্বিতীয় পরিচেছদ

## ঠাকুরের সমাধি ও জগন্মাতার সহিত কথা— প্রেমতত্ব

এই গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুর সমাধিস্ব হইলেন। ভক্তেরা সকলে নিশুক হইয়া দর্শন করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্ব হইয়া মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

"মা উপর থেকে ( সহস্রার থেকে ? ) এইথানে নেমে এস !—িক জালাও! —চুপ করে বস !

"মা যার যা (সংস্কার) আছে, তাই ত হবে !—আমি আর এদের কি বলুবো! বিবেক বেরাগ্য না হলে কিছু হয় না।

ি বৈরাগ্য অনেক প্রকার। এক রকম আছে মর্কট-বৈরগ্য—সংসারের জ্বালায় জ্বলে বৈরাগ্য!—সে বৈরাগ্য বেশী দিন থাকে না। আর ঠিক ঠিক বৈরাগ্য—সব আছে, কিছুর অভাব নাই, অথচ সব মিথ্যা বোধ।

"বৈরাগ্য একেবারে হয় না। সময় না হলে হয় না। তবে একটা কথা আছে—শুনে রাথা ভাল। সময় যথন হবে, তথন মনে হবে—ও? সেই শুনেছিলাম!

"আর একটি কথা। এসব কথা শুন্তে শুন্তে বিষয়বাসনা একটু একটু করে কমে। মদের নেশা কমাবার জন্ম একটু একটু চালুনির জল থেতে হয়। ভাহলে ক্রমে ক্রমে নেশা ছুট্তে থাকে।

শ্জানলাভের অধিকারী বড়ই কম। গীতায় বলেছে—হাজার হাজার লোকের ভিতর একজন তাঁকে জান্তে ইচ্ছা করে। আবার যারা জান্তে ইচ্ছা করে, সেইরূপ হাজার হাজার লোকের ভিতর একজন জানতে পারে।

ভাঞ্জিক ভক্ত—'মহুয়াণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে' ইত্যাদি।

শ্রীরামক্বঞ-সংসারে আসজি যত কম্বে, ততই জ্ঞান বাড়্বে।
কামিনীকাঞ্নে আসজি।

#### [ সাধুসঙ্গ, শ্রন্ধা, নিষ্ঠা, ভাব, মহাভাব, প্রেম ]

"প্রেম সকলের হয় না। গৌরাঙ্গের হয়েছিল। জীবের ভাব হতে পারে —এই পর্যান্ত। ঈশ্বর-কোটির—যেমন—অবতার আদির—প্রেম হয়। প্রেম হলে জগৎ মিথা। তো বোধ হইবেই, আবার শরীর যে এত ভালবাসার জিনিষ, তা ভুল হয়ে যায়!

"পার্শী বইয়ে ( হাঁফেজ ) আছে, চামড়ার ভিতর মাংস,—মাংসের ভিতর হাড়, হাড়ের ভিতর মজ্জা, তার পর আরো কত কি ! সকলের ভিতর প্রেম।

"প্রেমে কোমল, নরম, হয়ে যায়। প্রেমে, রুক্ত ত্রিভঙ্গ হয়েছেন।

শ্রেম হলে সচ্চিদানন্দকে বাঁধবার দভি পাওয়া যায়। যাই দেখতে চাইবে দভি ধরে টানলেই হয়। যথন ডাক্বে তথন পাবে।

"ভক্তি পাক্লে ভাব। ভাব হলে সচিচদানলকে ভেবে অবাক্ হয়ে যায়। জীবের এই পর্যাস্ত। আবার ভাব পাক্লে মহাভাব,—প্রেম। যেমন কাঁচা আম আর পাকা আম।

**"শুদ্ধা** ভক্তিই সার আর সব মিথ্যা !

"নারদ স্তব করাতে রাম বল্লেন, তুমি বর লও। নারদ চাইলেন, শুদ্ধা ভক্তি। আর বল্লেন—রাম, যেন তোমার জগৎমোহিনী মারায় মুগ্ধ না হই। রাম বল্লেন, ও তো হলো, আর কিছু বর লও।

"নারদ বল্লেন.—আর কিছু চাই না, কেবল ভক্তি।

"এই ভক্তি কিরুপে হয় ? প্রথমে সাধুসক্ষ কর্তে হয়। সাধুসক্ষ কর্কো ঈখরীয় বিষয়ে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধার পর নিষ্ঠা, ঈশ্বরকণা বই আর কিছু শুন্তে ইচ্ছা করে না; তাঁরই কাজ কর্তে ইচ্ছা করে।

"নিষ্ঠার পর ভক্তি। তারপর ভাব,—মহাভাব, প্রেম—বস্তলাভ।

শ্মহাভাব, প্রেম, অবভার আদির হয়। সংরারী জীবের জ্ঞান, ভক্তের জ্ঞান, আর অবভারের জ্ঞান সমান নয়। সংসারী জীবের জ্ঞান যেন প্রেনীপের স্থালো,—ভথু ঘরের ভিতরটী দেখা যায়। সে জ্ঞানে খাওয়া দাওয়া, ঘর করা, শরীর রক্ষা, সন্তান পালন এই সব হয়।

"ভক্তের জ্ঞান, যেন চাঁদের আলো। ভিতর বার দেখা যায়, কিন্তু আনেক

দূরের জিনিষ কি খুব ছোট জিনিস, দেখা যায় না। অবতার আদির জ্ঞান যেন সংখ্যের আলো। ভিতর বার, ছোট বড়—তোঁরা সব দেখতে পান।

তেবে সংসারী জীবের মন ঘোলা জল হয়ে আছে বটে, কিন্তু নির্দ্মলি ফেলে আবার পরিষ্কার হতে পারে। বিবেক বৈরাগ্য নির্দ্মলি।

এইবারে শিবপুরের ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

[ ঈশরকথা শ্রবণের প্রয়োজন—'সময়-সাপেক্ষ'—ঠাকুরের সহজাবস্থা ]

শ্রীরামক্বফ-- আপনাদের কিছু জিজ্ঞাসা থাকে বলো।

ভক্ত-আজ্ঞা, সব তো শুনলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভবে রাখা ভাল, কিন্তু সময় না হলে হয় না।

শ্যথন খ্ব জর, তথন কুইনাইন্ দিলে কি হবে ? ফিবার মিক্শ্চার দিয়ে ৰাছে টাছে হ'য়ে একটু কম পড়লে, তথন কুইনাইন্ দিতে হয়। আবার কারু কারু অমনি সেরে যায়, কুইনাইন্ না দিলেও হয়।

"ছেলে ঘুমাবার সময় বলেছিল—'মা, আমার যথন হাগা পাবে তথন ভূলো।' মা বলে, 'বাবা, আমায় ভূলতে হবে না, হাগায় তোমায় ভূল্বে!'

তিকউ কেউ এখানে আদে দেখি, কোন ভক্তসঙ্গে নৌকা করে এসেছে। ঈশ্বরীয় কথা তাদের ভাল লাগে না। কেবল বন্ধুর গা টিপছে, 'কখন যাবে, কখন যাবে ?' যথন বন্ধু কোন রকমে উঠলো না, তখন বলে, তবে ততক্ষণ আমি নৌকায় গিয়ে বসে থাকি।'

"যাদের প্রথম মাছ্য জন্ম, তাদের ভোগের দরকার। কতকগুলো কাজ করানা থাকলে চৈত্ত হয় না।"

ঠাকুর ঝাউতলায় যাইবেন। গোলবারাণ্ডায় মাষ্টারকে বলিতেছেন। শ্রীরামক্ষণ ( সহাস্থে )—আছো, আমার কি রকম অবস্থা ?

মাষ্টার (সহাস্থে)—আজ্ঞা, আপনার উপরে—সহজাবস্থা; ভিতর—গভীর। আপনার অবস্থা বোঝা ভারী কঠিন!

শীরামরুষ্ণ (সহাত্তে)—হাঁ; যেমন floor করা মেজে, লোকে উপরটাই দেখে, মেজের নীচে কত কি আছে, জানে না!

চাঁদনীর ঘাটে বলরাম প্রভৃতি কয়েকটা ভক্ত কলিকাতা যাইবার জন্ম

নৌকা আবোহণ করিতেছেন। বেলা চারিটা বাজিয়াছে। ভাঁটা পড়িয়াছে, তাহাতে দক্ষিণে হাওয়া। গঙ্গাবক তরঙ্গমালায় বিভূষিত হইয়াছে। বলরামের নৌকা বাগবাজার অভিমৃথে চলিয়া যাইতেছে, মাষ্টার অনেকণ ধরিয়া দেখিতেছেন।

নৌকা অদৃশ্য হইলে তিনি আবার ঠাকুরের কাছে আসিলেন।

ঠাকুর পশ্চিম বারাণ্ডা হইতে নামিতেছেন—ঝাউতলা যাইবেন। উত্তর-পশ্চিমে স্থন্দর মেঘ হইয়াছে। ঠাকুর বলিতেছেন, বৃষ্টি হবে কি, ছাতাটা আনো দেখি। মাটার ছাতা আনিলেন। লাটুও সঙ্গে আছেন।

ঠাকুর পঞ্চবটীতে আসিয়াছেন। লাটুকে বলিতেছেন—'ভূই রোগা হয়ে যান্ডিস কেন ?'

লাটু-কিছু খেতে পারি না।

শ্রীরামক্রফ-কেবল কি ঐ ?—সময় থারাপ পড়েছে—আর বেশী ধ্যান করিস্বুঝি ?

ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন---

শীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—তোমার ঐটে ভার রইল। বাবুরামকে বলুবে, রাধাল গেলে ছই একদিন মাঝে মাঝে এসে থাকবে তা না হলে আমার মন ভারী থারাপ হবে।

মাষ্টার—যে আজ্ঞা, আমি বোল্বো।

সরল হইলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বাবুরাম সরল কি না।

[ ঝাউতলা ও পঞ্চটীতে শ্রীরামক্ষের স্থলর রূপ দর্শন ]

ঠাকুর ঝাউতলা হইতে দক্ষিণাস্থ হইয়া আসিতেছেন। মাষ্টার ও লাটু পঞ্চবটীতলায় দাঁড়াইয়া উত্তরাস্থ হইয়া দেখিতেছেন।

ৡ ঠাকুরের পশ্চাতে নবীন মেঘ গগনমগুল স্থশোভিত করিয়। জাহ্ববীজ্ঞলে প্রতিবিশ্বিত হইয়াছে—তাহাতে গলাজল রুয়্তবর্ণ দেখাইতেছে।

ঠাকুর আসিতেছেন—যেন **সাক্ষাৎ ভগবান** দেহ ধারণ করিয়া

মর্ত্তালোকে ভজের জন্ম কুলুববিনাশিনী হরিপাদাঘুজসন্ত্তা স্বরধনীর তীরে বিচরণ করিতেছেন! সাক্ষাৎ তিনি উপস্থিত!—তাই কি বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, উআনপথ, দেবালয়, ঠাকুরপ্রতিমা, সেবকগণ, দৌবারিক গণ, প্রত্যেক ধূলিকণা, এত মধুর হইতেছে!

### ছতীয় পরিচেছদ

# নবাই চৈত্যু, নরেব্রু, বারুরাম, লাটু, মণি, রাথাল, নিরঞ্জন, অধর

ঠাকুর নিজের ঘরে আসিয়া বিসয়াছেন। বলরাম আত্র আনিয়াছিলেন।
ঠাকুর শ্রীযুক্ত রাম চাটুযেয়কে বলিতেছেন—তোমার ছেলের জন্ম আমগুলি
নিয়ে যেও। ঘরে শ্রীযুক্ত নবাই চৈতন্ত বিসয়াছেন। তিনি লাল কাপড
পরিয়া আসিয়াছেন।

উত্তরের লম্বা বারাতায় ঠাকুর হাজরার সহিত কথা কহিতেছেন।
ব্রহ্মচারী হরিতাল ভম্ম ঠাকুরের জন্ম দিয়াছেন।—সেই কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ত্রহ্মচারীর ঔষধ আমার বেশ থাটে—লোকটা ঠিক।

হাজরা—কিন্তু বেচারী সংগারে পড়েছে—কি করে!

শকোরগর থেকে নবাই চৈতক্ত এদেছেন। কিন্তু সংসারী লাল কাপড় পরা!

শ্রীরামক্ষ্ণ-কি বোল্ব! আর আমি দেখি, ঈশ্বর নিজেই এই সক মামুষরূপ ধারণ করে রয়েছেন। তথন কারুকে কিছু বল্তে পারি না।

ঠাকুর আবার ঘরের মধ্যে আসিয়াছেন। হাজরার সহিত নরেক্সের কথা ক্ষতিতেহেন।

হাজরা—নরে<del>ল্ল</del>ে আবার মোকদ্মায় পড়েছে।

প্রীরামক্বঞ-শক্তি মানে না। দেহ ধারণ কর্লে শক্তি মান্তে হয়।
হাজরা-বলে, আমি মান্লে সকলেই মানবে, —তা কেমন করে মানি।

"অত দূর ভাল নয়। এখন শক্তির এলাকায় এসেছ। জজসাহেব পর্যান্ত যথন সাক্ষী দেয়, তাঁকে সাক্ষীর বাক্সে নেমে এসে দাঁড়াতে হয়।

ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন—তোমার সঙ্গে নরেন্দ্রের দেখা হয় নাই 🏾 মাষ্টার—আজা, আজ কাল হয় নাই।

শ্রীরামক্রফ-একবার দেখা করে। না—আর গাড়ী করে এখানে আনবে। ( হাজরার প্রতি )—আচ্ছা, এথানকার সঙ্গে কি তার সম্বন্ধ ?

হাজরা—আপনার সাহায্য পাবে।

শ্রীরামকুষ্ণ—ভবনাথ ? সংস্কার না থাক্লে এখানে এত আসে ? "আচ্ছা, হরিশ, লাটু—কেবল ধ্যান করে;—উত্তনো কি ? হাজরা—হাঁ, কেবল ধ্যান করা কি ? আপনাকে সেবা করে, সে এক। শ্রীরামকৃষ্ণ→হবে !—ওরা উঠে গিয়ে আবার কেউ আসবে।

[মণির প্রতি নানা উপদেশ— শ্রীরামক্বফের সম্জাবস্থা ]

হাজরা ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। এখনও সন্ধ্যার দেরী আছে। ঠাকুর ঘরে বসিয়া একান্তে মণির সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামক্ষা (মণির প্রতি)—আচ্ছা, আমি যা ভাবাবস্থায় বলি, ভাতে লোকের আকর্ষণ হয় ?

মণি—আজা, খুব হয়।

শ্ৰীরামক্বঞ্চ—লোকে কি ভাবে ? ভাবাবস্থায় দেখ্লে কিছু বোৰ হয় ? মণি—বোধ হয়, একাধারে জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য—তার্ উপর সহজাবস্থা। ভিতর দিয়ে কত জাহাজ চলে গেছে, তবু সহজ! ও অবস্থা অনেকে বুঝ তে পারে না—হ চার জন কিন্তু ঐতেই আরুষ্ট হয়।

শ্রীরামক্বক- গোষ পাড়ার মতে ঈশ্বরকে '**সহজ'** বলে। ভারে বলে. সহজ না হলে সহজকে না যায় চেনা।

[ এরামকুক্ত — অভিমান ও অহঙ্কার; 'আমি যক্স তিনি যন্ত্রী']

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মণির প্রতি )—আচ্ছা, আমার অভিমান আছে ৷

মণি—আজ্ঞা একটু আছে। শরীর রক্ষা আর ভক্তি ভক্তের জন্ম,— জ্ঞান উপদেশের জন্ম। তাও আপনি প্রার্থনা করে বেথেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি রাখি নাই;—তিনিই রেখে দিয়েছেন।
আছো, ভাবাবেশের সময় কি হয় ?

মণি—আপনি তথন বল্লেন—বঠভূমিতে মন উঠে ঈশ্রীয় রূপ দর্শন হয়। তারপর কথা যথন ক'ন, তথন পঞ্ম ভূমিতে মন নামে।

শীরামকুষ্ণ—ভিনিই সব কচ্ছেন। আমি কিছুই জানিনা। মণি—আভা, তাই জন্মই ত এত আকর্ষণ!

[ Why all Scriptures—all Religions—are true ]

#### শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিরুদ্ধ শাল্পের সমন্বয়।

মণি—আজ্ঞা শাস্ত্রে হ্ রকম বলেছে। এক প্রাণের মতে কৃষ্ণকে চিদাত্মা, রাধাকে চিৎশক্তি বলেছে। আর এক প্রাণে কৃষ্ণই কালী— আত্যাশক্তি বলেছে।

শ্রীরামক্ক — দেবীপুরাণের মত।—এ মতে কালীই রুষ্ণ হয়েছেন।
"তা হলেই বা!—ভিনি অনস্ত, পথও অনস্ত।"

এই কথা শুনিয়া মণি অবাক হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

মণি— ও বুঝেছি। আপনি যেমন বলেন, ছাদে উঠা নিয়ে কথা। যে কোন উপায়ে উঠ্তে পার্লেই হলো— দড়ি বাঁশ—যে কোন উপায়ে!

গ্রীরামক্ক্ষ-এইটা যে বুঝেছ, এটুকু ঈশ্বরের দ্যা। **ঈশ্বরের কুপা** নাছলে সংশ্য় আরু যায় না।

"কথাটা এই—কোন রকমে তার উপর যাতে ভক্তি হয়—ভালবাসা হয়।
নানা থবরে কাজ কি ? একটা পথ দিয়ে যেতে যেতে যদি তাঁর উপর
ভালবাসা হয়, তা হলেই হলো। ভালবাসা হলেই তাঁকে লাভ করা যাবে।
তারপর যদি দরকার হয়, তিনি সব বুঝিয়ে দিবেন—সব পথের থবর বলে
দিবেন। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলেই হলো—নানা বিচারের দরকার নাই।
হুস্নানের ভাব—'আমি বার তিথি নক্ষত্ত জানি না—এক রাম চিন্তা করি।"

[ সংসার ত্যাগ ও ঈশ্বরলাভ ; ভক্তের সঞ্চয় না যদৃচ্ছালাভ ? ]

মণি – এখন এরপ ইচ্ছা হয় যে, কর্মাণুব কমে যায়, আর ঈশ্বরের দিকে শুব মন দিই।

শ্রীরামরুষ্ণ-আহা ! তা হবে বৈ কি !

"কিন্তু জানী নিলিপ্ত হয়ে সংসারে থাকতে পারে !"

মণি—আজা, কিন্তু নিশিপ্ত হতে গেলে বিশেষ শক্তি চাই।

. শ্রীরামকৃষ্ণ-- হাঁ, তা বটে। কিন্তু হ্যতো তুমি ( সংসার ) চেয়েছিলে।

শুক্ষা শীমতীর হাদয়েই ছিলেন, কিন্তু ইচ্ছা হলো, তাই মামুষরপে লীলা। এখন প্রার্থনিং করো, যাতে এ সব কমে যায়। আর মন থেকে ত্যাগ হলেই হলো।

মণি—সে যারা বাহিরে ত্যাগ করতে পারে না। উঁচু থাকের জন্ত একেবারেই ত্যাগ—মনের ত্যাগ ও বাহিরে ত্যাগ।

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন।—আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামক্রফ্ট—বৈরাগ্যের কথা তথন কেমন শুন্লে ?

মণি—আজ্ঞা, ই।।

শ্রীরামরুফ-- বৈরাগ্য মানে কি বল দেখি ?

মণি—বৈরাপ্য মানে শুধু সংসারে বিরাগ নয়। ঈশবে অফুরাগ আর সংসারে বিরাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ইা, ঠিক বলেছ।

"সংসারে টাকার দরকার বটে, কিন্তু উগুনোর জন্ত অতো ভেবো না। যদ্দুছো লাভ—এই ভালো। সঞ্চয়ের জন্ত অত ভেবো না। যারা তাঁকে মন প্রাণ সমর্পন করে—যারা তাঁর ভক্ত, শরণাগত,—তারা ও সব অতো ভাবে না। যত্র আয়—তত্র ব্যয়। এক দিক্ থেকে টাকা আসে, আর এক দিক্ থেকে ধরচ হয়ে যায়। এর নাম যদৃচ্ছালাভ। গীতায় আছে।

[ শ্রীযুক্ত হরিপদ, রাথাল, বাবুরাম, অধর প্রভৃতির কণা ]

ঠাকুর হরিপদর কথা কহিতেছেন।—"হরিপদ সেদিন এসেছিল।"

মণি (সহাত্তে)—হরিপদ কথকতা জানে। প্রহুলাদচরি**ত্তা, শ্রীকৃত্তের** জন্মকথা—এ সব বেশ স্থার করে বলে।

শ্রীরামরুঞ-বটে! সে দিন তার চক্ষু দেখ্লাম, যেন চড়ে রুয়েছে।
রুয়াম,-'তৃই কি পুব ধ্যান করিস?' তা মাধা হেঁট করে থাকে। আমি
তথন বল্লাম,-'অতো নয় রে!'

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর মার নাম করিতেছেন ও চিঞ্চী করিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর বাড়ীতে আরতি আরম্ভ হইল। শ্রাবণ শুক্লা দাদশী ধুলন-উৎসবের দিতীয় দিন। চাঁদ উঠিয়াছে। মন্দির, মন্দির-প্রাক্তন, উন্থান—আনন্দময় হইয়াছে। রাত আটটা হইল। ঘরে ঠাকুর বসিয়া আছেন! রাথাল ও মাষ্টারও আছেন।

শ্রীরামরুষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—বাবুরাম বলে, 'সংসার !—ওরে বাবা !'
মাষ্টার—ও শোন কথা। বাবুরাম সংসারের কি জানে ?
শ্রীরামরুষ্ণ—হাঁ, তা বটে। নিরঞ্জন দেখেছ,—খুব সরল !
মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ। চেহারাতেই আকর্ষণ করে। চোথের ভাবতী কেমন।
শ্রীরামরুষ্ণ—শুধু চোথের ভাব নয়—সমস্ত। তার বিয়ে দেবে বলেছিল,
—তা বে বলেছে, আমার ভুবুবে কেন! (সহাত্তে) হাঁগো, লোকে বলে,
থেটে খুটে গিয়ে পরিবারের কাছে গিয়ে বস্বে নাকি খুব আন্দ হয়।

মাষ্টার— আজ্ঞা, যারা ঐ ভাবে আছে, তাদের হয় বৈকি।

( রাখালের প্রতি, সহাত্তে ) "একজামিন হচ্ছে—Leading question."

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাত্তে )— মায়ে বলে, ছেলের একটা গাছতল। করে দিলে বাঁচি! রোদে ঝলসা পোড়া হয়ে গাছতলায় বস্বে।

মাষ্টার—আজা, রকমারি বাপ মা আছে। মুক্ত বাপ ছেলেদের বিয়ে দেয় না। যদি দেয় সে খুব মুক্ত ! [ঠাকুরের হাস্ত

[ অধর ও মাষ্টারের কালীদর্শন—অধরের চন্দ্রনাধতীর্থ ও সীতাকুণ্ডের গল ]

শ্রীষুক্ত অধর সেন কলিকাতা হইতে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। একটু বসিয়া কালীদর্শনের জন্ম কালীঘরে গেলেন। মাষ্টারও কালী দর্শন করিলেন। তৎপরে চাঁদনীর ঘাটে আসিয়া গঙ্গার কুলে বসিলেন। গঙ্গার জল জ্যোৎস্নায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে। সবে জোয়ার আসিল। মাষ্টার নির্জ্জনে বসিয়া ঠাকুরের অভূত চরিত্র চিস্তা করিতেছেন— জাঁহার অভূত সমাধি অবস্থা,—মূহ্মূহ: ভাব—প্রেমানন্দ,—অবিশ্রাস্ত ঈশ্বর-কথাপ্রসঙ্গ,—ভক্তের উপর অক্তরিম স্কেহ—বালকের চরিত্র—এই সব শ্বরণ করিতেছেন। আর ভাবিতেছেন—ইনি কে—ঈশ্বর কি ভক্তের জন্ত দেহ ধারণ করে এসেছেন?

অধর, মাষ্টার, ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া গিয়াছেন। অধর চট্টগ্রামে কর্ম উপলক্ষে ছিলেন। তিনি চন্দ্রনাথ তীর্থের ও সীতাকুণ্ডের গল্প করিতেছেন।

অধর—সীতাকুণ্ডের জ্বলে আগুনের শিথা জিহ্বার দ্বায় লক্ লক্ করে।

শ্রীরামক্বঞ্চ--এ কেমন করে হয় 🕈

অধর—জলে ভস্ফরস ( Phosphorus ) আছে।

শ্রীযুক্ত রাম চাটুর্য্যে ঘরে আদিয়াছেন। ঠাকুর অধরের কাছে তাঁহার অধ্যাতি করিতেছেন। আর বলিতেছেন;—'রাম আছে, তাই আমাদের অতো ভাবতে হয় না। হরিশ, লাটু, এদের ডেকে ডুকে থাওয়ায়। ওরা হয়তো একলা কোথায় ধ্যান কচ্ছে। সেখান থেকে রাম ডেকে ডুকে আনে।'

### সপ্তদশ খণ্ড

#### ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত অধরের বাড়ীতে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে

## श्रंभ পরিচেছদ

### নরেব্রাদি ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে—সমাধিমনিরে

ঠাকুর শ্রীরামক্ষণ অধরের বাটীর বৈঠকথানায় ভক্তসঙ্গে বিসিয়া আছেন। বৈঠকথানা দিতলের উপর। শ্রীধৃক্ত নরেক্স, মৃথ্যো ল্রাভৃদয়, ভবনাথ, মাষ্টার, চুনিলাল, হাজরা প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁর কাছে বিসিয়া আছেন। বেলা তটা হইবে। আজ শনিবার, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪; (২২শে ভাক্স, ১২৯১); ক্রম্বাপ্রতিপদ তিথি।

ভক্তেরা প্রণাম করিতেছেন। মাষ্টার প্রণাম করিলে পর ঠাকুর অধরকে বলিতেছেন—'নিতাই ডাক্তার আসবে না ?'

শ্রীযুক্ত নরেক্স গান গাইবেন, তার আয়োজন হইতেছে। তানপুরা বাধিতে গিয়া তার ছিঁ ড়িয়া গেল। ঠাকুর বলিতেছেন, 'ওরে কি কর্লি!' নরেক্স বাঁয়া তবলা বাঁধিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন—'তোর বাঁয়া যেন গালে চড় মার্ছে!'

কীর্ত্তনাঙ্গের গান সম্বন্ধে কথা হইতেছে। নরেক্স বলিতেছেন,—'কীর্ত্তনে তাল সম এ সব নাই—তাই অত Popular—লোকে ভালবাসে।'

শ্রীরামক্কঞ--সে কি বল্লি! করুণ বলে তাই অত--লোকে ভালবাসে!
নবেজ গান গাহিতেছেন--

- (১) স্থন্দর ভোমার নাম দীনশরণ হে।
- (२) **যাবে কি ছে দিন আমার বিফলে চলিয়ে**।
  আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নির্বিষ্টে ॥

শীরামক্রফ ( হাজরার প্রতি, সহাস্তে )—প্রথম এই গান করে !
নিরক্ত আরও তুই একটী গান করবার পর বৈষ্ণবচরণ গোন গাইতেছেন—
চিনিব কেমনে হে তোমায় ( হরি ), ওহে বন্ধুরায় ভূলে আছ মথুরায়।

হাতীচড়া জোড়াপরা, ভূলেছ কি ধেমুচরা, ব্রজের মাথন চুরি করা, মনে কিছু হয়।

শ্রীরামক্বঞ্চ-'হরি হরি বল রে বীণে' এটে একবার-হোক্ না।

বৈষ্ণবচরণ গাইতেছেন—

#### ছরি হরি বল রে বীণে !

শীহরির চরণ বিনে পরম তত্ত্ব আর পাবি নে।
হরিনামে তাপ হরে, মুথে বল হরে রুফ্ত হরে,
হরি যদি রুপা করে তবে ভবে আর ভাবি নে।
বীণে একবার হরি বল, হরি নাম বিনে নাহি সম্বল,
দাস গোবিন্দ কয় দিন গেল, অকুলে যেন ভাগি নে।

#### [ ঠাকুরের মৃত্যু হি: সমাধি ও নৃত্য ]

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর শ্রীরামক্তক ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন—
আহা! আহা! হরি হরি বল!

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ভজেরা চভূদ্দিকে বসিয়া আছেন ও দর্শন করিতেছেন। ঘর লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

কীর্ত্তনীয়া ঐ গান সমাপ্ত করিয়া নৃতন গান ধরিলেন।

গান—শ্রীগোরাঙ্গ জ্বনর নব নটবর, তপত কাঞ্চন কায়। (৫৩ প্রষ্ঠা

কীর্দ্ধনীয়া যথন আঁথের দিচ্ছেন, 'হরিপ্রেমের বস্তে ভেসে যায়,' ঠাকুর স্বাধায়মান হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। আবার বসিয়া বাছ প্রসারিত করিয়া আঁথর দিতেছেন।—( একবার হরি বলারে )।

ঠাকুর আঁথর দিতে দিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন ও ইেট মন্তক হইয়া সমাধিত

- (১) 'হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে,
  বল মাধাই মধুর স্বরে'।
  হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
  হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
- (২) হরি বলে আমার গৌর নাচে।
  নাচে রে গৌরাল আমার হেমগিরির মাঝে।
  রালাপায়ে সোণার নৃপ্র রুণু বাজে।
  থেকো রে বাপ নরহরি থেকো গৌরের পাশে।
  রাধার প্রেমে গড়া তহু, ধূলায় পড়ে পাছে।
  বামেতে অবৈত আর দক্ষিণে নিতাই।
  তার মাঝে নাচে আমার চৈতক্ত গোঁসাই॥
  ঠাকুর আবার উঠিয়াছেন ও আঁথর দিয়া নাচিতেছেন—
  (প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে রে)!

সেই অপূর্ব নৃত্য দেখিয়া নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সকলেই ঠাকুরের সঙ্গে নাচিতে লাগিলেন।

নাচিতে নাচিতে ঠাকুর এক একবার সমাধিস্থ হইতেছেন। তথন অন্তর্দশা, মুখে একটি কথা নাই। শরীর সমস্ত স্থির! ভক্তেরা তথন তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই অর্ধ্ধবাহ্য দশা— চৈতছাদেবের যেরূপ হইত, — অমনি ঠাকুর সিংহবিক্রমে নৃত্য করিতেছেন। তথনও মুথে কথা নাই—প্রেমে উন্মন্তপ্রায়!

যথন একটু প্রকৃতিস্থ হইতেছেন—অমনি একবার আঁথর দিতেছেন।
আজ অধ্যের বৈঠকথানার ঘর শ্রীবাদের আদিনা হইয়াছে। হরি নামের
রোল শুনিতে পাইয়া রাজপথে অসংখ্য লোক জমিয়া গিয়াছে।

ভক্তসঙ্গে অনেকক্ষণ নৃত্যের পর ঠাকুর আবার আসন গ্রহণ করিয়াছেন।
এখনও ভাবাবেশ। সেই অবস্থায় নরেক্সকে বলিতেছেন—সেই গানটি—
'আমায় দে মা পাগল করে।'

ঠাকুরের আজ্ঞা পাইয়া নরেন্দ্র গান গাইতেছেন— 'আমায় দে মা পাগল করে।'

ভীরামকৃষ্ণ—আর ঐটী 'চিদানন্দ সিন্ধুনীরে।'

নরেক্ত গাইতেছেন—চিদানল সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।

মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি।

মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল, দেশকাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল,

এখন আনন্দে মাভিয়া, হুবাহু ভুলিয়া, বল রে মন হরি হরি;

শীরামর্ষ্ণ (নরেলেরে প্রতি)—আর 'চিদাকশে' ?—না, ওটা বড় লেখা, না ? আছা, একটু আস্তে আস্তে।

নবেক্স গাইতেছেন—চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেম চক্ষোদয় হে। উপলিল প্রেমসিন্ধু কি আনন্দময় হে। [ দ্বিতীয় ভাগ,৮ পৃষ্ঠা।

শ্রীরামক্ক — আর ঐটে—'হরিরস মদিরা ?' নরেক্র—হরিরস মদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে। লুটায়ে অবনীতল, হরি হরি বলি কাঁদরে॥

ঠাকুর আঁথর দিতেছেন—প্রেমে মন্ত হয়ে হরি হরি বলি কাঁদ রে। ভাবে মন্ত হয়ে,—হরি হরি বলি কাঁদ রে।

ঠাকুর ও ভক্তেরা একটু বিশ্রাম করিতেছেন। নরেন্দ্র আন্তে আত্তে ুঠাকুরকে বলিতেছেন—'আপনি সেই পানটী একবার গাইবেন !—

জীরামক্ষ — আমার গলাটা একটু ধরে গেছে—
কিয়ৎকণ পরে ঠাকুর আবার নরেন্দ্রকে বলিতেছেন—'কোনটি ?'
নরেন্দ্র—ভুবনরঞ্জনরূপ।

ঠাকুর আন্তে আন্তে গাইতেছেন—

ভ্বনরঞ্জনরূপ নদে গৌর কে আনিল রে ( অলকা আবৃত মুখ)

(মেঘেব গায়ে বিজ্ঞলী) ( আন হেরিতে খ্রাম হেরি)।

ঠাকুর আর একটি গান গাইতেছেন—

ভামের নাগাল পেলুম না লো সই। আমি কি হুখে আর ঘরে রই।

খ্যাম যদি মোর হ'তো মাধার চুল।

যতন ক'রে বাঁধতুম্ বেণী সহ, দিয়ে বকুল ফুল॥

(কেশব-কেশ যতনে বাঁধতুম সই) (কেউ নক্তে পার্ত না সই)

(খ্যাম কাল আর কেশ কাল) (কালোয় কালোয় মিশে যেতো গো)।

খ্যাম যদি মোর বেশর হইত, নাশা মাঝে সতত রহিত,—

( অধর চাঁদ অধরে র'ত সই ) ( যা হবার নয়, তা মনে হয় গো )।

( খ্রাম কেন বেসর হবে সই १)।

খ্যাম যদি মোর কঙ্কণ হ'তো, বাহু মাঝে সতত রহিত

্ (কঙ্কণ নাড়া দিয়ে চ'লে যেতুম সই ) (বাহু নাড়া দিয়ে )

ভাম কন্ধণ হাতে দিয়ে, চলে যেতুম সই ( রাজপণে)।

### षिठीय श्रीतराष्ट्रम

### ভাবাবস্থায় অন্তর্দু ফি-নরেক্রাদির নিমন্ত্রণ

পান সমাপ্ত হইল। নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর কথা কহিতেছেন। সহাস্থে বলুছেন, হাজরা নেচেছিল ?

নরেক্স ( সহাস্থে )—আজ্ঞা, একটু একটু।

শ্রীরামক্বন্ধ ( সহান্তে )—একটু একটু ?

নরেক্স ( সহাত্তে )—ভূঁড়ি আর একটী জিনিষ নেচেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাত্তে)—সে আপনি হেলে দোলে—না দোলাতে আপনি দোলে। (সকলের হান্ত)।

শশধর যে বাড়ীতে আছেন, সেই বাড়ীতে ঠাক্রের নিমন্ত্রণ হইবার কথা হইতেছে।

নরেজ্ঞ—বাড়ীওয়ালা থাওয়াবে 🤊

শ্রীরামকৃষ্ণ—তার শুনেছি স্বভাব ভাল না—লোচ্চা।

নরেন্দ্র—আপনি তাই—যেদিন শশধরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়— তাদের ছোঁয়া জলের গেলাস থেকে জল থেলেন না। আপনি কেমন করে জান্লেন যে লোকটার স্বভাব ভাল না ?

[ পুর্বকথা—সিহোড়ে হাদয়ের বাটীতে হাজরা ও বৈষ্ণব সঙ্গে ]

শ্রীরামক্ক (সহাত্তে)—হাজরা একটা জানে,—ওদেশে সিহোড়ে— হৃদের বাড়ীতে।

হাজরা—দে একজন বৈষ্ণব—আমার সঙ্গে দর্শন কর্তে গিছ্লো, যাই সে গিয়ে বসুলো, ইনি তার দিকে পেছন ফিরে বস্লেন।

শ্রীরামক্ক — মামীর সঙ্গে নাকি নষ্ট ছিল—তার পর নেশা গেল।
(নরেক্রের প্রতি) আগে বল্তিস্ আমার অবস্থা সব মনের গতিক
(hallucination)।

নরেন্দ্র—কে জানে ! এখন ত অনেক দেখ্লাম—সব মিলুছে ! নরেন্দ্র বলিতেছেন, ঠাকুর ভাবাবস্থায় লোকের অন্তর বাহির সমস্ত দেখিতে পান-এটা তিনি অনেকবার মিলাইয়া দেখিলেন।

[ ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ্চ ও ভক্তের জ্বাতি বিচার (Caste) ]

ঠাকুর ও ভক্তদের দেবার জন্ম অধর অনেক আয়োজন করিয়াছেন। তিনি এইবার তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন।

মহেক্ত ও প্রিয়নাথ—মুখ্য্যে ভাতৃৎয়কে—ঠাকুর বলিতেছেন, 'কি গো, তোমরা থেতে যাবে না প

তাঁহারা বিনীতভাবে বলিতেছেন—'আজ্ঞা, আমাদের পাক্।' শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাত্তে )—এঁরা সবই কচ্ছেন, শুধু ঐটেতেই সঙ্কোচ।

"এক জ্বনের খণ্ডর ভাস্করের নাম হরি, রুফ, এই সব। এখন হরি নাম ত করতে হবে १—'কিছ হরে ক্বফ বলবার যো নাই। তাই সে অপ कटाइ - 'कटत कृष्टे कटत कृष्टे कृष्टे कही कटत कटत!

ি ফরে রাম, ফরে রাম, রাম রাম ফরে ফরে !

অধর জাতিতে স্থবর্ণবণিক। তাই ব্রাহ্মণ ভক্তেরা কেহ কেহ প্রথম প্রথম তাঁহার বাটীতে আহার করিতে ইতন্ততঃ করিতেন। কিছুদিন পরে যথন তাঁহারা দেখিলেন, স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ওধানে থান, তথন তাঁহাদের চটুকা ভাঙ্গিল।

রাত্রি প্রায় ন'টা হইল। নরেক্ত ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর আনন্দে সেবা করিলেন।

এইবার বৈঠকথানায় আদিয়া বিশ্রাম করিতেছেন—দক্ষিণেখরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উত্যোগ হইতেছে।

আগামী কল্য রবিবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের আনন্দের জন্ত মুথুয্যে প্রাত্ত্বয় কীর্ত্তনের আয়োজন করিয়াছেন। খ্রামদাস কীর্ত্তনীয়া গান গাইবেন। খ্রামদাদের কাছে রাম নিঞ্চের বাটীতে কীর্ত্তন শিথেন।

ঠাকুর নরেব্রুকে কাল দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বলিতেছেন।

প্রীরামকৃষ্ণ ( নরেক্রের প্রতি )—কাল যাবি—কেমন ? নরেক্র—আজা, চেষ্টা করুবো।

শ্রীরামরুষ্ণ-সেখানে নাইবি থাবি।

"ইনিও (মাষ্টার) না হয় গিয়ে থাবেন। (মাষ্টারের প্রতি)—তোমার অম্বর্থ এথন সেরেছে ?—এথন পত্তি (পথ্য) ত নয় ?"

মাষ্টার--আজা না---আমিও যাব।

শিত্যগোপাল বৃন্ধাবনে আছেন। চুনীলাল কয়েকদিন হইল বৃন্ধাবন হইতে ফিরিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহার কাছে নিত্যগোপালের সংবাদ লইতেছেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিবেন। মাধার ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম মন্তকের দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর সম্মেহে তাঁহাকে বলিতেজেন,—'তবে যেও।'

( নরেন্দ্রাদির প্রতি সম্নেছে )—'নরেন্দ্র ভবনাথ, যেও।'

নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইরা প্রণাম করিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তনানন্দ ও কীর্ত্তন্মধ্যে ভক্তসঙ্গে অপূর্ব্ব নৃত্য স্মরণ করিতে করিতে সকলে নিজ নিজ গৃহে ফিরিতেছেন।

আজ ভাদ্র রফাপ্রতিপদ। রাত্রি জ্যোৎসামগ্রী—যেন হাসিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামক্কঞ্চ—ভবনাথ, হাজরা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে—গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বরাভিমুখে যাইতেছেন।

### অফাদশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাম, বাবুরাম, মাষ্টার চুনী অধর, ভবনাথ, নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

## श्रंभ नितरफ्ष

### শ্রীমুখ–কথিত চরিতামৃত—ঘোষপাড়া ও কর্ত্তাভজাদের মত

ঠাকুর শ্রীরামক্রফ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সেই ঘরে নিজের আসনে ছোট থাটটিতে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা এগারটা হইবে, এখনও তাঁহার সেবা হয় নাই।

গত কল্য শনিবার ঠাকুর শ্রীবৃক্ত অধর সেনের বাটীতে ভক্তসঙ্গে শুভাগমন করিয়াছিলেন। হরিনাম-কীর্ত্তন মহোৎসব করিয়া সকলকে ধন্ত করিয়াছিলেন। আজ এথানে শ্রামদাসের কীর্ত্তন হইবে। ঠাকুরের কীর্ত্তনানন্দ দেখিবার জন্ত অনেক ভক্তের সমাগম হইতেছে।

প্রথমে বার্রাম, মাষ্টার, জ্রীরামপুরের ব্রাহ্মণ, মনোমোহন, ভবনাধ, কিশোরী; তৎপরে চুনীলাল, হরিপদ প্রভৃতি; ক্রমে মুখুয্যে ত্রাভ্রম, রাম, স্থরেন্দ্র, তারক, অধর নিরঞ্জন। লাটু, হরীশ ও হাজরা আজ কাল দক্ষিণেখরেই থাকেন। প্রীযুক্ত রামলাল মা কালীর সেবা করেন ও ঠাকুরের তত্ত্বাবধান করেন। শ্রীযুক্ত রাম চক্রবর্তী বিষ্ণুঘরে সেবা করেন। তিনিও মাঝে মাঝে আসিয়া ঠাকুরের তত্ত্বাবধান করেন। লাটু, হরীশ ঠাকুরের সেবা করেন। আজ রবিবার ভাদ্রক্ষা বিতীয়া তিথি। পই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ ; (২০ এ ভাদ্র, ১২৯১)।

মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলে পর ঠাকুর বলিতেছেন— কই, নরেন্দ্র এলো না 🏲

নরেক্স সে দিন আসিতে পারেন নাই। শ্রীরামপুরের বান্ধণটা রামপ্রসাদের গানের বই আনিয়াছেন ও সেই পুস্তক হইতে মাঝে মাঝে গান পড়িয়া ঠাকুরকে শুনাইতেছেন।

শ্রীরামক্ষ ( ব্রাহ্মণের প্রতি )—কই পড় না ? ব্রাহ্মণ—বসন পরো, মা বসন পর, মা বসন পরো ! শ্রীরামকৃষ্ণ—ও সব রাখো, আকাট বিকাট ! এমন পড় যাতে ভক্তি হয়। ব্রাহ্মণ—কে জানে কালী কেমন ষড় দর্শনে না পায় দর্শন।

[ ঠাকুরের 'দরদী'-পরমহংস, বাউল ও সাঁই ]

শ্রীরামক্ত (মাষ্টারের প্রতি)—কাল অধর সেনের বাড়ী ভাবাবস্থায় একপাশে থেকে পায়ে ব্যথা হয়েছিল। তাই ত বাবুরামকে নিয়ে যাই। স্বরদী! এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন—

মনের কথা কইবো কি সই কইতে মানা। দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না ॥
মনের মামুষ হয় যে জনা. নয়নে তার যায় গো চেনা,

সে হু এক জনা; সে যে রসে ভাসে প্রেমে ডোবে,

কচ্ছে রসের বেচা কেনা। (ভাবের মাছুষ)

মনের মাত্র্য মিলবে কোথা, বগলে তার ছেঁড়া কাঁথা,

ও সে কয় না গো কথা; ভাবের মাত্ম উজান পথে, করে আনাগোনা। ( মনের মাত্ম, উজান পথে করে আনাগোনা)।

"বাউলের এই সব গান। আবার আছে—

দিরবেশ দাঁড়াবে, সাধের করোয়াধারী দাঁড়ারে তোর রূপ নেহারি !

শাক্তমতের সিদ্ধকে বলে কৌল। বেদাস্তমতে বলে পরমহংস। বাউল বৈফ্তবদের মতে বলে সাঁই। সাঁইয়ের পর আর নাই'।

"বাউল দিছ হলে সাঁই হয়। তথন সব অভেদ। অর্দ্ধেক মালা গোহাড়, অর্দ্ধেক মালা তুলদীর। হিঁত্র নীর—মুসলমানের পীর।' [ আলেখ, হাওয়ার থবর, পৈঠে, রসের কাজ, থোলা নামা ]

শাঁইয়েরা বলে—আলেথ! আলেথ! বেদ্মতে বলে একা; ওরা বলে আলেথ। জীবদের বলে—'আলেথ আলে, আলেথ যায়'; অর্থাৎ জীবাত্মা অব্যক্ত থেকে এ্সে তাইতে লয় হয়।

'তারা বলে, হওয়ার খবর জান ৽

"অর্থাৎ কুলকুগুলিনী জ্বাগরণ হলে ঈড়া পিল্লা স্ব্যা—এদের ভিতর দিয়ে। যে মহাবায় উঠে, তাহার থবর।

শিজজাসা করে, কোন পৈঠেতে আছ ?—ছটা পইঠে—ষড়চক্র।
শিদি বলে পঞ্চমে আছে, তার মানে যে, বিশ্বদ্ধ চক্রে মন উঠেছে।
( মাষ্টারের প্রতি )—"তথন নিরাকার দর্শন। যেমন গানে আছে।"
এই বলিয়া ঠাকুর একটু স্থর করিয়া বলিতেছেন—"তদুর্দ্ধেতে আছে

. [ পূর্বকথা—বাউল ও ঘোষপাড়ার কর্ত্তাভজাদের আগমন ]

মাগো অনুজে আকাশ। সে আকাশ রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ।"

"একজন বাউল এসেছিল। তা আমি বলাম, 'তোমার রসের কাজ সব হয়ে গেছে ?—থোলা নেমেছে ?' যত রস জাল দেবে, তত রেফাইন (refine) হবে। প্রথম, আকের রস—তারপর গুড়—তারপর দোলো—তারপর চিনি—তার পর মিছরি, ওলা এই সব। ক্রমে ক্রমে আরও রেফাইন হচ্চে।

"থোলা নামবে কথন? অর্থাৎ সাধন শেষ হবে কবে?— যথন ই স্রিয় জয় হবে— যেমন জে কৈর উপর চূণ দিলে জোক আপনি থলে পড়ে যাবে,— ই স্রিয় তেয়ি শিথিল হয়ে যাবে। রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ।

"ওরা অনেকে রাধাতত্ত্বের মতে চলে। পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে সাধন করে। পৃথিবীতত্ত্ব, জনতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, বায়্তত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব—মল, মূত্র, রজ, বীজ এই সব তত্ত্ব। এ সাধন বড় নোংরা সাধন; যেমন পায়ধানার ভিতর দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢোকা!

"একদিন আমি দালানে থাছি। একজন ঘোষপাড়ার মতের লোক

এলো। এসে বলছে,—'তুমি খাছো, না কারুকে খাওয়াচ্ছ ? অর্থাৎ যে এ মতে সিদ্ধ হয়, সে দেখে যে, অন্তরে ভগবান আছেন।

শ্বারা এ মতে সিদ্ধ হয়, তারা অন্ত মতের লোকেদের বলে 'জীব'। বিজ্ঞাতীয় লোক পাকলে কথা কবে না। বলে,—এথানে 'জীব' আছে।

[ পূর্বকথা—জন্মভূমি দর্শন; সরীপাথরের বাড়ী হৃত্যকে ]

"ও দেশে এই মতের লোক একজন দেখেছি। সরী (সরস্বতী) পাধর— মেরেমাছ্য। এ মতের লোকে পরস্পরের বাড়ীতে থায়, কিন্তু অক্স মতের লোকের বাড়ী থাবে না। মল্লিকরা সরী পাধরের বাড়ীতে গিয়ে থেলে তবু হুদের বাড়ীতে থেলে না। বলে ওরা 'জীব'। (হাস্ত)!

ভামি এক দিন তার বাড়ীতে হৃদের সঙ্গে বেড়াতে গিছলাম। বেশ ভুলসী বন করেছে। কড়াই মৃড়ি দিলে, ছটী খেলুম। হৃদে অনেক খেয়ে ফেল্লে,—তার পর অস্থ

ত্বা সিদ্ধাবস্থাকে বলে সহজ অবস্থা। এক থাকের লোক আছে, তার'
'সহজ্ব' 'সহজ্ব' করে চেঁচায়। সহজাবস্থার হুটী লক্ষণ বলে। প্রথম—কৃষ্ণগদ্ধ
গায়ে থাকবে না। বিতীয়—পদ্মের উপর অলি বসবে, কিন্তু মধু পান করবে
না। 'কৃষ্ণগদ্ধ' নাই,—এর মানে ঈশ্বরের ভাব সমস্ত অন্তরে,—বাহিরে কোন
চিক্ত নাই,—হরিনাম পর্যান্ত মুথে নাই। আর একটার মানে, কামিনীতে
আসক্তি নাই—জিতেক্রিয়।

ত্রা ঠাকুরপূজা, প্রতিমাপূজা, এসব লাইক্ (like) করে না, জীবস্থ মামুষ চায়। তাই ত ওদের এক থাকের লোককে বলে কর্ত্তা ভজা, অর্থাৎ মারা কর্ত্তাকে—গুরুকে — ঈশ্ববোধে ভজনা করে—পূজা করে।"

## দ্বিতীয় পরিচেছ্দ

### শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্বাধর্মসমবয়

Why all Scriptures—all Religions—are true.

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখছো কত রকম মত ! মত, পথ ! অনস্ত মত, অনস্ত পথ ! ভবনাথ—এখন উপায় !

শ্রীরামক্বক্ষ — একটা জোর করে ধরতে হয়। ছাদে উঠতে গেলে পাকা দিঁ ড়িতে উঠা যায়, একথানা মইয়ে উঠা যায়, দড়ির দিঁ ড়িতে উঠা যায়, এক গাছ দড়ি নিয়ে উঠা যায়, এক গাছা বাঁশ দিয়ে, উঠা যায়। কিন্তু এতে থানিকটা পা ওতে থানিকটা পা দিলে হয় না। একটা দৃঢ় করে ধর্তে হয়। ঈশ্বরলাভ কর্তে হলে, একটা পথ জোর করে ধরে যেতে হয়।

"আর নেব মতকে এক একটি পথ বলে জানবে। আমার ঠিক পথ, আর সকলের মিথ্যা এরপ বোধ না হয়। বিদেষভাব না হয়।

[আমি কোন্পথের ? কেশব, শশধর ও বিজয়ের মত ]

"আচ্ছা, আমি কোন্ পথের ? কেশব সেন বলতো, আপনি আমাদেরই মতের,—নিরাকারে আসছেন। শশধর বলে, ইনি আমাদের। বিজয়ও (গোস্বামী) বলে, ইনি আমাদের মতের লোক।"

' ঠাকুর কি বলিতেছেন যে, আমি সব পথ দিয়াই ভগবানের নিকট পৌছিয়াছি—তাই সব পথের থবর জানি ? আর সকলধর্মের লোক আমার কাছে এসে শাস্তি পাবে ?

ঠাকুর পঞ্চটির দিকে মাধার প্রভৃতি ত্একটি ভক্তের সঙ্গে যাইতেছেন—
মুথ ধুইবেন। বেলা বারোটা, এইবার বান আদিবে। তাই শুনিয়া ঠাকুর
পঞ্চবির পথে একটু অপেকা করিতেছেন।

[ভাব মহাভাবের গূঢ় তত্ত্ব—গঙ্গার জোয়ার ভূঁটো দর্শন ] ভক্তদের বলিতেছেন—'জোয়ার ভূঁটো কি আশ্চর্যা!' শিক্ষ একটা ভাথো,—সমুদ্রের কাছে নদীর ভিতর জোয়ার ভাঁটা থেলে।
সমুদ্র থেকে অনেক দ্র হ'লে এক টানা হয়ে যায়! এর মানে কি ?— ঐ ভাবটী
আবোপ কর। যারা ঈশ্বরের খুব কাছে, তাদের ভিতরই ভক্তি, ভাব, এই
সব হয়; আর হু এক জনের ( ঈশ্বরকোটির ) মহাভাব, প্রেম—এ সব হয়।

( মাষ্টারেব প্রতি )—আচ্ছা, জোয়ার ভাঁটা কেন হয় 🤊

মাষ্টার—ইংরাজী জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলে যে, স্থ্য ও চক্ষের আকর্ষণে ঐরপ হয়। এই বলিয়া মাষ্টার মাটীতে অঙ্ক পাতিয়া পৃথিবী, চন্দ্র ও স্থ্যের গতি দেখাইতেছেন। ঠাকুর একটু দেখিয়াই বলিতেছেন—'থাক্, ওতে আমার মাধা ঝনু ঝনু করে!'

কথা কহিতে কহিতে বান ডাকিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে জলো-চ্ছাস-শব্দ হইতে লাগিল। ঠাকুরবাড়ীর তীরভূমি আঘাত করিতে করিতে উত্তর দিকে বান চলিয়া গেল।

ঠাকুর একদৃষ্টে দেখিতেছেন। দ্রের নৌকা দেখিয়া বালকের স্থায় বলিয়া উঠিলেন—'স্থাখো, স্থাখো, ঐ নৌকাখানি বা কি হয়!'

ঠাকুর পঞ্চবীমূলে মাষ্টারের সহিত কথা কহিতে কহিতে আসিয়া পড়িয়াছেন। একটা ছাতা সঙ্গে, সেই পঞ্চবটীর চাতালে রাথিয়া দিলেন। নারাণকে সাক্ষাৎ নারায়ণের মত দেখেন, তাই বড় ভালবাসেন। নারাণ ইশ্বলে পড়ে। এবার তাহারই কথা কহিতেছেন।

[ মাষ্টারকে শিক্ষা, টাকার সন্থাবহার-নারাণের জন্ম চিস্তা ]

শ্রীরামক্কষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—নারাণের কেমন স্বভাব দেখেছ ? সকলের সঙ্গে মিশ্তে পারে—ছেলে বুড়ো সকলের সঙ্গে! এটা বিশেষ শক্তি না হলে হয় না। আর স্কাই তাকে ভালবাসে। আচ্ছা, সে ঠিক সরল কি ?

মাষ্টার—আজ্ঞা, খুব সরল বলে বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভোমার ওখানে নাকি যায় ?

মাষ্টার—আজ্ঞা, ছ এক বার গিছলো।

শ্রীরামরুষ্ণ-একটা টাকা দেবে ? না কালীকে বলবো ?

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাম, বাবুরাম, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১৭৭ মাষ্টার—আজ্ঞা, বেশ তো, আমি দিব।

শ্রীরামক্ক — বেশ তো — সম্বরে বাদের অহুরাগ আছে, তাদের দেওয়া ভাল। টাকার সন্ব্যবহার হয়। সব সংসারে দিলে কি হবে ?

কিশোরীর ছেলে পুলে হয়েছে। কম মাছিনা—চলেনা। ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন—'নারাণ বলেছিল, কিশোরীর একটা কর্মা করে দেবে। নারাণকে একবার মনে করে দিও না।"

মাষ্টার পঞ্চবটীতে দাঁডাইয়া। ঠাকুব কিয়ৎক্ষণ পরে ঝাউতলা ছইতে ফিরিলেন। মাষ্টারকে বলিতেছেন—'বাহিরে একটা মাদ্র পাত্তে বোলোতো আমি একটু পরে যাচ্ছি—একটু শোবো।'

ঠাকুর ঘরে পৌছিয়া বলিতেছেন—"তোমানের কাক্রই ছাতাটা আন্তে মনে নাই। (সকলের হাস্ত)। ব্যস্তবাগীশ লোক কাছের জিনিয়ও দেখতে পায় না! একজন আর একটা লোকের বাড়ীতে টিকে ধরাতে গিছলো, কিছ হাতে লঠন জল্ছে!

্রতিকজন গামছা খুঁজে খুঁজে তার পর দেগে, কাথেতেই রয়েছে!"
[ ঠাকুরের মধ্যাক্ত-দেবা ও বাবুরামাদি সংকোপাক ]

ঠাকুরের জন্ম মা কালীর অয়প্রসাদ আনা হইল। ঠাকুর সেবা করিবেন। বেলা প্রায় একটা। আহারাস্তে একটু বিশ্রাম করিবেন। ভক্তেরা তবুও ঘরে সব বিসিরা আছেন। বুঝাইয়া বলার পর বাহিরে গিয়া বসিলেন। হরীশ, নিরঞ্জন, হরিপদ, রায়া-বাড়ী গিয়া প্রসাদ পাইবেন। ঠাকুর হরীশকে বলিতেছেন, তোদের জন্ম আমসন্ত নিয়ে যাস্।

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। বাবুরামকে বলিতেছেন,—'বাবুরাম, কাছে একটু আয়,না ?' বাবুরাম বলিলেন, 'আমি পান মাজছি।'

শ্রীরামকৃষ্ণ —রেখে দে পান সাজা।

ঠাকুর বিশ্রাম করিতেছেন। এ দিকে বকুলতলায় ও পঞ্চবটী তলায় কয়েকটী ভক্ত বসিগ্না আছেন,—মুখ্যোরা, চুনীলাল, হরিপদ, ভবনাথ তারক। তারক শ্রীরন্দাবন হইতে সবে ফিরিয়াছেন। ভক্তরা তাঁর কাছে রন্দাবনের গল্ল শুনিতেছেন। তারক নিত্যগোপালের সহিত র্ন্দাবনে এতদিন ছিলেন।

## एछोरा भितराष्ट्रम

### ভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তনানন্দে—ভক্তসঙ্গে নৃত্য

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। সম্প্রদায় লইয়া ভামদাস মাথুর কীর্ত্তন গাইতেছেন—

নাথ দরশস্থথে ইত্যাদি।

'প্রথময় সায়র, মরুভূমি ভেল্। জলদ নেহারই, চাতকী মরি গেল।

শ্রীমতীর এই বিরহদশা বর্ণনা শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। তিনি ছোট-থাটটীর উপর নিজের আসনে; বাবুরাম, নিরঞ্জন, রাম, মনমোহন, মাষ্টার, স্থরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন। কিন্তু গান ভাল জমিতেছে না।

কোন্নগরের নবাই চৈতন্সকে ঠাকুর কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। নবাই মনমোহনের পিতৃব্য। পেনশন লইয়া কোন্নগরে গঙ্গাতীরে ভজন সাধন করেন। ঠাকুরকে প্রায় দর্শন করিতে আসেন।

নবাই উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। ঠাকুর আসন ত্যাগ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অমনি নবাই ও ভক্তেরা তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন বেশ জমিয়া গেল। মহিমাচরণ পর্যান্ত ঠাকুরের সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন।

কীর্ত্তনাত্তে ঠাকুর নিজের আসনে উপবেশন করিলেন। হরিনামের পর এবার আনন্দময়ী মায়ের নাম করিতেছেন। ঠাকুর ভাবে মন্ত হইয়া মার নাম করিতেছেন। নাম করিবার সময় উদ্ধৃষ্টি।

- ( > )—(त्रा जानन्यश्री हट्स या जायाश्र नितानन्य काटत ना ।
  - (২)—ভাবিলে ভাবের উদর হয়। যেমন ভাব, তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়॥ যে জন কালীর ভক্ত জীবসুক্ত নিত্যানন্দময়॥ কালীপদস্থাহ্রদে চিত্ত যদি রয়। পূজা হোম জপ বলি কিছুই কিছু নয়॥

- (৩)—তোদের থ্যাপার হাট বাজ্ঞার মা (তারা)।
  কব গুণের কথা কার মা তোদের ॥
- . পজ বিনে গো আরোহণে ফিরিস্ কলাচার।
  মণি মুক্তা ফেলে পরিস্ গলে নরশির হার॥
  শাশানে মশানে ফিরিস্ কার বা ধারিস্ধার।
  রামপ্রশাদকে ভব্বোরে কর্ত্তে হবে পার॥
- ( 8 )—গন্ধা গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়। কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়॥
- ( ৫ )—আপনাতে আপনি থেকো মন, যেয়ে। না কো কারু ঘরে। যা চাবি ভাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে ॥
- (७)-- मकत्ना व्यामात मनवमता श्रामानम नीनकमतन।
- ( ৭ )—যতনে হৃদয়ে রেথো আদরিণী খ্রামা মাকে। মন তুই ছাথ, আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।

ঠাকুর এই গানটা গাইতে গাইতে দণ্ডায়মান হইলেন। মার প্রেমে উন্মন্তপ্রায়! 'আদরিণী খ্যামা মাকে হৃদয়ে রেখো' এ কথাটা যেন ভক্তদের বার বার বলিতেছেন।

ঠাকুর এইবার যেন স্থরাপানে মত হইয়াছেন। নাচিতে নাচিতে আবার গান গাইতেছেন—

#### মা কি আমার কাল রে।

कारलाक्रम निगमती, श्रुनिभव करत व्यारला रत ।

ঠাকুর গাইতে গাইতে বড় উলিতেছেন দেখিয়া নিরঞ্জন তাঁহাকে ধারণ করিতে গেলেন। ঠাকুর মৃত্ত্বরে 'য়্যাই! শালা ছুঁস্নে' বলিয়া বারণ করিতেছেন। ঠাকুর নাচিতেছেন দেখিয়া ভক্তেরা দাঁড়াইলেন। ঠাকুর মাষ্টারের হন্ত ধারণ করিয়া বলিতেছেন—'য়্যাই শালা নাচ!'

[ বদাস্তবাদী মহিমার প্রভূসঙ্গে সন্ধীর্তনে নৃত্য ও ঠাকুরের আনন্দ ]
ঠাকুর নিজের আগনে বসিয়া আছেন। ভাবে গর্গর মাতোয়ারা!

ভাব কিঞ্চিত উপশম হইলে বলিতেছেন—ওঁওঁওঁওঁওঁওঁওঁওঁওঁ কলী! আবার বলিতেছেন, তামাক থাব। ভক্তেরা অনেকে দাঁড়াইয়া আছেন। মহিমাচরণ দাঁড়াইয়া ঠাকুরকে পাথা করিতেছেন।

শ্রীরামন্ত্রক্ক (মহিমার প্রতি)—আপনারা বোসো।

"আপনি বেদ থেকে একটু কিছু ভনাও।"
মহিমাচরণ আর্ত্তি করিতেছেন—'জয় জজ্ঞমান' ইত্যাদি।
আবার মহানির্বাণতত্র হইতে স্তব আর্ত্তি করিতেছেন—
উন্তর্ভি সত্তে তে জগৎকারণায়, নমস্তে চিতে সর্বলোকাশ্রয়য়।
নমোহদৈততত্ত্বায় মৃত্তিপ্রদায়, নমো ব্রন্ধণে ব্যাপিনে শ্বাশ্বতায় ॥
স্বমেকং শরণ্যং ভ্রেকং বরেণ্যং, স্বমেকং জগৎপালকং স্থপ্রকাশম্।
স্বমেকং জগৎকর্তুপাতৃপ্রহর্ত্ত, স্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্বিকয়ম্।
ভ্রমানাং ভয়ং ভীষণাং ভীষণানাং, গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোটচেঃ পদানাং নিয়ন্তু স্বমেকং, পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্।
বয়স্তাং স্বরামো বয়ন্তাজ্জামো, বয়স্তাং জগৎসাক্ষিরপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং, ভবাস্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥
ঠাকুর হাত জ্রোড় করিয়া স্তব শুনিলেন। পাঠান্তে ভক্তিভরে নমস্কার
করিলেন। ভক্তেরাও নমস্কার করিলেন।

ভাধর কলিকাতা হইতে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

প্রীরামক্ষণ ( মাষ্টারের প্রতি )—আজ খুব আনন্দ হলো! মহিম চক্রবর্তী এদিকে আসছে। হরিনামে আনন্দ কেমন দেখ্লে! না ?

মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ।

মহিমাচরণ জ্ঞানচর্চ্চা করেন। তিনি আজ হরিনাম করেছেন, আর কীর্ত্তনসময়ে নৃত্য করিয়াছেন—তাই ঠাকুর আহলাদ করিতেছেন।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ভক্তেরা অনেকেই ক্রমে ক্রমে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদ্যুষ্ঠ গ্রহণ করিলেন।

## চতুর্থ পরিচেছদ

### প্রবৃত্তি না নির্তি—অধরের কর্ম—বিষয়ীর উপাসনা ও চাকরী

সন্ধ্যা হইল। ফরাস দক্ষিণের লম্বা বারাণ্ডায় ও পশ্চিমের গোল বারাণ্ডায় আলো জালিয়া নিয়া গেল। ঠাকুরের ঘবে প্রদাপ জালা হইল ও ধুনা দেওয়া হইল। কিয়ৎক্ষণ পবে চাঁদ উঠিলেন। মন্দির, মন্দিরপ্রাঙ্গণ, উত্তানপথ গঙ্গাতীর, পঞ্চটী, বৃক্ষশীর্ষ, জ্যোৎমায় হাসিতে লাগিল।

ঠাকুর নিজাসনে বসিয়া আবিষ্ট হইয়া মার নাম ও চিস্তা করিতেছেন।
অধর আসিয়া বসিয়াছেন। ঘরে মাষ্টার ও নিরঞ্জনও আছেন। ঠাকুর
অধবের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামক্রফ—কি গো তুমি এখন এলে! বত কীর্ত্তন নাচ হয়ে গেল।
শ্রামদাদের কীর্ত্তন—রামের ওস্তাদ। কিন্তু আমার তত ভাল লাগলো না,
উঠতে ইচ্ছা হল না। ও লোকটার কথা তারপর শুনলাম। গোপীদাদের
বদলী বলেছে—আমার মাধার যত চুল তত উপপত্নী করেছে। (সকলের
হাস্ত্র)। তোমার কর্ম্ম হলো না ?

অধর ডেপুটা, তিন শত টাকা বেতন পান। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির Vice-chairman এর কর্মের জন্ম দরথাস্ত করিয়াছিলেন—মাহিনা হাজার টাকা। কর্মের জন্ম অধর কলিকাতার বড় বড় লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

[ নিবৃতিই ভাল — চাকরীর জন্ম হীনবৃদ্ধি বিষয়ীর উপাদনা ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার ও নিরঞ্জনেব প্রতি)—হাজ্বরা বলেছিল—অধরের কর্ম হবে, তুমি একটু মাকে বল। অধরও বলেছিল। আমি মাকে একটু বলেছিলাম—'মা, এ তোমার কাছে আনাগোনা কচ্ছে, যদি হয় তে।

হোক না।' কিন্তু সেই সলে মাকে বলেছিলুম—'মা, কি হীনবৃদ্ধি! জ্ঞান ভক্তিনা চেয়ে তেমুমার কাছে এই সব চাচেছ।'

( অধরের প্রতি ) "কেন হীনবৃদ্ধি লোকগুলোর কাছে অত আনাগোনা করলে ? এত দেখলে শুনলে !—সাতকাণ্ড রামায়ণ, সীতা কার ভার্য্য। অমুক মল্লিক হীনবৃদ্ধি। আমার মাহেশে যাবার কথায় চল্ভি নৌকা বন্দোবস্ত করেছিল,—আর বাড়ীতে গেলেই হৃত্বে বল্তো—হৃত্ব, গাড়ী রেখেছো ?"

অধর—সংসার কর্তে গেলে এ সব না করলে চলে না আপনি তা বারণ করেন নাই ?

[ উন্নাদের পর মাহিনা সই করণার্থ থাজাঞ্চির আহ্বান-কথা ]

শ্রীরামক্ত নির্ত্তি ভাল শ্রের্তি ভাল নয়। এই অবস্থার পর আমার মাইনে সই করাতে ডেকেছিল—যেমন স্বাই ধাঞ্চাঞ্চির কাছে সই করে। আমি বল্লাম—তা আমি পারবো না। আমি ত চাচিছ না। তোমাদের ইচ্ছা হয় আর কাক্তকে দাও ?

#### "এক ঈশ্বরের দাস া—আবার কার দাস হবো ?

— মল্লিক, আমার থেতে বেলা হয় হলে, রাঁধবার বামুন ঠিক করে দিছলো। এক মাস এক টাকা দিছলো। তথন লজ্জা হলো। ডেকে পাঠালেই ছুটতে হতো।—আপনি যাই, সে এক।

শ্হীনবৃদ্ধি লোকের উপাসনা। সংসার এই সব—আরও কচ কি ?

[ পৃৰ্বকথা—উন্মাদের পর ঠাকুরের প্রার্থনা—সস্তোষ ( Contentment ) ]

"এই অবস্থা যাই হোলো, রকম সকম দেখে মাকে অমনি বল্লাম—মা, ঐথানেই মোড় ফিরিয়ে দাও!—স্থামুখীর রালা—আর না আর না—থেয়ে পার কালা! (সকলের সহাস্থা)।

[ বাল্য-কামারপুকুরে ঈশ্বর ঘোষাল ডিপুটি দর্শন কথা ]

শ্রীরামক্ক ন্যার কর্ম কছে, তারই করো। লোকে পঞ্চাশ টাকা একশ টাকা মাইনের জন্ম লালায়িত! ভূমি তিন শ টাকা পাছে। ওদেশে ডিপ্ট আমি দেখেছিলাম। ঈশ্বর ঘোষাল। মাথায় তাজ—সব হাড়ে কাঁপে! ছেলেবেলায় দেখেছিলাম। ডিপুটি কি কম গা!

"যার কর্ম কচ্ছ, তারই করো। একজনের চাকরী কল্লেই মন থারাপ হয়ে যায়, আবার পাঁচ জনের!

[ চাকরীর নিন্দা, শস্তু ও মথুরের ধনের আদর—নরেন্দ্র Headmaster ]

"একজন স্ত্রীলোক একজন মুছলমানের উপর আগজ্ঞ হয়ে, তার সঙ্গে আলাপ কর্বার জন্ম ডেকেছিল। মুছলমানটি সাধুলোক ছিল সে বলে—আমি প্রস্রাব করবো, আমার বদনা আনতে যাই। স্ত্রীলোকটি বল্লে তা—এইখানেই হবে, আমি বদনা দিব এখন। সে বল্লে—তা হবে না। 'আমি যে বদনার কাছে একবার লজ্জা ত্যাগ করেছি, সেই বদনাই ব্যবহার করবো, —আবার নৃতন বদনার কাছে নিল্জি হবো না। এই বলে সে চলে গেল। মাগীটারও আক্লেল হলো। সে বদনার মানে বুঝালে উপপতি।

নরেক্স পিতৃবিয়োগের পর বড়ই কণ্টে পড়িয়াছেন। মা ও ভাইদের ভরণপোষণের জ্বন্ধ তিনি কাজ কর্ম খুঁজিতেছেন। বিভাসাগরের বৌবাজ্বার ইস্কুলে দিন কতক হেড মাষ্টারের কর্ম করিয়াছিলেন।

অধর-অভা, নরেন্দ্র কর্ম্ম করবে কি না ?

শ্রীরামরুষ্ণ--ইা---সে করবে। মাও ভাইরা আছে।

অধর — আছে, নরেন্দ্রে পঞ্চাশ টাকায়ও চলে, এক শ টাকায়ও চলে। নরেন্দ্র একশ টাকার জন্ম চেষ্টা করবে কি না।

শ্রীরামরুষ্ণ—বিষয়ীরা ধনের আদর করে,—মনে করে, এমন জিনিয আর হবে না! শভুরজে—'এই সমস্ত বিষয় তাঁর পাদপল্মে দিয়ে যাব, এইটী ইচছা।' তিনি কি বিষয় চান ? তিনি চান জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য।

শগরনা চুরির সময় সেজ বাব্ বলে—'ও ঠাকুর ! ভূমি গয়না রক্ষা করতে পার্বে না ? হংসেখরী কেমন রক্ষা করেছিল !'

 আমি কালীঘর থেকে শুনলাম! সেজবাবু আর হাদে একসঙ্গে পরামর্শ কচ্ছিল। আমি এসে সেজ বাবুকে বল্লাম—ছাথো অমন বৃদ্ধি কোরো না!— ওতে আমার ভারী হানি হবে!

অধর—যা নলেছেন, স্মষ্টির পর থেকে ছটি সাতটা হদ্দ ওক্সপ হয়েছে।

শ্রীরামরক্ষ—কেন, ত্যাগী আছে বই কি ? ঐশ্বর্যা ত্যাগ করলেই লোকে
'পুশক্তে পারে। এমনি আছে—লোকে জানে না। পশ্চিমে নাই ?

অধর—কলকাতার মধ্যে একটি জানি—**দেবেন্দ্র ঠাকুর।** 

শ্রীরামক্তরু—কি বলো !—ও যা ভোগ করেছে, অমন কে করেছে।—
যথন সেজ বাবুব সঙ্গে ওর বাডীতে গেলান, দেখলাম, ছোট ছোট ছোট ছোল
অনেক ডাক্তার এখেছে, ওঁমধ লিগে দিছে। যার আট চেলে আবার মেয়ে
সে ঈশ্বর ভিডা করবে না ভো কে করবে ৪ এত ঐশব্য ভোগ করার পর যদি
ঈশ্বরচিস্তা না করতো, লোকে খলতো ধিক্।

নিরঞ্জন—ঘারকানাথ ঠাকুরের ধার উনি শোধ করেছিলেন।

প্রীরামক্ষ্ণ — রেখে দে ও প্র ক্থা! আর জালাস নে! ক্ষমতা থেকেও যে বাপের ধার শোধ করে না, সে কি আর নামুন ?

ভিবে সংসারীরা একেবারে ডুবে থাকে, তাদের তুলনায় খুব ভাল— তাদের শিক্ষা হবে।

ঠিক ঠিক ভ্যাগী ভক্ত আর সংসারী ভক্ত অনেক তফাং। ঠিক ঠিক স্ন্যাগী—ঠিক ঠিক ভ্যাগী ভক্ত—মৌমাছির মত। মৌমাছি ফুল বই আর কিছুতেই বসবে না। মধুপান বই আর কিছু পান করবে না। সংসারী ভক্ত অন্থ নাছির মত, সন্দেশেও বসছে, আর পচা গায়ে বসছে। বেশ ঈশ্বরের ভাবেতে রয়েছে, আবার কামিনীকাঞ্চন লয়ে নত হয়।

"ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত চাতকের মত। চাতক স্থাতি নক্ষত্রের মেঘের জাল বই আব কিছু থাবে না। সাত সমূদ্র নদী ভরপুর! সে অভ্য জাল থাবে না! কামিনীকাঞ্চন স্পার্শ করবে না। কামিনীকাঞ্চন কাছে রাথবে না, পাছে আস্তিক হয়।"

### शक्त श्रीतराष्ट्रम

#### চৈত্যদেব, ঠাকুর শ্রীরামক্বম্ব ও লোকমায

অধর—হৈতন্তও ভোগ করেছিলেন।

শ্রীরামক্বঞ্চ — (চমৎকৃত হুইয়া) — কি ভোগ করেছিলেন ?

অধর—অত পণ্ডিত ৷ কত মান !

শ্রীরামক্কষ্ণ-অত্যের পক্ষে মান। তার পক্ষে কিছু নয়।

তুমিই আমার মানো আর নিরঞ্জন মানে, আমার পক্ষে এক—সত্য করে বলছি। একজন টাকাওয়ালা লোক হাতে থাকবে, এ মনে আমার হয় না। মনোমোহন বল্লে— সুরেন্দ্র বলেছে, রাথাল এর কাছে থাকে—নালিশ চলে। আমি বল্লাম কে রে স্থারেন্দ্র ? তার সতর্ঞ আর বালিশ এথানে আছে! আর সে টাকা দেয় ?"

অধর-দশ টাকা করে মাসে বুঝি দেন ?

শ্রীরামক্ষ্য—দশ টাকায় হুমাস হয়। ভজেরা এখানে থাকে—দে ভক্তসেবার জন্ম দেয়! সে তার পুণ্য, আমার কি ? আমি যে রাখাল, নরেক্স এদের ভালবাসি, সে কি কোন নিজের লাভের জন্ম ?

মাষ্টার-মার ভালবাসার মত।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মা তবু চাকরী করে থাওয়াবে বলে অনেকটা করে। আমি এদের যে ভালবাসি সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখি।—কথায় নয়।

[ ঠিক ঠিক ত্যাগীর ভার ঈশ্বর লন—'অনস্তাশ্চিস্কয়ন্ত']

শ্রীরামকৃষ্ণ ( অধরের প্রতি )—শোনো ! আলো জ্বালে বাছলে পোকার অভাব হয় না। তাঁকে লাভ কল্লে তিনি সব জ্বোগাড় করে দেন—কোন অভাব রাথেন না। তিনি হৃদয় মধ্যে এলে সেবা করবার লোক অনেক এসে জ্বোটে।

"একটি ছোকরা সন্ন্যাসী গৃহস্থবাডী ভিক্ষা কর্ত্তে গিছিল। সে আজন্ম সন্ন্যাসী। সংসারের বিষয় কিছু জ্বানে না। গৃহস্থের একটি বুবতী মেয়ে এসে ভিক্ষা দিলে। সন্ন্যাসী বলে, মা এর বুকে কি ফোড়া হয়েছে। মেয়েটির মা বলে, না বাবা! ওর পেটে ছেলে হবে বলে ঈশ্বর শুন করে দিয়েছেন— ঐ শুনের হ্ধ ছেলে খাবে। সন্ন্যাসী তথন বলে, তবে আর ভাবনা কি ? আমি আর কেন ভিক্ষা করবো ? যিনি আমায় শৃষ্টি করেছেন তিনি আমায় থেতে দেবেন।

শোনো! যে উপপতির জন্ম সব ত্যাগ করে এলো, সে বল্বে না, খালা, তোর বুকে বস্বো আর থাবো!

[তোতাপুরীর গল্প—রাজার সাধুদেবা—৮কাশীর ছর্গাবাড়ীর নিকট নানকপন্থীর মঠে ঠাকুরের মোহস্ত দর্শন ১৮৬৮ খ্বঃ]

শ্ভাঙটা বল্লে, কোন রাজা সোনার থালা, সোনার গেলাস দিয়ে সাধুদের খাওয়ালে। কাশীতে মঠে দেখলাম, মোহস্তর কত মান—বড় বড় খোট্টারা ছাত জোড করে দাঁড়িয়ে আছে, আর বলছে, কি আজ্ঞা!

"ঠিক ঠিক সাধু—ঠিক ঠিক ত্যাগী সোনার থালও চায় না, মানও চায় না। তবে ঈশ্বর তাদের কোন অভাব রাথেন না। তাঁকে পেতে গেলে যা যা দরকার, সব যোগাড করে দেন। (সকলে নিঃশব্দ)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আপনি হাকিম—কি বোল্বো!—যা ভালো বোঝ তাই কোরো। আমি মুর্থ।

অধর ( সহাত্তে, ভক্তদিগকে )—উনি আমাকে এক্জামিন কচ্ছেন্।

শ্রীরামক্ষ (সহাস্তে)— নির্তিই ভাল ! ছাথো না আমি সই কল্লাম না। উশ্বত বস্তু আর সব অবস্তু!

হাজরা আসিয়া ভক্তদের কাছে মেজেতে বসিলেন। হাজরা কথন কথন ,সোহহং সোহহং' করেন! লাটু প্রভৃতি ভক্তদের বলেন, 'জাঁকে পূজা করে কি হয়!—তাঁরই জিনিষ তাঁকে দেওয়া!' এক দিন নরেক্সকেও তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন। ঠাকুর হাজরাকে বলিতেছেন।

শ্রীরামক্কক্ষ-লাটুকে বলেছিলাম, কে কারে ভক্তি করে। হাজরা—ভক্ত আপনি আপনাকেই ডাকে। শ্বীরামক্ত —এ তো খ্ব উচ্ কথা। বলি রাজাকে বৃন্দাবলী বলেছিলেন, 'ভূমি ব্রহ্মণ্যদেবকে কি ধন দেবে ?'

তুমি যা বল্ছ, ঐ টুকুর জন্মই সাধন ভজন—তার নামগুণগান।

"আপনার ভিতর আপনাকে দেখতে পেলে ত সৰ হয়ে গেল! ঐটা দেখতে পাবার জন্মই সাধনা। আর ঐ সাধনার জন্মই শরীর। যতক্ষণ না স্বৰ্পপ্রতিমা ঢালাই হয়, ততক্ষণ মাটির ছাঁচের দরকার হয়। প্রতিমা হ'য়ে গেলে মাটীর ছাঁচ্টা ফেলে দেওয়া যায়। ঈশ্বরদর্শন হলে শরীর ত্যাগ কর। যায়।

তিনি শুধু অন্তরে নয়। অন্তরে বাহিরে! কালীঘরে মা আমাকে দেখালেন সবই চিনায়!—মা-ই সব হয়েছেন!—প্রতিমা, আমি, কোশা, কুশী, চুমকি, চৌকাট, মার্কেল পাথর,—সব চিনায়।

"এইটি সাক্ষাৎকার করবার জন্মই তাঁকে ভাকা—সাধন ভন্ধন—তাঁর নাম-খণ কীর্ত্তন। এইটির জন্মই তাঁকে ভক্তি ক্রা। ওরা (লাটু প্রভৃতি) এমনি আছে—এখনও অতো উচ্চ অবস্থা হয় নাই। ওরা ভক্তি নিয়ে আছে। আর ওদের (সোহহৎ ইত্যাদি) কিছু বোলো না।"

পাখী যেমন শাবকদের পক্ষাচ্ছাদন করিয়া রক্ষা করে, দয়াময় গুরুদেক ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ্চ সেই রূপে ভক্তদের রক্ষা করিতেছেন!

অধর ও নিরঞ্জন জলযোগ করিতে বারান্দায় গেলেন। জল থাইয়া ঘরে ফিরিলেন। মাষ্টার ঠাকুরের কাছে মেজেতে বসিয়া আছেন।

[ চারটে পাস ব্রাহ্ম ছোকরার কথা—এঁর সঙ্গে আবার তর্ক বিচার']

অধর (সহাত্তে )—আমাদের এত কণা হলো, ইনি (মাষ্টার) একটিও কথা কন নাই।

শ্রীরামক্ক কেশবের দলের একটা চারটে পাশ করা ছোকরা (বরদা?)
সবাই আমার সঙ্গে তর্ক করছে, দেখে—কেবল হাঁসে। আর বলে, এঁর
সঙ্গে আবার তর্ক! কেশব সেনের ওথানে আর একবার তাকে দেখলাম—
কিছু তেমন চেহারা নাই।

শ্রীনৃক্ত রাম চক্রবর্তী — বিষ্ণুঘরের পূজারী — ঠাকুরের ঘরে আসিলেন। ঠাকুর বলিতেছেন — 'ভাথো রাম! ভূমি কি দয়ালকে বলেছ মিছরির কথা? না, না ও আর বলে কাজ নাই। অনেক কথা হয়ে গেছে।'

[ ঠাকুরের রাত্রের আহার—'সকলের জিনিষ থেতে পারি না']

রাত্রে ঠাকুরের আহার একথানি ত্থানি মা কালীর প্রসাদী লুচি ও একটু স্থাজির পায়েস। ঠাকুর নেজেতে আসনে সেবা করিতে বসিয়াছেন। কাছে মাষ্টার বসিয়া আছেন, লাটুও ঘরে আছেন। ভক্তেরা সন্দেশদি মিষ্টান্ন আনিয়া-ছিলেন। সন্দেশ একটা স্পাণ করিয়া ঠাকুর লাটুকে বলিতেছেন—'এ কোন্শালার সন্দেশ ?'—বলিয়াই স্থাজির পায়েসের বাটা হইতে নীচে ফোলিয়া দিলেন। (মাষ্টার ও লাটুব প্রতি) ও আমি সব জানি। ঐ আনন্দ চাটুযোদের ছোকরা এনেছে—যে ঘোষপাড়ার মাগীর কাছে যায়।

লাটু--এ গজা দিব ?

শ্রীরামরুফ-কিশোরী এনেছে।

লাটু—এ আপনার চলবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাত্তে )—হা।

মাষ্টার ইংরাজী পড়া লোক। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন।

শ্রীরামক্কঞ্চ-সকলের জিনিস থেতে পারি না! ভূমি এ সব মানো ?

মাষ্টার—আজা, ক্রমে সব মানতে হবে।

ত্রীরামক্বফ-ই।।

ঠাকুর পশ্চিম দিকের গোল বারান্দাটীতে হাত ধুইতে গেলেন। মাষ্টার হাতে জল ঢালিয়া দিতেছেন।

শরৎকাল। চন্দ্র উদয় হওয়াতে নির্মান আকাশ ও ভাগীরণীবক্ষ ঝক্মক করিতেছে। ভাঁটা পডিয়াছে—ভাগীরণী দক্ষিণবাহিনী। মুখ ধুইতে ধুইতে মাষ্টারকে বলিতেছেন—তবে নারায়ণকে টাকাটী দেবে? মাষ্টার বলিতেছেন—বে, আজ্ঞা।

### উনবিংশ খণ্ড

#### ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসংস্

### श्यम भित्रद्राष्ट्रम

#### 'জান অজানের পার হও'—শুশুধরের শুক্ষ জান

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্ণ সেবার পর দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে ভক্তদক্ষে ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। আজ নরেন্দ্র, ভবনাথ, প্রভৃতি ভক্তেরা কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। কলিকাতা হইতে মুখুয্যে প্রাভৃদ্বর, জ্ঞান বাবু, চোট গোপাল, বড় কালী প্রভৃতি এঁরাও আসিয়াছেন। কোনগর হইতে তিন চারিটি ভক্ত আসিয়াছেন। রাথাল শ্রীবৃন্দাবনে বলরামের সহিত আছেন। তাঁহার জ্বর হইয়াছিল—সংবাদ আসিয়াছে। আজ রবিবার ১৪ই সেপ্টেশ্বর ১৮৮৪, (৩০ ভাত্ত ১২৯১) কৃষ্ণা দশমী তিথি।

নরেন্দ্র পিতৃবিয়োগের পর মা ও ভাইদের লইয়া বড়ই ব্যতিব্যক্ত ইইয়াছেন। তিনি আইন পরীক্ষার জন্ম প্রক্তত হইবেন।

জ্ঞানবাবু চারটে পাশ করিয়াছেন ও সরকারের কর্ম করেন। তিনি ১০টা ১১টার সময় আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( জ্ঞানবাবু দৃষ্টে )—কিগো, হঠাৎ বে জ্ঞানোদয় ! জ্ঞান ( সহাস্থে)—আজ্ঞা, অনেক ভাগ্যে জ্ঞানোদয় হয়।

শীরামক্ষ্ণ (সহাত্তে)—তুমি জ্ঞান হয়ে অজ্ঞান কেন ? ও বুঝেছি যেখানে জ্ঞান, সেইথানেই অজ্ঞান! বশিষ্ঠদেব অত জ্ঞানী,—পুত্র শোকে কেঁদেছিলেন! তাই তুমি জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও। অজ্ঞান কাঁটা পায়ে ফুটেছে—তুলবার জ্ঞা জ্ঞান কাঁটার দরকার। তার পর তোলা হলে তুই কাঁটাই ফেলে দেয়।

[ নির্লিপ্ত গৃহস্থ—ঠাকুরের জন্মভূমিতে ছুতোরদের মেয়েদের কাযদর্শন ]

"এই সংসার 'ধোঁ কার টাটা'—জ্ঞানী বল্ছে। যিনি জ্ঞান অজ্ঞানের পার, তিনি বলেছেন 'মজার কুঠি'! সে ছাথে, ঈশ্বরই জীব জগৎ, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সব হয়েছেন!

শ্রীকে লাভ করার পর সংসার করা যেতে পারে। তথন নির্নিপ্ত হতে পারে। ও দেশে ছুতোরদের মেয়েদের দেখেছি—চে কি নিয়ে চিড়ে কোটে। এক হাতে ধান নাড়ে, এক হাতে ছেলেকে মাই ছায়—আবার থরিদ্ধারের সঙ্গে কথাও কচে,—'তোমার কাছে ছ্আনা পাওনা আছে—দাম দিয়ে যেও। কিছু তার বার আনা মন হাতের উপর—পাছে হাতে টে কি পড়ে যায়।

"বার আনা মন ঈশ্বরেতে রেখে চার আনা লয়ে কাজ কর্ম করা।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধরের কথা ভক্তদের বলিতেছেন, "দেথ্লাম—একদেয়ে, কেবল শুষ্ক জ্ঞান-বিচার নিয়ে আছে।

"যে নিত্যেতে পৌছে লীলা নিয়ে থাকে, আবার লীলা থেকে নিত্যে যেতে পারে, তারই পাকা জ্ঞান, পাকা ভক্তি।

"নারদাদি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি নিয়ে ছিলেন। এরি নাম বিজ্ঞান।

"ওধু শুক্ষ জ্ঞান!—ও যেন ভস্-করে-ওঠা ত্বড়ী—থানিকটা ফুল কেটে ভস্ করে ভেক্সে যায়। নারদ শুক্দেবাদির জ্ঞান যেন ভাল ত্বড়ী। থানিকটা ফুল কেটে বন্ধ হয়, আবার নৃতন ফুল কাটছে—আবার বন্ধ হয়—আবার নৃতন ফুল কাটে। নারদ শুক্দেবাদির ভাঁর উপর প্রেম হয়েছিল। প্রেম স্চিদানন্দকে ধরবার দড়ি।"

[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বকুলতলায় —ঝাউতলা হতে ভাবাবিষ্ট ]

মধ্যান্তের সেবার পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াত্তেন।

বকুলতলায় বেঞ্চের মত যে বসিবার স্থান আছে, সেধানে ছুই চারিজন

ভক্ত উপবিষ্ট আছেন ও গল্প করিতেছেন—ভবনাধ, মুখুষ্যে প্রাতৃষ্য, মাষ্টার,
ছোট গোপাল, হাজরা প্রভৃতি। ঠাকুর ঝাউতলায় যাইতেছেন—ওখানে
আসিয়া একবার বসিলেন।

হাজরা (ছোট গোপালকে)—এঁকে একটু তামাক খাওয়াও। শ্রীরাদক্ষ (সহাজ্যে)—তুমি খাবে তাই বল। (সকলের হাস্তা)। মুখ্যো (হাজরাকে)—মাপনি এঁর কাছে থেকে অনেক শিখেছেন! শ্রীরামক্ষ (সহাজ্যে)—না, এঁর বাল্যকাল থেকেই এই অবস্থা (সকলের হাস্তা)।

ঠাকুর ঝাউতলা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন—ভক্তেরা দেখিলেন— ভাবাবিষ্ট। মাতালের ছায় চলিতেছেন। যথন ঘরে পৌছিলেন, তথন আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন।

### দিতীয় পরিচেছদ

### নারা'ণের জন্য ঠাকুরের ভাবনা—কোরণরের ভক্তগণ —শ্রীরামক্ষের সমাধি ও নরেক্রের গাল

ঠাকুরের ঘরে অনেক ভক্ত সমাগত হইয়াছেন।

কোন্নগরের ভক্তদের মধ্যে একজন সাধক নতুন আসিয়াছেন—বন্ধ:ক্রম পঞ্চাশের উপর। দেখিলে বাধ হয়, ভিতরে খুব পাণ্ডিত্যাভিমান আছে। কথা কহিতে কহিতে তিনি বলিতেছেন—'সমুদ্র মন্থনের আগে কি চক্ত ছিল না ? এ সব মীমাংসা কে করবে ?,

মাষ্টার ( সহাত্তে )—ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যথন মুগুমালা কোণায় পেলি!' সাধক ( বিরক্ত হইয়া )—ও অলাদা কথা।

ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া মাষ্টারকে হঠাৎ বলিতেছেন, 'সে এসেছিল— নারা'ণ।'

নরেন্দ্র বারাণ্ডায় হাজরা প্রান্থতির সহিত কথা কহিতেছিলেন—বিচারের শব্দ ঠাকুরের ঘর হইতে শুনা যাইতেছে।

শীরামক্বক-খুব বক্তে পারে ! এখন বাড়ীর ভাবনায় বড় পড়েছে।
মাষ্টার—আঞ্জা, হাঁ।

শ্বীরাসকৃষ্ণ—বিপদকে সম্পদ জ্ঞান করবে বলেছিল কি না। কি ?
মাষ্টার—আজ্ঞা, মনের বলটা থুব আছে।
বড়কালী—কোন্টা কম ? [ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়াছেন।
কোনগরের একটি ভক্ত ঠাকুরকে বনিতেছেন—মহাশর, ইনি (সাধক)
আপনাকে দেখতে এসেছেন—এর কি কি জিজ্ঞান্ত আছে।
সাধক দেহ ও মস্তক উন্ধাত করিয়া বসিয়া আছেন।

-ভিষয় দর্শনের উপায়, গুরুবাক্যে বিশ্বাস—শাল্পের ধারণা কথন ]

সাধক —মহাশয়, উপায় কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ — শুরুবাক্যে বিশাস। তাঁর বাক্য ধরে ধরে গেলে ভগবান্কে লাভ করা যায়। যেমন স্ততোর থি ধরে ধরে গেলে বস্তুলাভ হয়! সাধক — তাঁকে কি দর্শন করা যায় ?

শীরামক্ষ — তিনি বিষয়বুদ্ধির অগোচর। কামিনীকাঞ্চনে আসক্তির লেশ পাক্লে তাঁকে পাওরা যায় না। কিন্তু শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধির, গোচর — যে মনে যে বৃদ্ধিতে, আসক্তির লেশমাত্র নাই। শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বৃদ্ধি, আর শুদ্ধ আত্মা,— একই জিনিয়।

সাধক—কিন্ত শাস্ত্রে বলছে,—'যভো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ', —তিনি বাক্য মনের অগোচর।

শীরামক্ষ —ও থাক্ থাক্! সাধন না করলে শাজের মানে বোঝা যায় না। সিদ্ধি সিদ্ধি বলে কি হবে ? পণ্ডিতেরা শ্লোক সব ফড্র্ ফড্র্করে বলে—কিন্তু তাতে কি হবে ? সিদ্ধি গায় মাথলেও নেশা হয় না— থেতে হয়!

"তথু বল্লে কি হবে 'হধে আছে মাথন', 'হুধে আছে মাথন' ? হুধকে দই পেতে মন্থন করা—তবে ত হবে !

সাধক-মাথন তোলা,—ও সব ত শাস্ত্রের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শান্তের কথা বলে বা শুন্লে কি হবে !—ধারণা করা চাই।
পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, পাঁজি টিপলে একটুও পড়ে ন!।

সাধক-মাধন তোলা-আপনি ভুলেছেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি করেছি আর না করেছি—সে কথা থাক। আর এ সব কথা বোঝান বড় শক্ত। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে—ঘি কি রক্ম থেতে। তার উত্তর—কেমন ঘি, না যেমন ঘি!

শ্র সব ভানতে গেলে সাধুসঙ্গ দরকার। কোনটা কফের নাড়ী, কোনটা পিতের নাড়ী, কোনটা বায়ুর নাড়ী—এটা ভানতে গেলে বৈছের সঙ্গে থাকা দরকার।"

সাধক—কেউ কেউ অন্তের দঙ্গে থাকতে বিরক্ত হয়।•

প্রীরামরুফ্--সে জ্ঞানের পর—ভগবান লাভের পর—আগে সাধুসঙ্গ চাই না ?

সাধক চুপ করিয়া আছেন।

সাধক (কিয়ৎক্ষণ পরে, গরম চইয়া)—আপনি তাঁকে যদি আদানতে পেরেছেন বলুন—প্রত্যক্ষেই হোক্ আর অমুভবেই হোক্। ইচ্ছা হয় পারেন বলুন, না হয় না বলুন।

শ্রীরামক্ত ( ঈ্বৎ হাসিতে হাসিতে )—কি বোলবো! কেবল আভাস বলা যায়।

সাধক-তাই বলুন!

নবেক্ত গান গাহিবেন। নবেক্ত বলিতেছেন, পাথোয়াজটা আনলে না।

ছোট গোপাল-মহিম ( মহিমাচরণ ) বাবুর আছে-

প্রীরামক্কঞ্চ-না, ওর জিনিয এনে কাজ নাই।

আগে কোরগরের একটি ভক্ত কালোয়াতি গান গাইতেছেন।

গানের সময় ঠাকুর সাধকের অবস্থা এক একবার দেখিতেছেন। গায়ক নরেক্সের সহিত গান বাজনা সম্বন্ধ ঘোরতর তর্ক করিতেছে।

শাধক (গায়কের প্রতি)—তুমিও ত বাপু কম নও! এ সব তর্কে কি দরকার! আর একজন তর্কে যোগ দিয়েছিলেন—ঠাকুর সাধককে বলিতেছেন, "আপনি এঁকে কিছু বোকলেন না?"

শ্রীরামকৃষ্ণ কোরগরের ভক্তদের বলছেন, "কই আপনাদের সঙ্গেও এর ভাল বনে না দেখছি।"

নরেন্দ্র গান গাইতেছেন—

যাবে কি ছে দিন আমার বিফলে চলিয়ে, আছি নাথ দিবানিশি আশা পথ নির্থিয়ে।

সাধক গান শুনিতে শুনিতে ধ্যানস্থ হইয়াছেন। ঠাকুরের তক্তাপোষের উত্তরে দক্ষিণাস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। বেলা ৩টা—৪টা হইবে। পশ্চিমের রৌদ্র আসিয়া তাঁহার গায়ে পড়িয়াছে। ঠাকুর তাড়াতাড়ি একটি ছাতি সইয়া তাহার পশ্চিম দিকে রাখিলেন। যাহাতে রৌদ্র আর সাধকের গায়ে না লাগে। নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন—

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমার।
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলস্ত জনল যথার।
তৃমি পুণ্যের আধার, জ্বলস্ত জনলসম।
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পুজিব তোমার।
শুনি তব নামের গুণে, তরে মহাপাপী জনে।
লইতে পবিত্র নাম কাঁপে হে মম হৃদয়॥
অভ্যন্ত পাপের সেবার, জীবন চলিয়া যায়।
কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয়॥
এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে।
বল করে কেশে ধরে, দাও চরণে আশ্রয়॥

# তৃতীয় পরিচেছদ

## নরেব্রাদির শিক্ষা—'বেদবেদান্তে কেবল আভাস'

গান-স্থন্দর ভোমার নাম দীনশরণ হে।

বহিছে অমৃতধার জুড়ায় শ্রবণ, প্রাণ রমণ হে ॥

পভীর বিষাদরাশি নিমেষে বিনাশে, যথনি তব নামম্বধা শ্রবণে পরশে:

হৃদয় মধুময় তব নাম গানে, হয় হে হৃদয়নাথ চিদানন ঘন হে॥

নরেন্দ্র যাই গাইলেন—'হাদর মধুমর তব নাম গানে,' ঠাকুর অমনি সমাধিস্থ। সমাধির প্রারম্ভে হন্তের অঙ্গুলি বিশেষতঃ বৃদ্ধাঙ্গুলি, স্পান্দিত হইতেছে। কোলগরের ভক্তের। ঠাকুরের সমাধি কথন দেখেন নাই। ঠাকুর চূপ করিলেন দেখিয়া জাঁহারা গাত্রোখান করিতেছেন।

ভবনাথ---আপনারা বস্থন না। এঁর সমাধি অবস্থা।

কোলগরের ভক্তেরা আবার আসন গ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্র গাইতেছেন— দিবানিশি করিয়া যতন হৃদয়েতে র'চেছি আসন.

ছগৎপতি হে কুপা করি, সেথা কি করিবে আগমন। ঠাকুর ভাবাবেশে নীচে নামিয়া মেজেতে নরেন্দ্রের কাছে বিসলেন। গান—চিদাকাশে হ'লো পূর্ব প্রেম চন্দ্রোদয় ছে।

> উথলিল প্রেমসিক্ক কি আননদময়হে॥ জন্মদ্যাময়!জন্ম দ্যাময়!জন্দ্রাময়!

'জয় দয়ায়য়' এই নাম গুনিয়া ঠাকুর দগুায়মান হইয়া আবার সমাধিছ। আনেকক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার মেজেতে মাছরের উপর বসিলেন। নরেজ গান সমাপ্ত করিয়াছেন—তারপুরা যথাস্থানে রাখা হইয়াছে। ঠাকুরের এখনও ভাবাবেশ রহিয়াছে। ভাবাবস্থাতেই বলিতে-ছেন, এ কি বল দেখি মা, মাখন তুলে মুখের কাছে ধরো। পুকুরে চার ফেলবে না—ছিপ নিয়ে বদে খাকুবে ন!—মাছ ধরে ওঁর হাতে দাও! কি

হালাম ! মা, বিচার আর শুনবো না, শালার। চুকিয়ে দেয়—কি হালাম ! ঝেডে ফেলবো ।

"সে বেদ বিধির পার! বেদ বেদাস্ত শাস্ত্র পড়ে কি তাঁকে পাওয়া যায়? (নরেন্দ্রের প্রতি) বুঝেছিস্? বেদে কেবল আভাস!"

নরেক্ত আবার তানপুরা আনিতে বলিলেন। ঠাকুর বলিলেন, 'আমি গাইবো'। এখনও ভাবাবেশ রহিয়াছে—ঠাকুর গাহিতেছেন—

আমি ঐ খেদে খেদ করি শ্যামা।

ভূমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি গো মা।

'মা! বিচার কেন করাও ?' আবার গাহিতেছেন—

এবার আমি ভাল ভেবেছি, ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।

খুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই যোগে জাগে জেগে আছি,

যোগনিক্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।

ঠাকুর বলিতেছেন—আমি ছ'সে আছি।' এখনও ভাবাবস্থা।

ত্মরাপান করি না আমি ত্মধা থাই জয়কালী বলে।

মন মাতালে মাতাল করে. মদ মাতালে মাতাল বলে॥

ঠাকুর বলিয়াছেন, 'বিচার আর ওনবো না।'

নরেন্দ্র গাইতেছেন,—

( আমার ) দে মা পাগল ক'রে, আর আজ নাই জ্ঞান বিচারে। তোমার প্রেমের স্থরা পানে কর মাতোয়ারা,

ওমা ভক্ত-চিত্তহরা ডুবাও প্রেম সাগরে।

ঠাকুর ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন—"দে মা পাগল করে! ভাঁকে জ্ঞান বিচার ক'রে—শাল্কের বিচার ক'রে—পাওয়া যায় না।"

কোলগরের গায়কের কালোয়াতি গান ও রাগিণী আলাপ শুনিয়া প্রসর হইয়াছেন। বিনীতভাবে গায়ককে বলিতেছেন, 'বাপু, একটী আনন্দময়ীর নাম।'

গায়ক-মহাশয়! মাপ করবেন।

শ্রীরামর্ফ ( গায়ককে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতে করিতে)—

না বাপু! একটি জ্বোর করিতে পারি!" এই বলিয়া ঠাকুর গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় বুলার উক্তি কীর্ত্তন গান গাইয়া বলিতেছেন—

রাই বলিলে বলিতে পারে! ( রুঞ্জের জন্ম জেগে আছে!)
( সারা রাত জেগে আছে!) ( মান করিলে করিতে পারে!)

"বাপু!—তুমি ব্রহ্মময়ীর ছেলে!—তিনি ঘটে ঘটে আছেন!—অব্

গায়ক ( সহাস্তে )—জুতো মেরে।

শ্রীরামক্কষ্ণ (শ্রীপ্তরুদেবকে উদ্দেশ্যে প্রাণাম করিতে করিতে সহায়ে)— অত দুর নয়।

আবার ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন—"প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধে, সিদ্ধের সিদ্ধ ;
—তুমি কি সিদ্ধ, না সিদ্ধের সিদ্ধ ?—আচ্ছা গান কর।"

গায়ক রাগিণী আলাপ করিয়া গান গাইতেছেন—**নন বারণ** 

[ শব্দ ব্ৰক্ষে আনন্দ—'মা, আমি না তুমি ?']

শ্রীরামক্তঞ্চ ( আলাপ শুনিয়া )—বাবু !—এতেও আনন্দ হয়, বাবু !

গান সমাপ্ত হইল! কোন্নগরের ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।
সাধক জ্বোড়হাতে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন, "গোঁদাইজী!—তবে আদি।"
—ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ্ট—মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন—

"মা! আমি না তুমি ? আমি কি করি ?—না, না, তুমি।

ভূমি বিচার ভন্লে—না এতকণ আমি ভন্লাম 
শূমা; আমি না;—
ভূমি! (ভন্লে)।

[ সাধুর ঠাকুরকে শিক্ষা—তমোগুণী সাধু ]

ঠাকুর প্রাকৃতিস্থ হইয়াছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ, মৃথুর্ঘ্যে লাভ্রম প্রভৃতি
ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। সাধকটির কথায়—

ভবনাথ ( সহাজ্যে — কি রক্ষের লোক !

🕮 রামকৃষ্ণ—'তমোগুণীভক্ত'।

ভবনাথ--থুব শ্লোক বলতে পারে।

শীরামকৃষ্ণ—আমি একজনকে বলেছিলাম—'ও রজোগুণী সাধু—ওকে সিধে টিধে দেওরা কেন ?' আর একজন সাধু আমার শিক্ষা দিলে—'অমন কথা বোলো না !—সাধু তিন প্রাকার - সম্বন্ধনী, রজোগুণী, তমোগুণী।' সেই দিন থেকে আমি সব রকম সাধুকে মানি।

নরেক ( সহাত্তে )-কি, হাতী নারায়ণ १-সবই নারায়ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্থে)—তিনিই বিদ্যা অবিদ্যা রূপে লীলা কচ্ছেন। ছুইই আমি প্রণাম করি। চণ্ডীতে আছে, 'তিনি লক্ষী আবার হতভাগার ধরে অলক্ষী।' (ভবনাপের প্রতি) এটা কি বিষ্ণুপুরাণে আছে ?

ভবনাথ (সহাস্থে )—আজ্ঞা, তা জানি না কোন্নগরের ভক্তরা আপনার সমাধি অবস্থা আসহে বুঝতে না পেরে উঠে যাচ্ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কে আবার বলছিলো—তোমরা বোসো। ভবনাথ ( সহাস্তে )—সে আমি !

শ্রীরামক্কঞ-ভূমি বাছা ঘটাতেও বেমন, আবার তাড়াতেও তেমনি। গায়কের সঙ্গে নরেন্দ্রের তর্ক হইয়াছিল,—সেই কথা হইতেছে।

[ Doctrine of Non-resistance and Sri Ramakrishna.
নরেন্দ্রের প্রতি উপদেশ—সত্ত্বের তম:—হরিনাম মাহাত্ম্য ]

মুথুয্যে—নরেক্ত ছাড়েন নাই।

শ্রীরামক্ষ্ণ—মান করাতে এক জন সথি বলেছিল, শ্রীমতীর অহন্ধার হয়েছে'। বুন্দে বল্লে, এ 'অহং' কা'র ?—এ তাঁরই অহং। ক্ষেত্র গরবে গরবিনী। এরপ রোথ চাই! একে বলে সত্ত্বের তমঃ। লোকে যা বলবে তাই কি শুনতে হবে? বেখাকে কি বলবে, আছো যা হয় তুমি করো। তা হলে বেখার কথা শুনতে হবে?

এইবার হরিনাম মাহাত্ম্যের কথা হইতেছে। ভবনাথ— হরিনামে আমার গা যেন থালি হয়।

শ্রীরামক্কফ-- যিনি পাপ হরণ করেন তিনিই হরি। হরি ত্রিতাপ হরণ করেন। শ্বার চৈতন্তদেব হরিনাম প্রচার করেছিলেন—অতএব ভাল। দেখো চৈতন্তদেব কত বড় পণ্ডিত—আর তিনি অবতার—তিনি যে কালে এই নাম প্রচার করেছিলেন এ অবশু ভাল। (সহাস্থে) চাষারা নিমন্ত্রণ থাচ্ছে— তাদের জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমরা আমড়ার অম্বল থাবে ? তারা বল্লে, যদি বাবুরা থেয়ে থাকেন তা হলে আমাদের দেবেন। তাঁরা যেকালে থেমে, গেছেন সেকালে ভালই হয়েছে। (সকলের হাস্ত্র)।

[ শিবনাথকে দেখিবার ইচ্ছা-মহেক্তের তীর্থবাত্রা প্রস্তাব ]

ঠাকুর শিবনাথ (শাস্ত্রী) কে দেখিতে যাইবেন ইচ্ছা হইয়াছে—তাই মুথ্যোদের বলিতেছেন, 'একবার শিবনাথকে দেখতে যাবো—তোমাদের গাড়িতে গেলে আর ভাড়া লাগ্বে না!'

মুখুযো—যে আজ্ঞা, তাই একদিন ঠিক করা যাবে।

প্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—আচ্ছা, আমাদের কি লাইক্ (like) করবে ? অতো ওরা (ব্রাক্ষ ভক্তেরা) সাকারবাদীদের নিন্দা করে।

প্রীয়ক্ত মহেক্ত মুখুয়ে তীর্থ যাত্র। করিবেন—ঠাকুরকে জানাইতেছেন।

শ্রীরামরুক্ষ (সহাস্থে)—সে কি গো!প্রেমের অঙ্কুর না হতে হতে যাছে। গুঅঙ্কুর হবে তার পর গ'ছ হবে, তার পর ফল হবে। তোমার সঙ্গে বেশ কথাবার্তা চলছিল।

মহেন্দ্র—আজ্ঞা, একটু ইচ্ছা হয়েছে পুরে আসি। আবার শীঘ্র ফিরে আসবো।

# ठेंचूर्थ श्रीबराइक

## ্বরেদ্রের ভক্তি—যদ্বমল্লিকের বাগানে ভক্তসঙ্গে প্রাগৌরাঙ্গের ভাব

অপরাহ্ন হইয়াছে। বেলা ৫টা হইবে। ঠাকুর গাত্তোখান করিলেন! ভক্তেরা বাগানে বেডাইভেছেন। অনেকে শীঘ্র বিদায় লইবেন।

ঠাকুর উত্তরের বারাণ্ডায় হাজ্বরার সহিত কথা কহিতেছেন। নরেক্স আজ কাল, শুহদের বড় ছেলে অনুদার কাছে, প্রায় যান।

হাজরা—গুহদের ছেলে, অরদা, গুন্লাম বেশ কঠোর কর্ছে। সামাগ্র সামাগ্র কিছু থেয়ে থাকে। চার দিন অন্তর অর থায়।

শ্রীরামক্কঞ-বল কি ! 'কে জানে কোন্ ভেক্সে নারায়ণ মিল্ যায়।' হাজরা—মরেন্দ্র আগমনী গাইলে।

শ্রীরামরুষ্ণ (ব্যস্ত হইয়া)—কি রকম ?

কিশোরী কাছে দাঁড়াইয়া। ঠাকুর বলছেন, 'ভূই ভাল আছিস্ ?'

ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারাভায়। শরৎকাল। গেরুয়া রঙে ছোপান একটি ফ্লানেলের জামা পরিতেছেন ও নরেন্দ্রকে বল্ছেন, তুই আগমনী গেয়েছিস্ ? গোল বারান্দা হইতে নামিয়া নরেন্দ্রের সঙ্গে গঙ্গার পোন্ডার উপর আসিলেন। সঙ্গে মাষ্টার। নরেন্দ্র গান গাইতেছেন—

কেমন করে পরের ঘরে, ছিলি উমা বল মা তাই।
কত লোকে কত বলে গুনে প্রাণে মরে যাই॥
চিতাভম মেথে অঙ্গে, জামাই বেড়ায় মহারকে।
তুই নাকি মা তারই সঙ্গে—সোনার অঙ্গে মাথিস ছাই॥
কেমনে মা ধৈগ্য ধরে, জামাই নাকি ভিকা করে।
এবার নিতে এলে পরে, বল্ব উমা ঘরে নাই॥

ঠাকুর দাঁড়াইয়া শুনিতেছেন। শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট।

এখনও একটু বেলা আছে। স্থ্যদেব পশ্চিম গগনে দেখা যাইতেছেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। তাঁহার একদিকে উত্তরবাহিনী গঙ্গা--কিরংকণ হইল জোয়ার আসিয়াছে। পশ্চাতে পুশোলান। ডানদিকে নবৎ ও পঞ্চবটী দেখা যাইতেছে। কাছে নরেন্দ্র দাঁড়াইয়া গান গাইতেছেন।

সন্ধ্যা হইল। নরেক্র প্রভৃতি ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ঘরে ঠাকুর আসিয়াছেন ও জগন্মাতার নাম ও চিম্বা করিতেছেন।

এীযুক্ত যত্ন ললক পার্থের বাগানে আসিয়াছেন। বাগানে আসিলে প্রায় ঠাকুরকে লোক পাঠাইয়া লইয়া যান—আজ লোক পাঠাইয়াছেন ঠাকুরকে যাইতে হইবে। গ্রীযুক্ত অধর দেন কলিকাতা হইতে আদিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

[ভক্তসঙ্গে প্রীযুক্ত যত্ন মল্লিকের বাগানে—শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব ]

ঠাকুর শ্রীযুক্ত যতু মল্লিকের বাগানে যাইবেন। লাটুকে বলিতেছেন পঠনটা জাল,-একবার চল।

ঠাকুর লাটুর সঙ্গে একাকী যাইতেছেন। মাণ্টার সঙ্গে আছেন। শ্রীরামক্বঞ্চ (মাষ্টারের প্রতি)—তুমি নারাণকে আন্লে না কেন ? মাষ্টার —আমি কি সঙ্গে যাবো ?

শ্রীরামরুষ্ণ-- যাবে ? অধর টধর সব রয়েছে,-- আচ্ছা, এসো। মুখুযোরা পথে দাঁড়াইয়াছিলেন। ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন—ওঁরা কেউ যাবেন ? (মুখুযোদের প্রতি) আচছা, বেশ চলো। তা হলে শীঘ উঠে আসতে পারবো।

#### [ চৈতত্তলীলা ও অধরের কর্ম্মের কথা যত্মলিকের সঙ্গে ]

ঠাকুর যত্নজ্লিকের বৈঠকখানায় আদিয়াছেন। অসজ্জিত বৈঠকথানা। ষর বারান্দায় ভালগিরি জ্বলিতেছে। শ্রীযুক্ত যতুলাল ভোট ছোট ছেলেদের লইয়া আননে হ একটি বন্ধু সজে বদিয়া আছেন। থানসামারা কেছ অপেকা করিতেছে, কেহ হাতপাথা লইয়া-পাথা করিতেছে। যত্ন হাসিতে হাসিতে

বিসিয়া বিসিয়া ঠাকুরকে সম্ভাষণ করিলেন ও তাঁহার সহিত অনেক দিনের পরিচিতের ভাগে ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

যহ গৌরাঙ্গ ভক্ত। তিনি ষ্টার থিয়েটারে চৈতগুলীলা দেথিয়া আসিয়াছেন। ঠাকুরের কাছে গল্প করিতেছেন। বলিলেন চৈতগুলীলা নৃতন অভিনয় হইতেছে—বড় চমৎকার হইয়াছে।

ঠাকুর আনন্দের সহিত চৈতন্তলীলা-কথা শুনিতেছেন—মাঝে মাঝে যদ্র একটী ছোট ছেলের হাত লইয়া থেলা করিতেছেন। মাষ্টার ও মৃথ্যেয় প্রাতারা জাঁহার কাছে বসিয়া আছেন।

শ্রীযুক্ত অধর সেন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর Vice-Chairman-এর কর্মের জন্ম অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে কর্মের মাহিনা হাজার টাকা। অধর ডেপ্টা ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনশ টাকা মাইনে পান। অধরের বয়স ত্রিশ বৎসর।

শীরামকৃষ্ণ ( যহুর প্রতি )— কৈ অধরের কর্ম্ম হলো না ?
যহু ও তাঁহার বন্ধুরা বলিলেন, অধরের কর্ম্মের বয়স যায় নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে যত্ব বিলভেছেন—'ভূমি একটু তাঁর নাম করো। ঠাকুর ু়ু পোরাক্ষের ভাব গানের ছলে বলিভেছেন—

(১)—আমার গৌর নাচে।
নাচে সংকীর্ত্তনে, শ্রীবাস অঙ্গনে, ভক্তগণ সঙ্গে #

(২)—অ'মার গৌর রতন।

(৩)—গৌর চাহে বৃন্দাবন পানে, আর ধারা বহে ছ্নয়নে!
(ভাব হবে বৈকি রে) (ভাবনিধি শ্রীগৌরাজের)
(ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়) (বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে)
(সমুজ দেখে শ্রীযমুনা ভাবে) (গৌর আপনার পায়ে আপনি ধরে)
(যার অন্তঃ রুক্ষ বহি গৌর)

( বার অন্ত: রুক বার গোর )
(৪)—আমার অঙ্গ কেন গৌর ! (ও গৌর হল রে!)

কি কর্লে রে ধনী. অকালে সকাল কৈলে, অকালেতে বরণ ধরালে 🖟 এখন ড, গৌর হতে দিন, বাকি আছে!

এখন ত ছাপর লীলা, শেষ হয় নাই ! अिक इ'ल (त ! कांकिल मয়ूत, मकलहे পोत! যে দিকে ফিরাই আঁ।থি ( একি হ'ল রে )। একি, একি, গৌরময় স্কল দেখি। রাই বুঝি মথুরায় এলো, তাইতে অঙ্গ বুঝি গৌর হ'ল! ধনী কুমুরিয়ে পোকা ছিল, তাইতে আপনার বরণ ধরাইল। এখনি যে অঙ্গ কাল ছিল, দেখতে দেখতে গৌর হ'ল। রাই ভেবে কি রাই হলাম। (একি রে) যে রাধামন্ত্র জ্বপ না করে, রাই ধনী কি আপনার বরণ ধরায় তারে। মথুরায় আমি, কি নবদ্বীপে আমি, কিছু ঠাওরাতে নারি রে। এখনও ত, মহাদেব অধৈত হয় নাই ( আমার অঙ্গ কেন গৌর )। এখনও ত, বলাই দাদা নিডাই হয় নাই, বিশাখা রামানন হয় নাই। এখনও ত, ত্রন্ধা হরিদাস হয় নাই, এখনও ত, নারদ শ্রীবাস হয় নাই। এখনও ত. মা যশোদা শচী হয় নাই। একাই কেন আমি গৌর ( যথন বলাই দাদা নিতাই হয় নাই তথন ) তবে রাই বুঝি মথুরায় এলো, তাইতে কি অঙ্গ আমার গৌর হল। ( অতএব বুঝি আমি গৌর ) এখনও ত, নন্দ জগন্নাথ হয় নাই। এখনও ত শ্রীরাধিকা গদাধর হয় নাই। আমার অঙ্গ কেন গৌর হল 🛊

## পঞ্চম পরিচেছদ

## শ্রীযুক্ত রাখালের জন্য চিন্তা—যত্ন মলিক— ভোলানাথের এজাহার

গান সমাপ্ত হইলে মুখ্যের। গাত্রোখান করিলেন। ঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন। কিন্তু ভাবাবিষ্ট। ঘরের বারান্দায় আসিয়া একেবারে সমাধিস্থ হইয়া দণ্ডায়মান। বারান্দায় আনেকগুলি আলো জ্বলিতেছিল। বাগানের জারবান ভক্ত লোক। ঠাকুরকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া সেবা করান। ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দ্বারবানটী আসিয়া ঠাকুরকে পাথার হাওয়া করিতেছেন। বড় হাত পাথা।

বাগানের সরকার শ্রীযুক্ত রতন আসিয়া প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর প্রক্বতিস্থ হইয়াছেন। **নারায়ণ! নারায়ণ!**—এই নাম উচ্চারণ করিয়া তাহাদের সম্ভাষণ করিলেন।

ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর সদর ফটকের কাছে আসিয়াছেন। ইতিমধ্যে মুখুযোরা ফটকের কাছে অপেকা করিতেছেন।

অধর ঠাকুরকে খুঁজিতেছিলেন।

মৃথ্যে ( সহাজে )—মহেক বাবু পালিয়ে এসেছেন।

প্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্থে মুখুয্যেদের প্রতি)—এর সঙ্গে তোমরা সর্বাদা দেখা কোরো, আর কথাবার্ত্তা কোয়ো।

প্রিয় মুখুযো ( সহাত্তে )—ইনি এখন আমাদের মাষ্টারী করবেন।

শ্রীরামক্ক শাঁজাথোরের স্বভাব গাঁজাথোর দেখলে আনন্দ করে। আমীর এলে কথা কয় না। কিন্তু যদি একজন লক্ষীছাড়া গাঁজাথোর আসে, তবে হয়ত কোলাকুলি করবে। (সকলের হাস্ত)।

ুঠাকুর উন্থান পথ দিয়া পশ্চিমান্ত হইয়া নিজের ঘরের অভিমুখে আসিতেছেন। পথে বলিতেছেন—'যত্ খুব হিঁত। ভাগবত থেকে অনেক কথা বলে।

মণি কালীমন্দিরে আসিয়া প্রণামাদি করিয়া চরণামৃত পান করিতেছেন। ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত—মাকে দর্শন করিবেন।

রাত প্রায় নয়টা হইল। মুখুবে)রা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।
অধর ও মাষ্টার মেঝেতে বসিয়া আছেন। ঠাকুর অধরের সহিত শ্রীযুক্ত রাধালের কথা কহিতেছেন।

রাথাল বৃন্দাবনে আছেন—বলরামের সঙ্গে। পত্রে সংবাদ আসিয়াছিল তাঁহার অস্থ হইয়াছে। ছই তিন দিন হইল ঠাকুব রাথালের অস্থ শুনিয়া এত চিন্তিত হইয়াছিলেন যে, মধ্যাহ্ণের সেবার সময় 'কি হবে!' বলিয়া হাজরার কাছে বালকের স্থায় কেঁদেছিলেন। অধ্ব রাথালকে রেজেষ্টারী করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্যান্ত চিঠির প্রাপ্তিশীকার পান নাই।

শ্রীরামক্বঞ্চ — নারাণ চিঠি পেলে আর ভূমি চিঠির জবাব পেলে না ? অধর — আজ্ঞা, এখনও পাই নাই।

শ্রীরামক্বঞ-আর মাষ্টারকে লিখেছে।

ঠাকুরের চৈতন্ত লীলা দেখিতে যাইবার কথা হইতেছে।

ত্রীরামরুষ্ণ ( হাসিতে হাসিতে, ভক্তদের প্রতি )— যত্ব বল্ছিল এক টাকার জায়গা হতে বেশ দেখা যায়—সন্তা।

"একবার আমাদের পেনেটা নিয়ে যাবার কথা হয়েছিল—যহ আমাদের চলতি নৌকায় চড়তে বলেছিল! ( সকলের হাস্ত )।

"আগে ঈশ্বরের কথা একটু একটু শুন্তো। একটী ভক্ত ওর কাছে যাতায়াত কর্তো—এখন আর তাকে দেখতে পাই না। কতকগুলো মোসাহেব ওর কাছে সর্বনা থাকে—তারাই আরো গোল করেছে।

ভারী হিসাবী—যেতে মাত্রই বলে কত ভাড়া—আমি বলি, তোমার আর শুনে কাজ নেই, তুমি আড়াই টাকা দিয়ো—তাইতে চুপ করে থাকে আর আড়াই টাকাই দেয়—(সকলের হাস্ত)।

ঠাকুরবাড়ীর দক্ষিণপ্রান্তে পাইথানা প্রস্তৃত হইয়াছে। তাই লইয়া প্রীযুক্ত যত্ত্বালিকের সঙ্গে বিবাদ চলিতেছে। পাইথানার পাশে যহর বাগান। বাগানের মৃহরী প্রীযুক্ত ভোলানাথ বিচারপতির কাছে এজাহার দিয়াছেন।
এজাহার দেওয়ার পর হইতে তাঁহার বড় ভয় হইয়াছে। তিনি ঠাকুরকে
জানাইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিয়াছেন—অধর ডেপ্টী ম্যাজিট্রেট, সে
আসিলে তাঁকে জিজাসা কোরো। প্রীযুক্ত রাম চক্রবর্তী ভোলানাথকে সঙ্গে
করিয়া ঠাকুরের কাছে আনিয়াছেন ও সমস্ত বলিতেছেন—'এঁর এজাহার দিয়ে
ভয় হয়েছে' ইত্যাদি।

ঠাকুর চিস্তিতপ্রায় হইয়া উঠিয়া বদিলেন ও অধরকে সব কথা বলিতে বলিলেন। অধর সমস্ত শুনিয়া বলিতেছেন—ও কিছুই না, একটু কট হবে! ঠাকুরের যেন শুরুতর চিস্তা দূর হইল।

রাত হইয়াছে। অধর বিদায় গ্রহণ করিবেন, প্রণাম করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি )—নারা'ণকে এনো।

## বিংশ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরে মহেন্দ্র, রাথাল, রাধিকাগোস্বামী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

# श्यम निवरक्रम

## মহেব্দ্রাদির প্রতি উপদেশ—কাস্তেনের ভক্তি ও পিতামাতার সেবা

শ্রীরামক্ষণ দক্ষিণেশর কালীমনিরে সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরে ভক্তসঙ্গে বিসিয়া আছেন। শরংকাল। শুক্রবার ১৯ শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ ( ৪ঠা আম্বিন, ১২৯১) বেলা ছইটা। আজ ভাদ্র অমাবস্থা। মহালয়া। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁহাব ভাতা শ্রীযুক্ত প্রিয় মুখোপাধ্যায়, মাষ্টার, বাবুরাম, হরীশ, কিশোরী লাটু, মেবেতে কেহ বিসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া আছেন,—কেহ বা ঘরে যাতায়াত করিতেছেন। শ্রীযুক্ত হাজ্বা বারাণ্ডায় বিসিয়া আছেন। রাথাল বলরামের সহিত বুন্দাবনে আছেন।

শ্রীরাম্রুক্ষ ( মহেক্রাদি ভক্তদের প্রতি )—কলিকাতায় কাপ্তেনের বাড়ীতে গিছলাম। ফিরে আসতে অনেক রাত হয়েছিল।

"কাপ্তেনের কি স্বভাব! কি ভক্তি! ছোট কাপড়খানি পরে আরতি করে। একবার তিন বাতিওলা প্রদীপে আরতি করে,—তার পর আবার এক বাতিওলা প্রদীপে। আবার কপুরির আরতি।

- শ্বে সময়ে কথা কয় না। আমায় ইসারা করে আসনে বস্তে বলে।
- শ্বিজা করবার সময় চোখের ভাব—ঠিক যেন বোল্তা কামড়েছে!
- "এদিকে গান গাইতে পারে না। কিন্তু স্থন্দর স্তব পাঠ করে।
- "তার মা'র কাছে নীচে বসে। মা—আসনের উপর বস্বে।
- <sup>e</sup>বাপ ইংরাজের হাওয়ালদার। যুদ্ধকেত্তে এক হাতে বন্দুক আর এক

হাতে শিবপূজা করে। থানসামা শিব গড়ে দিছে। শিবপূজা নাকরে জল থাবে না। ছয় হাজার টাকা মাহিনা বছরে।

'মাকে কাশীতে মাঝে মাঝে পাঠায়। দেখানে বার তেরো জন মার সেবায় থাকে। অনেক ধরচা—বেদাস্ত, গীতা, ভাগবত—কাপ্তেনের কণ্ঠস্থ।

"সে বলে, কলিকাতার বাবুরা শ্লেচ্ছাচার।

"আগে হঠযোগ করে ছিল—ভাই আমার সমাধি কি ভাবাবস্থা হলে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

কাপ্তেনের পরিবার—তার আবার আলাদা ঠাকুর, গোপাল। এবার তত ক্বপণ দেখ্লাম না। সেও গীতা টীতাজানে। ওদের কি ভক্তি!— আমি যেখানে যাব সেখানেই আঁচাব—খড়কে কাটাটি পর্যান্ত!

পাঁঠার চচ্চড়ি করে;—কাপ্তেন বলে পনের দিন থাকে,—কিন্তু কাপ্তেনের পরিবার বল্লে—'নাছি নাছি, 'সাত রোজ'। কিন্তু বেশ লাগল। ব্যঞ্জন সব একটু একটু। আমি বেশী খাই বলে, আজ্ব কাল আমায় বেশী দেয়।

তারপর থাবার পর, হয় কাপ্তেন, নয় তার পরিবার বাতাস কর্বে।
[Jung Bahadur এর ছেলেদের কাপ্তেনের সঙ্গে আগমন ১৮৭৫-৭৬—

নেপালী ব্রহ্মচারিণীর গীতগোবিন্দ গান—'আমি ঈশ্বরের দাসী']

শুওদের কিন্তু ভারি ভক্তি,—সাধুদের বড় সম্মান। পশ্চিমে লোকেদের সাধুভক্তি বেশী। জাঙ্ বাহাহ্রের ছেলেরা আর ভাইপো কর্ণেল এখানে এসেছিল। যথন এলো পেণ্টুলন খুলে যেন কত ভয়ে।

"কাপ্তেনের সঙ্গে একটা ওদের দেশের মেয়ে এসেছিল। ভারি ভক্ত,— বিবাছ হয় নাই। গীতগোবিল গান কঠন্ত। তার গান শুন্তে দারিক বাবুরা এসে বসেছিল। আমি বলাম, এরা শুন্তে চাচ্ছে, লোক ভাল। বধন গীতগোবিল গান গাইলে তখন দারিক বাবু÷ কুমালে চক্ষের জল পুছতে

\*ছারিকা বাবু, মধ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮৭৭ খঃ প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়—পৌষ
১২৮৪। কাপ্তেন প্রথম আবসেন ১৮৭৫-৭৬ খঃ। অভ্যেব গীভগোবিন্দ গান ১৮৭৫ ও
১৮৭৭ খঃ মধ্যে হইবে।

লাগল। বিয়ে কর নাই কেন, জিজ্ঞাসা করাতে বলে, 'ঈশ্বরের দাসী, আবার কার দাসী হ'ব ?' আর সর্বাদাই তাকে দেবী বলে খুব মানে—যেমন 'পুঁথিতে (শান্ত্রে) আছে।

শ্রীরামরক ( মহেন্দ্রানির প্রতি )—আপনারা যে আস্ছো, তাতে কিছু কি উপকার হচ্ছে, শুনলে মনটা বড ভাল থাকে। ( মাষ্ট্রারের প্রতি ) এথানে লোক আদে কেন ? তেমন লেথাপড়া জানি না—

মাষ্টার—আজা, কৃষ্ণ যথন নিজে সব রাখাল গরু টরু ছলেন ( ব্রহ্মা হরণ কর্বার পর) তথন রাখালদের মা'রা নৃতন রাখালদের পেয়ে যশোদার বাডীতে আরে আংসেন না। গাভীরাও হাম্বারবে ঐ নৃতন বাছুরদের পিছে পিছে গিয়ে পড়তে লাগ্ল।

শ্রীরামক্ষ্ণ—তাতে কি হলো ?

মাষ্টার—ঈশ্বর নিজেই সব হয়েছেন কি না, তাই এত আকর্ষণ। ঈশ্বর বস্তু থাকলেই মন টানে।

#### [ ক্বঞ্লীলার ব্যাখ্যা—গোপীপ্রেম—বন্ধহরণের মানে ]

শীরামকৃষ্ণ—এ যোগমায়ার আকর্ষণ—ভেল্পী লাগিয়ে দেয়। রাধিকা ত্বল বেশে—বাছুর কোলে—জটিলার ভয়ে যাচ্ছে; যথন যোগমায়ার শ্রণাগত হলো তথন জটিলা আবার আশীর্কাদ করে!

#### "হরিলীলা সব যোগমায়ার সাহায্যে!

"গোপীদের ভালবাসা—পরকীয়া রতি। ক্ষেত্র জন্ম গোপীদের প্রোমানাদ হয়েছিল। নিজের গোয়ামীর জন্ম অত হয় না। যদি কেউ বলে, 'ওরে তোর সোয়ামী এসেছে!' তা বলে, 'এসেছে, তা আহুক্গে;—এ খাবে এখন!' কিন্তু যদি পর পুরুষেব কথা শুনে,—রসিক, স্থানর, রসপণ্ডিত,—ছুটে দেখ তে যাবে,—মার আড়াল থেকে উঁকি মেরে—দেখবে।

শ্বদি থোঁচ ধর যে, তাঁকে দেখি নাই, তাঁর উপর কেমন ক'রে গোপীদের মত টান হবে ? তা শুন্লেও সে টান হয়—

"না জেনে নাম ভনে কাণে মন দিয়ে তায় লিপ্ত হলো।"

একজন ভক্ত---আজ্ঞা, বস্তুহরণের মানে কি ?

শীরামকৃষ্ণ—অষ্টপাশ,—গোপীদের সব পাশই গিয়েছিল, কেবল লজ্জা বাকি ছিল। তাই তিনিও পাশটাও মুচিয়ে দিলেন। ঈশার লাভ হলে স্ব পাশ চলে যায়।

### [যোগভ্রষ্টের ভোগান্তে ঈশ্বর লাভ ]

শ্রীরামক্ষ (মহেন্দ্র মুখ্যো প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)—দিখরের উপর টান সকলের হয় না, আধার বিশেষে হয়। সংস্কার থাকলে হয়। তা না হলে বাগবাজারে এত লোক ছিল কেবল তোমারাই এথানে এলে কেন ? আদাড়ে গুলোর হয় না। মলয় পর্কাতের হাওয়া লাগলে সব গাছ চন্দন হয়; কেবল শিম্ল, অশ্বং, বট আর কয়েকটা গাছ চন্দন হয় না।

তোমাদের টাকা কড়ির অভাব নাই। যোগএই হ'লে ভাগ্যবানের ঘরে জন্ম হয়,—তার পর আবার ঈশ্বরের জন্ম সাধনা করে।"

মহেন্দ্র মুখো—কেন যোগল্র হয় ?

শ্রীরামরুক্ত-পূর্বজন্ম ঈশরচিস্তা ক'রতে ক'রতে হয়ত হঠাৎ ভোগ করবার লালসা হ'য়েছে। এরূপ হ'লে যোগগ্রস্ত হয়। আর পরজন্ম ঐরূপ জন্ম হয়।

মহেক্স-তার পর, উপায় ?

শ্রিমক্ক — কামনা থাক্তে—ভোগ লাল্স। থাক্তে—মুক্তি নাই। তাই খাওয়া পরা রম্ণ ফমন সব ক'রে নেবে। (সহাত্তে), ভূমি কি বল !— স্থারায় না প্রদারায় ?

# দিতীয় পরিচেছ্দ

# 🛍 মুখকথিত চরিতামৃত—ঠাকুরের নানা সাধ

[ পূর্ব্বকথা—প্রথম কলিকাতায় নাথের বাগানে—গঙ্গামান ]

প্রীরামকৃষ্ণ — ভোগ লালসা থাকা ভাল নয়। আমি তাই জন্ম যা মনে উঠ্তো অমনি ক'রে নিতাম।

<sup>#</sup>বড়বাজারের রংকরা সন্দেশ দেখে থেতে ইচ্ছা হ'লো। এরা আনিয়ে দিলে। খ্ব থেলুম,—ভারপর অন্তথ।

ছেলেবেলা গঙ্গা নাইবার সময়, তথন নাথের বাগানে, একটি ছেলের কোমরে সোনার গোট দেখেছিলাম। এই অবস্থার পর সেই গোট পরতে সাধ হ'লো। তা বেশীক্ষণ রাথবার জো নাই,—গোট পরে ভিতর দিয়ে শিড়্ শিড়্ করে উপরে বায়ু উঠ্তে লাগ্লো—সোণা গায়ে ঠেকেছে কি না ? একটুরেথেই খুলে ফেল্তে হ'লো। তা না হ'লে ছি ড়ে ফেল্তে হবে।

"ধনেথালির থইচুর, থানাকুল কৃষ্ণনগরের সরভান্ধা, তাও থেতে সাধ হয়েছিল। (সকলের হাস্ত)।

[ পৃর্ব্বকথা—শন্ত্র রাজনারায়ণের চণ্ডী শ্রবণ—ঠাকুরের সাধুসেবা ]

শশ্তুর টণ্ডীর গান শুন্তে ইচ্ছা হ'য়েছিল ! সে গান শোনার পর আবার রাজনারায়ণের চণ্ডী শুন্তে ইচ্ছা হয়েছিল।

শ্বনেক সাধুরা সে সমরে আস্তো। তা সাধ হ'লো, তাদের সেবার জন্ম আলাদা একটি ভাঁড়ার হয়। সেজে। বাবু তাই ক'রে দিলে। সেই ভাঁড়ার থেকে সাধুদের সিদে, কাঠ, এ স্ব দেওয়া হ'তো।

"একবার মনে উঠ্কো যে খ্ব ভাল জরীর সাজ পরবো। আর রূপার গঙ্গুড়িতে তামাক থাবো! সেজো বাবু নূতন সাজ, গুড়গুড়ি, সব পাঠিয়ে দিলে। মাজ পরা হলো। গুড়গুড়ি নানা রকম করে টান্তে লাগলুম। একবার এপাশ থেকে—উঁচু থেকে, নীচু থেকে। তথন

বল্লাম, মন এর নাম রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া! এই বলে গুড়গুড়ি ত্যাগ হয়ে গেল। সাজগুলো খানিক পরে খুলে ফেললাম,—পা দিয়ে মাড়াতে লাগলাম—আর তার উপর থু থু করতে লাগলাম—বল্লাম, এর নাম সাজ! এই সাজে রজোগুণ হয়!

[ বুকাবনে রাখাল ও বলরাম—পূর্বকথা—রাখালের প্রথম ভাব ১৮৮১]

বলরামের সহিত রাথাল বৃন্দাবনে আছেন। প্রথম প্রথম বুন্দাবনের খুব স্থাত করিয়া আর বর্ণনা করিয়া পত্রাদি লিখিতেন। মাষ্টারকে পত্র লিখিতেছেন, 'এ বড় উত্তম স্থান আপনি আস্বেন,—ময়ুর ময়ুরী সব নৃত্য করুছে—আর নৃত্য গাঁত, সর্বনাই আনন্দ!' তারপর রাথালের অস্থ হইয়াছে—বৃন্দাবনের জর। ঠাকুর শুনিয়া বড়ই চিস্তিত আছেন। তাঁর জন্ম চণ্ডীর কাছে মানসিক ক'রেছেন। ঠাকুর রাথালের কথা কহিতেছেন—"এইখানে বসে পাটিপতে টিপতে রাথালের প্রথম ভাব হয়েছিল। একজন ভাগবতের পণ্ডিত এই ঘরে বসে ভাগবতের কথা বলছিল। সেই সকল কথা শুন্তে শুন্তে রাথাল মাঝে মাঝে শিউরে উঠ্তে লাগলো; তারপর একেবারে স্থির!

"দিতীয়বার ভাব বলরামের বাটীতে ভাবেতে শুয়ে পড়েছিল।

"রাথালের সাকারের ঘর—নিরাকারের কথা ভন্লে উঠে যাবে।

তার জন্ম চণ্ডীকে মানলুম। সে যে আমার উপর সব নির্ভর ক'রেছিল
—বাড়ী ঘর সব ছেডে! তার পরিবারের কাছে তাকে আমিই পাঠিয়ে দিতাম
—একটু ভোগের বাকী ছিল।

"বৃন্দাবন থেকে এঁকে লিখেছে, এ বেশ জায়গা—ময়ুর ময়ুরী নৃত্য কর্ছে
—এখন ময়ুর ময়ুবী—বড়ই মৃস্কিলে ফেলেছে!

শংসথানে বলরামের সঙ্গে আছে। আহা ! বলরামের কি স্বভাব ! আমার

▲ জ্বন্ত ওদেশে ( উড়িয়ার কোঠারে ) যার না। ভাই মাসোহারা বন্ধ ক'রেছিল

আর বলে পাঠিয়েছিল, তুমি এখানে এসে থাকো, মিছামিছি কেন অত টাকা

ঘরচ কর।'—ভা সে শুনে নাই—আমাকে দেখবে বলে।

"কি স্বভাব !—রাতদিন কেবল ঠাকুর লয়ে ;—মালীরা ফুলের মালাই शीं थर ह ! होका वाँ हत् व'ल, वुनारत हात मात्र थाक्त । ह्र'न होका মালোহায়া পায়।

[ পূर्व्य कथा—नरतरस्त ब्रज्ञ क्लमन—नरतरस्त প्रथम पर्यन १४४১ ]

"ছোকরাদের ভালবাসি কেন ?—ওদের ভিতর কামিনীকাঞ্চন এখনও চকে নাই। আমি ওদের নিত্যসিদ্ধ দেখি।

"নরেন্দ্র যথন প্রথম এলো—ময়লা একথানা চাদর গায়ে,—কিন্তু চোক মুধ দেখে বোধ হলো ভিতরে কিছু আছে। তথন বেশী গান জানতো না। দুই একটা গান গাইলে,—

'মন চল নিজ নিকেতনে,' আর 'যাবে কি ছে দিন আমার বিফলে **চ**िल्या।

"যথন আসতো,—এক ঘর লোক—তবু ওর দিকু পানে চেয়েই কথা কইতাম। ও বোলতো, 'এঁদের সঙ্গে কথা কন,'—ভবে কইতাম।

খিতু মল্লিকের বাগানে কাঁদতুম,—ওকে দেখবার জন্ম পাগল হ'য়েছিলাম। এখানে ভোলানাথের হাত ধরে কালা।—ভোলানাথ বল্লে, 'একটা কায়েতের ছেলের জন্ম ম'শায় আপনার এরপ করা উচিত নয়'। মোটা বামুন একদিন হাত জ্বোড় করে বল্লে, 'ম'শায় ওর সামাগ্য পডাঙনো, ওর জন্ম আপনি এত অধীর কেন হন গ

"ভবনাথ নরেক্রের জুড়ী—হুজ্বনে যেন স্ত্রী পুরুষ! তাই ভবনাথকে নরেক্তের কাছে বাদা করতে বললুম। ওরা হু'জনেই অরপের ঘর।

[ সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম, লোক শিক্ষার্থ ত্যাগ—ঘোষপাড়ার সাধনের কথা ]

"আমি ছোকরাদের মেযেদের কাছে বেশী থাক্তে বা আনাগোনা ক'রতে বারণ ক'রে দিই।

ভিরিপদ এক ঘোষপাড়ার মাগীর পাল্লায় পড়েছে। সে বাৎসল্য ভাব করে। হরিপদ ছেলেমাতুষ, কিছু বোঝে না। ওরা ছোকরা দেখলে ঐ দ্বক্ম করে। শুন্লাম ছরিপদ নাকি ওর কোলে শোয়। আর সে হাতে করে তাকে থাবার থাইয়ে দেয়। আমি ওকে বলে দিব—ও সব ভাল নয়। ঐ বাৎসল্য ভাব থেকেই আবার তাচ্চিল্য ভাব হয়।

"ওদের বর্ত্তমানের সাধন—মাছ্য নিয়ে সাধন। মাছ্যকে মনে করে শীরুষ। ওরা বলে 'রা'গরুষ্ণ'। গুরু জিজ্ঞাসা করে, 'রাগরুষ্ণ পেয়েছিস '' সেবলে 'হাঁ' পেয়েছি।'

শিংদ দিন দে মাগী এদেছিল। তার চাছনির রকম দেখলাম, বড ভাল নয়। তারি ভাবে বল্লাম, 'হরিপদকে নিয়ে যেমন কচ্চো কর—কিন্তু অভায ভাব এনোনা।'

"ছোকরাদের সাধনার অবস্থা। এখন কেবল ভ্যাগ। সন্নাগী স্বীলোকের চিত্রপট পর্যান্ত দেখনে না। আমি ওদের বলি, মেয়েমাছুর ভক্ত হলেও তাদের সঙ্গে বসে কথা কবে না; দাঁডিয়ে একটু কথা কবে। সিদ্ধ হলেও এইরূপ করতে হয়—নিজের সাবধানের জন্ত,—আর লোকশিশাব জন্ত। আমিও মেয়েরা এলে একটু পরে বলি, ভোমরা ঠাকুর দেখগে। ভাতে যদি না উঠে, নিজে উঠে পড়ি। আমার দেখে আবার স্বাই শিশুরে।

[ পূর্ব্বকথা-- ফুলুই শ্রামবাজার দর্শন ১৮৮০-- অবতারের আকর্ষণ ]

শ্বাছো এই যে সব ছেলেরা আসছে, আর তোমরা সব আসছো, এর মানে কি ? এর (অর্থাৎ আমার) ভিতর অবশ্য কিছু আছে, তা না হলে টান হয কেমন করে—কেন আকর্ষণ হয় ?

"ওদেশে যখন হৃদের বাডীতে (কামারপুকুরেব নিকট, সিওড়ে) ছিলাম, ভখন শারামবাজারে নিয়ে গেল। বুঝলাম গোরাক্ষভক্ত। গাঁয়ে ঢোকবার আগে দেখিয়ে দিলে। দেখলাম গোরাক্ষ! এমনি আকর্ষণ—সাত দিন সাত রাত লোকের ভিড়! কেবল কীর্ত্তন আর নৃত্য। পাঁচিলে লোক! গাড়ে

"নটবর গোস্থামীর বাড়ীতে ছিলাম। সেথানে রাত দিন লোকের ভিড। স্থামি আবার পালিয়ে পিয়ে এক তাঁতীর ঘরে সকালে গিয়ে বসতাম। সেধানে দক্ষিণেশ্বরে মহেক্স, মাষ্টার, রাধিকাগোন্ধামী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

আবার দেখি, থানিক পরে সব গিয়েছে। সব খোল করতাল নিয়ে গেছে !— আবার 'তাকুটী। তাকুটী।' করছে। থাওয়া দাওয়া বেলা তিনটার সময় হতো!

"রব উঠে গেল—সাতবার মরে, সাতবার বাঁচে, এমন এক লোক এসেছে! পাছে আমার সরদি গরমি হয়, হৃদে মাঠে টেনে নিয়ে যেতো;—সেখানে আবার শিপড়ের সার! আবার খোল করতাল।—তাকুটী! তাকুটী! হৃদে বৃহলে, আর বল্লে, 'আমরা কি কখনও কীর্ত্তন শুনি নাই ?'

"সেখানকার গোঁসাইরা ঝগড়া কর্তে এসেছিল। মনে করেছিল, আমরা বৃঝি তাদের পাওনা গণ্ডা নিতে এসেছি। দেখ্লে, আমি একখানা কাপড কি একগাছা স্থতাও লই নাই। কে বলেছিল, 'ব্রন্মজ্ঞানী'! তাই গোঁসাইরা বিড়তে এসেছিল। একজন জিজ্ঞাসা করলে, 'এর মালা ভিলফ, নাই কেন ?' তারাই একজন বল্লে, 'নারকেলের বেল্লো আপনা আপনি খসে গেছে'। 'নারকেলের বেল্লো'ও কথাটা ঐখানেই শিখেছি। জ্ঞান হলে উপাধি আপনি খসে পড়ে যায়।

শূর গাঁ থেকে লোক এসে জমা হতো। তারা রাত্রে থাক্তো। যে বাড়ীতে ছিলাম, তার উঠানে রাত্রে মাগীরা অনেক সব ভয়ে আছে। ফলে প্রস্রাব কর্তে রাতে বাহিরে যাছিল, তা বলে, 'এইথানেই (উঠানে) করে।

শ্বাকর্ষণ কাকে বলে, ঐথানেই ( শ্বামবাজারে ) বুঝলাম। হরিলীলায় যোগমায়ার সাহায্যে আকর্ষণ হয়, যেন ভেল্কী লেগে যায়!"

## **क्**छोश शिवराष्ट्रम

## ঠাকুর প্রীরামক্ষ ও প্রাযুক্ত রাধিকাগোসামী

মুখ্যো লাতৃষয় প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত কথা কইতে কইতে বেলা প্রায় তিনটা বাজিয়াছে! শ্রীযুক্ত রাধিকা গোস্বামী আদিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি ঠাকুর শ্রীরামক্ষ্ণকে এই প্রথম দর্শন করিলেন। বয়স আন্দাঞ্চ ত্রিশের মধ্যে। গোস্বামী আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামরুষ্ণ — 'আপনারা কি অবৈতবংশ ?' গোস্থামী — আজ্ঞা, হাঁ।

ঠাকুর অবৈতবংশ শুনিয়া গোস্বামীকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতেচেন।

[ গোস্বামীবংশ ও ব্রাহ্মণ পূজনীয়—মহাপুরুষের বংশে জন্ম ]

শ্রীরামরুক্ত—অবৈতগোস্বামী বংশ,—আকরের গুণ আছেই!

"নেকো আমের গাছে নেকো আমই হয় (ভক্তনের হাশ্র)। থারাপ আম হয় না। তবে মাটির গুণে একটু ছোট বড় হয়। আপনি কি বল ?

গোস্বামী ( বিনীতভাবে )—আজ্ঞা, আমি কি জানি।

শ্রীরামরুষ্ণ-তুমি যাই বল,—অন্ত লোকে ছাড়বে কেন ?

ব্রাহ্মণ, হাজার দোষ থাকুক—তবু ভরদাজ গোত্র, শাণ্ডিল্য গোত্র ব'লে সকলের পুজনীয়। (মাষ্টারের প্রতি) শঙ্খচিলের কথাটা বল ত !"

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামক্রফ—বংশে মহাপুক্ষ যদি জন্মে থাকেন তিনিই টেনে শ্নেংন— হাজার দোষ থাকুক। যখন গদ্ধর্ব কৌরবদের বন্দী কর্লে মুধিষ্ঠির গিয়ে তাদের মুক্ত কর্লেন। যে ছুর্য্যোধন এত শক্রতা করেছে, যার জল্মে যুধিষ্ঠিরের বনবাস হয়েছে তাকেই গিয়ে মুক্ত কর্লেন!

তা ছাড়া ভেকের আদর করতে হয়। ভেক দেখলে সত্য বস্তর উদ্দীপন হয়। হৈতভাদেব গাধাকে ভেক পরিয়ে সাধাক্ষ হয়েছিলেন। শশু চিলকে দেখলে প্রণাম করে কেন ? কংশ মারতে যাওয়াতে ভগবতী শশু চিল হয়ে উড়ে গিয়েছিলেন। তা এখনও শশু চিল দেখলে সকলে প্রণাম করে।

### [ প্রকিথা—চানকে কোয়ার সিং কর্তৃক ঠাকুরের পূজা— ঠাকুরের রাজভক্তি Loyalty ]

ভানকের পণ্টনের ভিতর ইংরাজকে আসতে দেখে সেপাইরা সেলাম কর্লে। কোয়ার সিং আমাকে বুঝিয়ে দিলে, 'ইংরাজের রাজ্য তাই, ইংরাজকে সেলাম ক'রতে হয়'।

#### [গোস্বামীর কাছে সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা—শাক্ত ও বৈষ্ণব ]

শ্রীরামক্বয়—শাক্তের তন্ত্র মত। বৈষ্ণবের পুরাণ মত। বৈষ্ণব যা সাধন করে তা প্রকাশে দোষ নাই। তান্ত্রিকের সব গোপন। তাই তান্ত্রিককে সব বোঝা যায় না।

(গোস্বামীর প্রতি) "আপনারা বেশ—কত জপ করেন, কত হরিনাম করেন।"

গোস্বামী (বিনীতভাবে)—আজ্ঞা, আমরা আর কি করছি! আমি অতি অধম।

শ্রীরামক্ষ (সহাস্তে)—দীনতা; আচ্ছা ও ত আছে। আর এক আছে, 'আমি হরি নাম কচ্ছি, আমার আবার পাপ।' যে রাতদিন 'আমি পাপী' 'আমি অধম' 'আমি অধম' করে, সে তাই হয়ে যায়। কি অবিখাদ! ঠার নাম এত করেছে আবার বলে 'পাপ, পাপ'!

গোস্বামী এই কথা অবাক হইয়া শুনিতেছেন।

#### [ পূর্ব্বকথা—বুন্দাবনে বৈষ্ণবদের ভেক গ্রহণ ১৮৬৮ খৃঃ ]

শ্রীরামক্ষ্ণ—আমিও বৃন্দাবনে ভেক নিয়েছিলাম;—পনর দিন বেথেছিলাম (ভক্তদের প্রতি) সব ভাবই কিছুদিন কিছুদিন করতাম, তবে

( সহাস্তে ) "আমি সব রকম করেছি—সব পথই মানি। শাক্তদেরও মানি, বৈঞ্চবদেরও মানি, আবার বেদান্তবাদীদেরও মানি। এথানে তাই সব মতের লোক আসে। আর সকলেই মনে করে, ইনি আমাদেরই মতের লোক। আজকালকার ব্রহ্মজ্ঞানীদেরও মানি।

"একজনের একটি রংএর গামলা ছিল। গামলার আশ্চর্য্য গুণ যে, যে রংএ কাপড় ছোপাতে চাইত তার কাপড় সেই রংএই ছুপে যেত।

"কিন্তু একজন চালাক লোক বলেছিল, 'তুমি যে রংএ রক্ষেছ, আমায় সেই রংটী দিতে হবে।' (ঠাকুরের ও সকলের হাস্থা)।

"কেন এক থেরে ২ব"? অমৃক মতের লোক তাহলে আসবে না, এ তয় আমার নাই। কেউ আস্কে আর না আস্কে তাতে আমার বয়ে গেছে;
—লোক কিসে হাতে থাকবে, এমন কিছু আমার মনে নাই। অধর সেন বড কর্মের জন্ম মাকে বল্তে বলছিল—তা ওর সে কর্ম হ'লো না। ও তাতে যদি কিছু মনে করে, আমার বয়ে গেছে!

[ পূর্ব্বকথা—কেশব সেনের বাটীতে নিরাকারের ভাব—বিজয় গোস্বামীর সঙ্গে এঁডেদর গঙ্গাধরের পাঠবাড়ী দর্শন—বিজয়ের চরিত্র ]

"আবার কেশব সেনের বাড়ী গিয়ে আর এক ভাব হলো। ওরা নিরাকার নিরাকার করে,—তাই ভাবে বলুম, 'মা এথানে আসিস নি, এরা তোর রূপ টুপ মানে না।'

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এই সকল কথা শুনিয়া গোস্বামী চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )—বিজয় এখন বেশ হয়েছে।

"হরি হরি বলতে বলতে মাটীতে পড়ে যায়!

"চারটে রাত পর্যস্ত কীর্ত্তন ধ্যান এই সব নিয়ে পাকে। এখন গেরুত্বা পরে আছে। ঠাকুর বিগ্রাহ দেখলে একেবারে সাষ্টাঙ্গ!

"গদাধরের পাঠবাড়ীতে আমার সঙ্গে গিয়েছিলো—আমি বল্লাম, এথানে তিনি ধ্যান করতেন—সেই জায়গায় অমনি সাষ্টাঙ্গ! **\***ৈচতন্ত্রের পটের সমুথে আবার সাষ্টাঙ্গ !"

গোস্বামী-বাধারুষ্ণ মূর্ত্তির সম্মুখে ?

গ্রীরামকৃষ্ণ-সাষ্টাঙ্গ! আর আচারী খুব।

গোস্বামী —এখন সমাজে নিতে পারা যায়।

প্রীরামক্বঞ-সে লোকে কি বলবে, তা অত চায় না।

গোস্বামী—না, সমাজ তা হলে কুতার্থ হয়—অমন লোককে পেলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-আমায় খুব মানে।

"তাকে পাওয়াই ভার। আজ ঢাকায় ডাক, কাল আর এক জায়গায় ডাক সর্বলাই ব্যস্ত।

"তাদের সমাজে ( সাধারণ ব্রাহ্মদমাজে ) বড গোল উঠেছে।"

গোস্বামী—আজ্ঞা, কেন ?

শ্রীরামক্ষ্ণ—তাকে বলছে, 'তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো!—তুমি পৌতলিক।'

"আর অতি উদার সরল। সরল না হলে ঈশবের কুপা হয় না।"

[ মুণ্ড্যুদিগকে শিক্ষা—গৃহস্থ, 'এগিয়ে পড়'—অভ্যাস্যোগ ]

এইবার ঠাকুর মুখ্যোদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ভ্যেষ্ঠ নহেন্দ্র ব্যবদা করেন, কাহারও চাকরী করেন না। কনিষ্ঠ প্রিয়নাথ ইঞ্জিনিয়ার ভিলেন। এখন কিছু সংস্থান করিয়াছেন। আর চাকরী করেন না। ভ্যেষ্টের বয়স ৩৫।৩৬ হইবে। তাঁহাদের বাড়ী কেদেটা গ্রামে। কলিকাতা বাগবাজারেও তাঁদের বস্তবাটা আছে।

শ্রীরামক্ত (সহাল্ডে)—একটু উদ্দীপন হচ্চে ব'লে চুপ ক'রে থেকো না। এবিয়ে পড়। চন্দন কাঠের পর আরও আছে—রূপার থনি, সোণার থনি!

প্রিয় ( সহাস্তো)—আজ্ঞা, পায়ে বন্ধন—এগুতে দেয় না।

শ্রীরামক্তয়্য-পায়ে বন্ধন থাক্লে কি হবে ?—মন নিয়ে কথা ।

"মনেই বন্ধ মৃক্ত। হুই বন্ধ —একজন বেখালয়ে গেল, এক জন ভাগবত শুনছে। প্রথমটী ভাবছে, ধিক্ আমাকে—বন্ধু হরি কথা শুনছে আর আমি কোপা পড়ে রয়েছি। আর একজন ভাবছে—ধিক্ আমাকে, বন্ধ কেমন আমোদ আহলাদ করছে, আর আমি খালাকি বোকা! ছাথো প্রথমটিকে বিষ্ণুদৃতে নিয়ে গেল—বৈকুঠে। আর দ্বিতীয়টিকে যমদৃতে নিয়ে গেল!"

প্রিয়-মন যে আমার বশ নয়।

শ্রীরামক্ক — সে কি ! **অভ্যাস যোগ**। অভ্যাস কর, দেখবে মনকে যে দিকে নিয়ে যাবে, সেই দিকেই যাবে।

"মন ধোপাঘরের কাপড়। তারপর লালে ছোপাও লাল—নীলে ছোপাও নীল। যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে।

(গোস্বামীর প্রতি) "আপনাদের কিছু কথা আছে ?"

গোস্বামী (অতি বিনীতভাবে)—আজে না,—দর্শন হ'লো। আর কথা ত সব ওন্ছি।

প্রীরামরুষ্ণ — ঠাকুরদের দর্শন করুন।

গোস্বামী (অভি বিনীতভাবে)—একটু মহাপ্রভুর গুণামুকীর্ত্তন— ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ গোস্বামীকে গান গুনাইতেছেন—

আমার অঙ্গ কেন গৌর হল!

গোরা চাছে বৃন্দাবনপানে, আর ধারা বছে ছ'নয়নে॥

(ভাব হবে বই কি রে !) (ভাবনিধি শ্রীগৌরাঞ্চের)

( যার অন্তঃ রুফ বহিঃ গৌর ) ( ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায় )

(বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে) (সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে) (গোরা আপনার পা আপনি ধরে)

[ শ্রীযুক্ত রাধিকা গোস্বামীকে সর্বাধর্মসমন্বয় উপদেশ ]

গান সমাপ্ত হইল—ঠাকুর কথা কহিতেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোস্বামীর প্রতি)—এ ত আপনাদের (বৈষ্ণবদের) হ'লো। আর যদি কেউ শাস্ত, কি ঘোযপাড়ার মত আসে, তথন কি বলবো!

তাই এখানে সৰ ভাৰই আছে—এখানে সৰ রকম লোক আসৰে বলে; বৈষ্ণৰ, শাক্ত, ক্র্যাভজা, বেদান্তবাদী, আবার ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী। দক্ষিণেশ্বরে মহেলু, মাষ্টার, রাধিকাগোন্থামী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২২১

#### "তাঁরই ইচ্ছায় নানা ধর্ম নানা মত হয়েছে।

ত্তবে তিনি যার যা পেটে সয় তাকে সেইটী দিয়েছেন। মা সকলকে মাছের পোলোয়া দেয় না। সকলের পেটে সয় না। তাই কাউকে মাছের ঝোল করে দেন।

শ্যার যা প্রকৃতি, যার যা ভাব, সে সেই ভাবটী নিয়ে পাকে।

<sup>4</sup>বারোয়ারীতে নানা মূর্ত্তি করে,—আর নানা মতের লোক যায়। রাধারুষ্ণ, হর-পার্বতী, সীতারাম, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি রয়েছে. আর প্রত্যেক মুর্ত্তির কাছে লোকের ভিড় হয়েছে। যারা বৈষ্ণব তারা বেশী রাধারুফের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে। যারা শাক্ত তারা হরপার্বতীর কাছে। যারা রামভক্ত তারা সীতারাম মূর্ত্তির কাছে।

"তবে যাদের কোন ঠাকুরের দিকে মন নাই তাদের আলাদা কথা। বেখা উপপতিকে ঝাঁটা মারছে,—বারোয়ারীতে এমন মূর্ত্তিও করে। ও স্ব লোক সেইখানে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে দেখে, আর চীৎকার করে বন্ধুদের বলে, 'আরে ও সব কি দেখছিস, এদিকে আয় । এদিকে আয়।"

সকলে হাসিতেছেন। গোস্বামী প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

## ठडूर्थ शितराष्ट्रम

### ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ—কালীর আরতি দর্শন ও মায়ে পোয়ে কথা—'কেন বিচার করাও'

বেলা পাঁচটা। ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্দায়। বাবুরাম, লাটু, মুখুযো প্রাতৃত্বয়, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন।

শ্রীরামক্ষা (মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি)—কেন এক ঘেয়ে হব। ওরা বৈষ্ণৰ আর গোঁড়া, মনে করে আমাদের মতই ঠিক, আর সব ভুল। যে কথা বলেছি, ধুব লেগেছে। (সহাত্তে) হাতির মাথায় অঙ্কুশ মারতে হয়। মাথায় নাকি ওদের কোষ থাকে ( সকলের হাস্ত )।

ঠাকুর এইবার ছোক্রাদের সঙ্গে ফণ্টি নাষ্টি করতে লাগলেন।

শ্রীরামরুষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—আমি এদের (ছোকরাদের) কেবল নিরামিষ দিই না। মাঝে মাঝে আঁশ ধোয়া জল একটু একটু দিই। তানা হলে আস্বেকেন।

মুখ্যোরা বারা ওা হইতে চলিয়া গেলেন। বাগানে একটু বেড়াইবেন। শ্রীরানক্ষা (মাটারের প্রতি)—আমি জপ \* \* করতাম্। সমাধি হ'লে যেত. কেমন এর ভাব ?

মাষ্টার ( গভারভাবে )—আজা, বেশ !

জীরামরুক (সহাজে) — বাধু! সাধু! — কিন্তু ওরা (মুখুযোরা) কি মন্ করবে।

মাষ্টার — কেন কাথ্যেন ত বলেছিলেন, আপনার বালকের অবস্থা। ঈশ্বর দর্শন করলে বালকের অবস্থা হয়।

জীরামরুঞ্চ—আর—বাল্য পৌগও বুবা। পৌগও অবস্থায় ফচকিমি করে, হয়ত খেউড় মুখ দে বেরোয়। আর যুবা অবস্থায় সিংহের ভায় লোক শিক্ষা দেয়।

"তুমি না হয় ওদের ( মুখুযোদের ) বুঝিয়ে দিও।"

মাষ্টার--আজ্ঞা, আমার বোঝাতে হবে না। ওরা কি আর জানে না ?

শ্রীরামরক্ষ ছোকরাদের সঙ্গে একটু খামোদ আহ্লাদ করিয়া একজন ভক্তকে বলিতেছেন, 'আজ **অমাবস্থা**, মার ঘরে যেও!'

সন্ধ্যার পর আরতির শব্দ শুনা যাইতেছে। ঠাকুর বাবুরামকে বলিতেছেন—
"চল রে চল। কালীঘরে!" ঠাকুর বাবুরামের সঙ্গে যাইতেছেন—
মাষ্টারও সঙ্গে আছেন। হরিশ বারাণ্ডায় বিশ্বা আছেন দেথিয়া ঠাকুর
বলিতেছেন, 'এর আবার বৃঝি ভাব লাগলো।'

উঠান দিয়া চলিতে চলিতে শ্রীপ্রীরাধাকান্তের আরতি একটু দেখিলেন। তৎপরেই মা কালীর মন্দিরের অভিমূথে যাইতেছেন। যাইতে যাইতে হাত তুলিয়া জগন্মাতাকে ডাকিতেছেন'—"ওমা! ওমা! অক্সময়ী?" মন্দিরের সন্মুথের চাতালে উপস্থিত হইয়া মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন।

মার আরতি হইতেছে। ঠাকুর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ও চামর লইয় ব্যজন করিতে লাগিলেন।

আরিতি সমাপ্ত হইল। বাঁহারা আরতি দেখিতেছিলেন এক কালে সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর শ্রীরামক্কণ্ড মন্দিরের বাহিরে আসিয়া প্রণাম করিলেন। মুখুযো প্রভৃতি ভক্তেরাও প্রণাম করিলেন।

আ**জ অমাবতা।** ঠাকুর ভাবাবিট হইরাছেন। পর্ণর মাতোলারা! বাবুরামের হাত ধরিয়া মাতালের ফার টলিতে টলিতে নিজের ঘরে ফিরিলেন।

্ ঘরের পশ্চিমের গোল বারান্দায় ফরাস একটি আলো জালিয়া দিষা গিয়াছে। ঠাকুর সেই বারাণ্ডায় আসিয়া একটু বসিলেন। মুথে 'হরি ওঁ! হরি ওঁ! হরি ওঁ!' ও তল্পোক্ত নানবিধ বীজমন্ত্র।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর ঘরের মধ্যে নিজের আসনে পূর্বাস্ত হইয়া বসিয়াছেন। এখনও ভাবের পূর্ণমাতা।

মুখ্যো লাভ্রম, বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন।

[Origin of Language—The Philosophy of Prayer.]

ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ্চ ভাণাবিষ্ট হইয়া মার সহিত কথা কহিতেছেন—বলিতে-ছেন—"মা, আমি ব'লবো তবে তুমি করবে—এ কথাই নয়।

"কথা কওয়া কি ?—কেবল ইসারা বইত নয় !—কেউ বলছে, 'আমি খাবো' ;—আবার কেউ বলছে, 'যা ! আমি শুনবো না'।

"আছো, মা! যদি না বলতাম 'আমি থাবো' তা হলে কি যেমন থিদে তেমনি থিদে থাকতো না ? তোমাকে বললেই তুমি শুনবে, আর ভিতরটা তথু ব্যাকুল হ'লে তুমি শুনবে না,—তা কথন হতে পারে।

তুমি যা আছ তাই আছ—তবে বলি কেন—প্রার্থনা করি কেন ?

"ও! যেমন করাও তেমনি করি!

'থা সব গোল হয়ে গেল !—কেন বিচার করাও!"

ঠাকুর ঈশ্বরের সহিত কথা কহিতেছেন।—ভক্তেরা অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন। [ সংস্কার ও তপস্থার প্রয়োজন—ভক্তদিগকে শিক্ষা—সাধুদেব। ]
এইবার ভক্তদের উপর ঠাকুরের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

শ্রীরামরুষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—তাঁকে লাভ করতে হলে সংস্কার দরকার। একটু কিছু করে থাকা চাই। তপ্রসা। তা এ জন্মেই হোক আর পূর্বা জন্মেই হোক।

শ্রেণিদীর যথন বস্তবরণ করছিল, তার ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন শুনে ঠাকুর দেখা দিলেন। আর বললেন—'তুমি যদি কারুকে কথনও বস্ত্র দান করে থাক, ত মনে করে দেখ—তবে লজ্জা নিবারণ হবে।' দ্রৌপদী বল্লেন, 'হাঁ, মনে পড়েছে। একজন ঋণি স্নান কজিলেন,—তাঁর কপনী ভেসে গিছলো। আমি নিজের কাপড়ের আধখানা ছিড়ে তাঁকে দিছলাম। ঠাকুর বল্লেন—'তবে আব তোমার ভয় নাই।'

মাষ্টার ঠাকুরের আসনের পূর্ব্ধ দিকে পাপোসে বসিয়া আছেন। শ্রীরামক্ষণ (মাষ্টারের প্রতি)—তুমি ওটা বুঝেছ। মাষ্টার—আজা, সংস্কারের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ—একবার বল দেখি, কি বল্লাম। মাষ্টার—জৌপদী নাইতে গিছলেন ইত্যাদি ( হাজরার প্রবেশ)।

## পঞ্চম পরিচেছদ

### হাজরা মহাশ্য

হাজরা মহাশয় এখানে ছই বৎসর আছেন। তিনি ঠাকুরের জন্মভূমি কামার পুকুরের নিকটবর্তী সিওড় গ্রামে প্রথম তাঁহাকে দর্শন করেন, ১৮৮০ খঃ। এই গ্রামে ঠাকুরের ভাগিনেয় পিসভূত ভগিনী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র, প্রীষ্ক্ত ভদয় মুখোপাধ্যায়ের বাস। ঠাকুর তথন হৃদয়ের বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

226

সিওড়ের নিকটবর্তী মরাগোড় গ্রামে হাজরা মহাশয়ের নিবাস। তাঁহার বিষয় সম্পত্তি জ্বমি প্রভৃতি এক রকম আছে। পরিবার সস্তান সন্ততি আছে। এক রকম চলিয়া যায়। কিছু দেনাও আছে, আন্দাজ হাজার টাকা।

বৌবন কাল হইতে তাঁহার বৈরাগ্যের ভাব—কোপায় সাধু, কোপায় ভক্ত,
খুঁজিয়া বেড়ান। যথন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে প্রথম আসেন ও সেধানে
পাকিতে চান ঠাকুর তাঁহার ভক্তিভাব দেখিয়া, ও দেশের পরিচিত বলিয়া,
ওথানে যত্ন করিয়া নিজের কাছে রাথেন।

হাজরার জ্ঞানীর ভাব। ঠাকুরের ভক্তিভাব ও ছোকরাদের জ্ঞান্যাকুলতা পছন্দ করেন না। মাঝে মাঝে তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া মনে করেন। আবার কথনও সামান্ত বলিয়া জ্ঞান করেন।

তিনি ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ-পূর্কের বারান্দায় আসন করিয়াছেন। সেই-থানে মালা লইয়া অনেক জপ করেন। রাথাল প্রভৃতি ভক্তেরা বেশী জপ করেন না বলিয়া লোকের কাছে নিন্দা করেন।

তিনি আচারের বড় পক্ষপাতী। আচার আচার করিয়া তাহার এক প্রকার শুচিবাই হইয়াছে। তাঁহার বয়স প্রায় ৬৮ হইবে।

হাজরা মহাশয় ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুর আবার ঈশৎ ভাবাবিষ্ঠ
হইয়াছেন ও কথা কহিতেছেন।

[ ঈশ্লর প্রার্থনা কি শুনেন ? ঈশ্বরের জন্ম ক্রন্দন কর, শুনবেন ]

শ্রীরামক্বঞ্চ ( হাজ্বার প্রতি )—তুমি যা করছ তা ঠিক,—কিন্তু ঠিক ঠিক বসছে না।

"কার নিন্দা কোরো না—পোকাটীরও না। তুমি নিজেই ত বলো, লোমস মুনির কথা। যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে তেমনি ওটাও বলবে—'যেন কার নিন্দা না করি।"

হাজরা—(ভক্তি) প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেন ?

জীরামক্কঞ-এক-নো-বার! - যদি ঠিক হয় - যদি আন্তরিক হয়। বিষয়ী লোক যেমন ছেলে কি স্ত্রীয় জন্ম কাঁদে সেরপ ঈশ্বরের জন্ম কই কাঁদে ? [ পূর্বকথা—স্ত্রীর অম্বথে কামারপুকুরবাসীর থর থর কম্প ]

"ও দেশে একজনের পরিবারের অত্থ হয়েছিল।—সারবে না মনে করে লোকটা থর থর করে কাঁপতে লাগলো,—অজ্ঞান হয় আর কি!

"এরপ ঈশ্ববের জন্ম কে হচ্ছে!"

হাজরা ঠাকুরের পায়ের ধূলা লইতেছেন।

শ্রীরামক্বঞ সন্থুচিত হইয়া )—উগুনো কি।

হাজরা—যাঁর কাছে আমি রয়েছি তাঁর পায়ের ধূলা লব না 🕈

শ্রীরামক্লফ— ঈশ্বরকে তৃষ্ট কর, সকলেই তৃষ্ট হবে। তামিন তুটে জগৎ তৃষ্টম।— ঠাকুর যথন দ্রৌপদীর হাঁড়ির শাক থেয়ে বল্লেন আমি তৃপ্ত হয়েছি, তথন জগৎশুদ্ধ জীব তৃষ্ট— হেউ ঢেউ হয়েছিল। কই মুনিরা থেলে কি জগৎ তৃষ্ট হয়েছিল— হেউ ঢেউ হয়েছিল ?

ঠাকুর লোকশিক্ষার্থ কিছু কর্ম করতে হয়, এই কথা বলিতেছেন। [পূর্ব্বকথা—বটতলায় সাধুর গুকুপাছ্কা ও শালগ্রাম পূজা ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)—জ্ঞানলাতের পরও লোকশিক্ষার জয় পূজাদি কর্ম্ম রাথে।

শ্রামি কালী ঘরে যাই, আবার ঘরের এই সব পট নমস্কার করি,—ভাই সকলে করে। তার পর অভ্যাস হয়ে গেলে যদি না করে তা হলে মন হস্কুস করবে।

"বটতলায় সয়াাসীকে দেখলাম। যে আসনে গুরুপাছ্কা রেখেছে তারই উপরে শালগ্রাম রেখেছে। ও পূজা করছ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'যদ এতদ্র জ্ঞান হয়ে থাকে তবে পূজা করা কেন ? সয়াাসী বয়ে,—সবই করা যাচ্ছে—এ ও একটা করলাম। কথনও ফুলটা এ পায়ে দিলাম, আবার কথনও একটা ফুল ও পায়ে দিলাম।'

°দেহ থাকতে কশ্বত্যাগ করবার যো নাই—পাক থাকতে ভুড় ভুড়ি হবেই।∗

ন হি দেহভূতা শক্যং ত্যকঃ কর্মান্তশেষতঃ।
 যন্ত্র কর্মান্তল্যাগী স ত্যাগীতাভিগীয়তে॥ [গীভা—১৮ অঃ

[ The three stages—শান্ত, গুরুমুখ, সাধনা; Goal—প্রত্যক্ষ ]

শ্রীরামক্ত (হাজরাকে)—এক জ্ঞান থাকিলেই অনেক জ্ঞানও আছে।
শুধু শাল্প পড়ে কি হবে ?

শোলে বাণিতে চিনিতে মিশেল আছে—চিনিটুকু লওয়া বড় কঠিন। তাই শালের মর্ম সাধুমূথে, গুরুমূথে গুনে নিতে হয়। তথন আর গ্রছের কি দরকার ?

"চিঠিতে ধবর এদেছে,—'গাঁচ সের সন্দেশ পাঠাইবা,—আর এক ধানা রেল পেড়ে কাপড পাঠাইবা।' এখন চিঠিখানি হারিয়ে গেল! তখন ব্যস্ত হয়ে চার দিকে খোঁজে। অনেক খোঁজবার পর চিঠিখানি পেলে, পড়ে দেখে, —লিখছে—গাঁচসের সন্দেশ আর একধানা রেলপেড়ে কাপড় পাঠাইবা।' তখন চিঠিখানি আবার ফেলে দেয়। আর কি দরকার ? এখন সন্দেশ আর কাপড়ের যোগাড় করলেই হলো।

( মুখুষ্যে, বাবুরাম, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি )—"সব সন্ধান জেনে তার পর ডুব দাও। পুকুরের অমৃক যায়গার ঘটিটা পড়ে গেছে, যায়গাটি ঠিক করে দেখে নিয়ে সেইখানে ডুব দিতে হয়।

"শাল্রের মর্ম্ম গুরুষুথে শুনে নিয়ে, তারপর সাধনা করতে হয়। এই সাধন ঠিক ঠিক হলে তবে প্রাজ্যক দর্শন হয়।

"ভূব দিলে তবে ত ঠিক ঠিক সাধন হয়! বসে বসে শাস্ত্রের কথা নিয়ে কেবল বিচার করলে কি হবে ? শালারা পথে যাবারই কথা—ঐ নিয়ে মর'ছে।—মর শালারা, ভূব দেয় না!

"যদি বল ডুব দিলেও হালর কুমীরের ভয় আছে—কাম ক্রোধাদির ভয় আছে।—হলুদ মেথে ডুব দাও—তারা কাছে আগতে পারবে না। বিবেক বৈরাগ্য হলুদ।"

# यष्ठं श्रीतराष्ट्रम

### পূর্ব্বকথা—প্রীরামকষ্টের পুরাণ, তন্ত্র ও বেদ মতের সাধনা

[ পঞ্চবটী, বেলতলা ও চাঁদনীর সাধন—তোতার কাছে সন্ন্যাসগ্রহণ—১৮৬৬]
শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—তিনি আমান্ন নানারূপ সাধন করিয়েছেন।
প্রথম, প্রাণ মতের—তারপর তন্ত্র মতের, আবার বেদ মতের। প্রথমে
পঞ্চবটীতে সাধনা করতাম। তুলসী কানন হলো—তার মধ্যে বঙ্গে ধ্যান
করতাম। কথনও ব্যাকুল হয়ে, 'মা! মা!' বলে ডাকতাম—বা 'রাম!
রাম!' করতাম।

"যথন 'রাম রাম' কর্ত্তাম তথন হত্মনানের ভাবে হয়তো একটা ল্যাজ পরে বসে আছি! উন্মাদের অবস্থা। সে সময়ে পূজা করতে করতে গরদের কাপড় পরে আনন্দ হতো—পূজারই আনন্দ।

তিন্ত্র মতের সাধনা বেলতলায়। তথন তুলসী গাছ—সঞ্জনের খাড়া— এক মনে হতো!

"সে অবস্থায় শিবানীর উচ্ছিষ্ট—সমস্ত রাত্ত্রি পড়ে আছে—তা সাপে থেলে কি কিসে থেলে তার ঠিক নাই—ঐ উচ্ছিষ্টই আহার।

"কুকুরের উপর চড়ে তার মুখে লুচি দিয়ে খাওয়াভাম, আর নিজেও খেতাম সর্ববং বিষ্ণুময়ং জগৎ।—মাটীতে জল জমবে তাই আচমন। আমি সে মাটীতে পুকুর থেকে জল দিয়ে আচমন কল্লাম।

"অবিষ্ঠাকে নাশ না করলে হবে না। আমি তাই বাঘ হতাম—হয়ে অবিষ্ঠাকে থেয়ে ফেলতাম।

"বেদমতে সাধনের সময় সন্ন্যাস নিলাম। তথন চাঁদনীতে পড়ে থাকতাম —হূত্বে বলতাম,—'আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, চাঁদনীতে ভাত থাবো।

[ সাধন কালে নানা দর্শন ও জগনাতার বেদান্ত, গীতা সহস্কে উপদেশ ] শ্রীরামক্কণ (ভক্তদের প্রতি)—হত্যা দিয়ে পড়েছিলাম! মাকে ব্লাম, আমি মৃথ্য—তৃমি আমায় জানিয়ে দাও—বেদ পুরাণ তল্পে—নানা শাল্পে,—
কি আছে।

"মা বল্পেন, বেদাস্থ্যের সার-ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিধ্যা। যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের কথা বেদে আছে, তাঁকে তন্ত্রে বলে, সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ—আবার তাঁকেই পুরাণে বলে, সচ্চিদানন্দঃ ক্ষয়ঃ।

"গীতা দশবার বল্লে যা হয়, তাই গীতার সার। অর্থাৎ ত্যাগী ত্যাগী!

"তাঁকে যথন লাভ হয়, বেদ, বেদাস্থ, প্রাণ, তন্ত্র—কত নীচে পড়ে থাকে। ( হাজরাকে ) তথন ওঁ উচ্চারণ করিবার যো নাই—এটি কেন হয় ? সমাধি থেকে অনেক নেমে না এলে ওঁ উচ্চারণ করিতে পারি না।

শ্রত্যক দর্শনের পর যা যা অবস্থা হয় শাল্পে আছে, সে সব হয়েছিল। বালকবং, উন্মাদবং, পিশাচবং, জড়বং।

"আর শাস্ত্রে যেরূপ আছে, সেরূপ দর্শনও হতো।

"কথন দেখতাম **জ**গৎময় আগুনে ফুলিক!

"কথন চারিদিকে যেন পারার হ্রদ,—ঝক্ ঝক্ করছে। আবার কথনও রূপা গলার মত দেখতাম।

**"কথন দেখতাম রংমশালের আলো যেন জলছে!** 

"তা হলেই হলো, শান্তের সঙ্গে ঐক্য হচ্ছে।

[ শ্রীরামক্ষের অবস্থা—নিভালীলাযোগ ]

"আবার দেখালে, তিনিই জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, হয়েছেন! ছাদে উঠে আবার সিঁড়িতে নামা। অহলোম বিলোম।

ভি:! কি অবস্থাতেই রেখেছে! একটা অবস্থা যায় তো আর একটা আবে! থেন ঢে কির পাট। এক দিক নীচু হয় ত আর এক দিক উ চু হয়।
"যথন অন্তর্ম্ব—সমাধিত্ব—তথনও দেখছি তিনি! আবার যথন বাহিরের
স্থাতে মন এলো, তথনও দেখছি তিনি।

"যথন আরসির এ পিঠ দেখছি তখনও তিনি ? আবার যথন উল্টো পিঠ দেখছি তখনও তিনি।"

মুখুষ্যে প্রাতৃষয়, বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তেরা অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন।

# সপ্তম পরিচেছদ

# পূর্বকথা—শন্তু মলিকের অনাশক্তি— মহাপুরুষের আশ্রয়

ব্রীরামক্রম্ব ( মুখুযো প্রভৃতিকে )—কাপ্তেনের ঠিক সাধকের অবস্থা।

"এখিষ্য পাকলেই যে তাতে আসক্ত হতেই হবে, এমন কিছু নয়। শভু (মল্লিক) বলত, 'হৃছ্, গোঁটলা বেঁধে ৰসে আছি!' আমি বল্ডাম, কি অলকণে কথা কও!—

"তথন শস্তু বলে, 'না,—বলো, এ সব ফেলে যেন তাঁর কাছে যাই!"

"তাঁর ভক্তের ভয় নাই। ভক্ত তাঁর আত্মীয়। তিনি তাদের টেনে নেবেন। ছুর্যোধনেরা গন্ধকের কাছে বন্দী হলে যুথিষ্ঠিরই উদ্ধার করলেন। ৰল্লেন, আত্মীয়দের ওরূপ অবস্থা হলে আমাদেরই কলক।"

[ ঠাকুরবাড়ীর ব্রাহ্মণ ও পরিচারকগণ মধ্যে ভক্তিদান ]

প্রায় নয়টা রাত্রি হইল। মুখুযো লাতৃদ্ম কলিকাতা ফিরিবার জন্ম প্রস্থত হইতেছেন। ঠাকুর একটু উঠিয়া ঘরে ও বারান্দায় পাদচারণ করিতে করিতে বিষ্ণুঘরে উচ্চ সংকীর্ত্তন হইতেছে গুনিতে পাইলেন। তিনি জিঞ্ঞাসা করাতে একজন ভক্ত বলিলেন, তাহাদের সঙ্গে লাটু ও হরীশ জ্টিয়াছে। ঠাকুর বলিলেন,—ও তাই!

ঠাকুর বিষ্ণুঘরে আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাও আসিলেন। তিনি এ শীরাধাকাস্তকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর দেখিলেন যে, ঠাকুরবাড়ীর ব্রাহ্মণেরা— যারা ভোগ রাঁথে, নৈবিছ করে দেয়, অতিথিদের পরিবেশন করে এবং পরিচারকেরা, অনেকে একএ মিলিত হইয়া নাম সংকীর্ত্তন করিতেছে। ঠাকুর একটু দাঁড়াইয়া তাহাদের উৎসাহ বর্জন করিলেন!

উঠানের মধ্য দিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় ভক্তদের বলিতেছেন—

''ল্পাথো, এরা সব কেউ বেখার বাড়ী যায়, বাসন মাজে।"

ঘরে আসিয়া ঠাকুর নিজ আসনে আবার বসিয়াছেন। বাঁহারা সংকীর্ত্তন ক্রিতেছিলেন, তাঁহারা আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর তাঁহাদিগকে বলিতেছেন—''টাকার জন্ম যেমন খাম বার করো তেমি ছরিনাম করে নেচে গেয়ে ঘাম বার করতে হয়।

"আমি মনে করলাম, তোমাদের সঙ্গে নাচবো। গিয়ে দেখি যে ফোড়ন টোড়ন সব পড়েছে—মেধি পর্যস্ত। (সকলের হাস্ত)—আমি আর কি দিয়ে সম্বরা করবো।

"তোমরা মাঝে মাঝে হরিনাম করতে অমন এসো।" মুখুয্যে প্রভৃতি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুরের ঘরের ঠিক উত্তরের ছোট বারান্দাটীর পাশে মুথ্য্যেদের গাড়ী আসিয়া দাঁভাইল। গাড়ীতে বাতি জালা হইয়াছে।

#### [ভক্ত বিদায় ও ঠাকুরের স্বেহ ]

ঠাকুর সেই বারান্দার চাতালের ঠিক উত্তরপূর্ব্ব কোণে উত্তরাস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। একজন ভক্ত পথ দেখাইয়া একটা আলে। আনিয়াছেন—ভক্তদের ভূলিয়া দিবেন।

আজ **অমাবস্থা**—অন্ধকার রাত্রি।—ঠাকুরের পশ্চিম দিকে গঙ্গা, সমুধে নহবৎ, পুর্পোভান ও কুঠা; ঠাকুরের ডান দিকে সদর ফটকে যাইবার রাস্তা।

ভজেরা তাঁহার চরণে অবলুটিত হইয়া একে একে গাড়ীতে উঠিতেছেন।
ঠাকুর একজন ভক্তকে বলিতেছেন—"ঈশানকে একবার বোলো না—ওর
কর্মের জন্তা"

গাড়ীতে বেশী লোক দেখিয়া,—পাছে ঘোড়ার কট হয়—ঠাকুর বলিভেছেন
—গাড়ীতে অত লোক কি ধরবে ?

ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন। সেই ভক্তবৎস্প মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে ভক্তেরা ক্লিকাতা যাত্রা করিলেন।

### একবিংশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে লাটু, মাষ্টার, মণিলাল, মুখুযো প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

### श्रथम भित्रद्राष्ट्रम

### ব্রাহ্ম মণিলালকে উপদেশ—'বিদেষভাব ( Dogmatism) ত্যাগ কর'

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে ভক্তদক্ষে বসিয়া আছেন।

আজ বৃহস্পতিবার, ২রা অক্টোবর, ১৮৮৪ খুটান্দ ( ১৭ই আখিন ১২৯১ )
আখিন শুক্রা ছাদশী-এয়োদশী। শ্রীশ্রীবিজয়া দশমীর ছুই দিন পরে।
গতকল্য ঠাকুর কলিকাতায় অধরের বাড়ীতে শুভাগমণ করিয়াছিলেন।
সেধানে নারাণ, বাবুরাম, মাষ্টার, কেদার, বিজয় প্রভৃতি অনেকে ছিলেন।
ঠাকুর সেথানে ভক্তসঙ্গে কীর্জনানন্দে নৃত্যু করিয়াছিলেন। (২য় ভাগ)।

ঠাকুরের কাছে আজকাল লাটু, রামলাল, হরীশ থাকেন। বাবুরামও মাঝে মাঝে আসিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত রামলাল শ্রীশ্রীভবতারিনীর সেবা করেন। হাজরা মহাশয়ও আছেন।

আজ শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক, প্রিয় মুপুষ্যে, তাঁহার আত্মীয় হরি; শিবপুরের একটি ব্রাহ্ম (দাড়ি আছে); বড় বাজার ১২ নং মল্লিক ষ্ট্রীটের মাড়োয়ারী ভক্তেরা—উপস্থিত আছেন। ক্রমে দক্ষিণেশ্বরের কয়েকটীছোকরা; সিঁতির মহেন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি ভক্তেরা আসিলেন। মণিলাল পুরাতন ব্রাহ্ম ভক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণিলাল প্রভৃতির প্রতি)—আর নমস্কার মানসেই ভাল। পারে হাত দিয়ে নমস্কারে কি দরকার। আর মানসে নমস্কার করলে কেউ কুষ্টিত হবে না।

Land De

শ্রামারই ধর্ম ঠিক, আর সকলের মিধ্যা, এ ভাল নয়।

শ্বামি দেখি তিনিই সব হয়ে রয়েছেন—মাত্র্য, প্রতিমা, শালগ্রাম সকলের ভিতরেই এক দেখি। এক ছাড়া তুই আমি দেখি না!

শ্বনেকে মনে করে আমাদের মত ঠিক, আর সব ভূল,—আমরা জিতেছি আর সব হেরেছে। কিন্তু যে এগিরে এসেছে সে হয়ত, একটুর জন্ম আটকে গেল। পেছনে যে পড়ে ছিল সে তথন এগিরে গেল। গোলকধাম থেলার, অনেকে এগিরে এসে, পোয়া ( पूँটি ) আর পড়ল না।

"হার জিত তাঁর হাতে। তাঁর কার্য্য কিছু বোঝা যায় না। দেখ না, ঢাব অত উঁচুতে থাকে, রোদ পায়,তবুঠাগুা শক্তি !—এ দিকে পানি ফল জলে থাকে—গ্রম গুণ।

"মাছুষের শরীর দেখ। মাধা যেটা মূল (গোড়া), সেটা উপরে চলে গেল।"

[ শ্রীরামকৃষ্ণ, চার আশ্রম ও যোগতত্ত্ব—ব্রাহ্মসমাজ ও 'মনোযোগ']

মণিলাল—আমাদের এখন কর্ত্তব্য ?

শীরামকৃষ্ণ—কোন রকম করে তাঁর সঙ্গে যোগ হয়ে থাকা। ছই পথ
আছে,—কর্মযোগ আর মনোযোগ।

শ্যারা আশ্রমে আছে, তাদের যোগ কর্মের দারা। ব্রন্সচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ত্যাসা। সন্ত্যাসীরা \* কাম্যা কর্মের ত্যাগ করবে কিন্তু নিত্যকর্ম কামনাশৃত্য হয়ে করবে। দণ্ডধারণ, ভিক্ষা করা; তীর্থ যাত্রা, পূজা, জপ এ সব কর্মের দারা তাঁর সঙ্গে যোগ হয়।

"আর যে কর্মই কর, ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করে কামনাশৃত্য হ'য়ে কর্তে পারলে তাঁর সলে যোগ হয়।

\* কাম্যানাং কর্মণাং স্থাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিহঃ। সর্কাকর্মফলত্যাগং প্রাহন্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ। ত্যাজাং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহম নীষিণঃ। ষজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজামিতি চাপরে। [গীতা—১৮ অঃ২,৩ লোক শ্বার এক পথ মনোযোগ। এরপ যোগীর বাহিরের কোন চিহ্নাই। অস্তরে যোগ। যেমন জড় ভরত শুকদেব। আরও কত আছে—এরা নামজাদা। এদের শরীরে চুল দাড়ী, যেমন তেমনই ধাকে।

শ্রমহংস অবস্থায় কর্ম উঠে যায়। স্মরণ মনন থাকে। স্কানাই মনের যোগ। যদি কর্ম করে সে লোক শিকার জন্ম।

কৈৰ্মের দারাই যোগ হউক, আর মনের দারাই যোগ হউক, ভক্তি হ'লে সব জানতে পারা যায়।

"ভিক্তিতে কুজ্জক আপনি হয়—একাঞা মন হ'লেই বায়ু স্থির হ'য়ে যায়, আনার বায়ু স্থির হলেই মন একাঞা হয়, বৃদ্ধি স্থির হয়। যার হয় সে নিজে টের পায় না।

#### [ পূর্ববিধা—সাধনাবস্থায় জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা—ভক্তিযোগ ]

"ভিজিযোগে সব পাওয়া যায়। আমি মা'য় কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম, 'মা, যোগীরা যোগ ক'রে যা জেনেছে, জ্ঞানীরা বিচার ক'য়ে যা জেনেছে—
আমায় জানিয়ে দাও—আমায় দেখিয়ে দাও!' মা আমায় সব দেখিয়ে
দিয়েছেন। ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর কাছে কাঁদলে তিনি সব জানিয়ে দেন। বেদ বেদাল, প্রাণ, তম্ত্র—এ সব শাস্ত্রে কি আছে, সব তিনি আমায় জানিয়ে
দিয়েছেন।"

মণিলাল-ছঠযোগ ?

শ্রীরামর-২০— হঠযোগীরা দেহাভিমানী সাধু। কেবল নেতি থৌতি কর্ছে— কেবল দেহের যত্ন। ওদের উদ্দেশ্য আয়ু রৃদ্ধি করা। দেহ নিমে রাত দিন সেবা। ও ভাল নয়।

[মণি মল্লিক, সংসারী ও মনে ত্যাগ—কেশব সেনের কথা]

"তোমাদের কর্ত্ব্য কি ?—তোমরা মনে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ক'র্বে। তোমরা সংসারকে কাক্ষিষ্ঠা বলুতে পার না।

"গোস্বামীরা গৃহন্ত, তাই তাদের আমি বল্লাম, 'তোমাদের ঠাকুর সেবা

রয়েছে, তোমরা সংসার ত্যাগ কি করবে !—তোমরা সংসারকে মায়া বলে উড়িয়ে দিতে পার না।

"সংসারীদের যা কর্ন্তব্য হৈত্যাদেব বলেছিলেন,—জীবে দয়া, বৈকাব-সেবা, নাম-সংকীর্জন।

"কেশব সেন ব'লেছিল,—'উনি এখন 'ছুইই কর' ব'ল্ছেন। এক দিন কুটুসু করে কামড়াবেন।' তা নয়—কামড়াব কেন !"

মণি মল্লিক-তাই কামড়ান।

শ্রীরামক্ষণ (সহাভো)—কেন? তুমি ত' তাই আছ—তোমার ত্যাগ করবার কি দরকার?

## দ্বিতীয় পরিচেছ্দ

### আচার্য্যের কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ, তবে লোকশিক্ষার অধিকার—সন্মাসীর কঠিন নিয়ম— ব্রাহ্ম মণিলালকে শিক্ষা

শীরামক্ষ — যাদের দারা তিনি লোক শিক্ষা দেবেন, তাদের সংসার ত্যাগ করা দরকার। যিনি আচার্য্য, তাঁর কামিমী-কাঞ্চন ত্যাগী হওয়া দরকার। তা, না হ'লে উপদেশ গ্রাহ্ম হয় না। তার্ম ভিতরে ত্যাগা হ'লে হবে না। বাহিরে ত্যাগও চাই, তবে লোকশিক্ষা হয়। তা, না হ'লে লোকে মনে করে, ইনি যদিও কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ কর্তে বল্ছেন ইনি নিজে ভিতরে ভিতরে ঐ সব ভোগ করেন।

"একজন কবিরাজ ঔষধ দিয়ে রোগীকে বল্লে, তুমি আর একদিন এসো, খাওয়া দাওয়ার কথা বলে দিব। সেদিন তাঁর ঘরে অনেকগুলি গুড়ের নাগরি ছিল। রোগীর বাড়ী অনেক দ্বে। সে আর একদিন এসে ভাষা কর্লে। কবিরাজ বল্লে, 'থাওয়া দাওয়া সাবধানে কর্বি, গুড় থাওয়া ভাল নয়।' রোগী চলে গেলে একজন বৈছাকে বল্লে, 'ওকে অত কট দিয়ে আনা কেন ? সেই দিন বললেই ত হ'ত!' বৈছা হেসে বল্লে, 'ওর মানে আছে। সে দিন ঘরে অনেকগুলি গুড়ের নাগরি ছিল। সেদিন যদি বলি, রোগীর বিশ্বাস হ'ত না। সে মনে কর্ত ওঁর ঘরে যেকালে এত গুড়ের নাগরি, উনি নিশ্চয় কিছু কিছু থান। তা হ'লে গুড় জিনিষ্টা এত থারাপ নয়। আজু আমি গুড়ের নাগরি লুকিয়ে ফেলেছি, এখন বিশ্বাস হবে।

"আদি সমাজের আচার্য্যকে দেখ্লাম। শুন্লাম নাকি দিতীয় না তৃতীয় পক্ষের বিয়ে ক'রেছে !—বড় বড় ছেলে !

"এই সব আচার্য্য! এরা যদি বলে 'ঈশ্বর সত্য আর সব মিথ্যা' কে বিশাস করবে !—এদের শিশ্য যা হবে, বুঝতেই পার্ছ।

"হেগো গুরু তার পেলো শিষ্য! সন্যাসীও যদি মনে ত্যাগ করে, বাহিরে কামিনীকাঞ্চন লয়ে থাকে—তার দ্বারা লোকশিক্ষা হয় না। লোকে বলুবে, লুকিয়ে লুকিয়ে গুড় খায়।

[ শ্রীরামক্ষের কাঞ্চনত্যাগ—কবিরাজের পাঁচ টাকা প্রত্যার্পণ ]

শিসঁতির মহেল্র (কবিরাজ) রামলালের কাছে পাঁচটা টাকা দিয়ে গিছ্লো—আ।ম জানতে পারি নাই।

শুরামলাল বলে পর, আমি জিজাসা কর্লাম, কাকে দিয়েছে ? সে বলে,
এখানকার জন্ম। আমি প্রথমটা ভাবলুম তুধের দেনা আছে না হয় সেইটে
শোধ দেওয়া যাবে। ও মা! থানিক রাত্রে ধড়মড় করে উঠে পড়েছি।
বুকে যেন বিল্লি আঁচডাচছে! রামলালকে তথন গিয়ে আবার জিজাসা
কর্লুম—'তোর খুড়ীকে কি দিয়েছ ?' সে বল্লে 'না'। তথন তাকে বলাম,
'ভুই একণই ফিরিয়ে দিয়ে আয়!' রামলাল তারপর দিন টাকা ফিরিয়ে দিলে।

"সন্ন্যাসীর পক্ষে টাকা লওয়া বা লোভে আসক্ত হওয়া কিরূপ, জানো? যেমন ব্রাহ্মণের বিধবা অনেক কাল, হবিশ্ব থেয়ে, ব্রহ্মচর্য্য করে, বাগদী উপপতি করেছিল! (সকলে শুস্তিত)!

"ও দেশে ভোগী তেলীর অনেক শিশু সামস্ত হলো। শৃক্তকে স্কাই প্রণাম

করে দেখে, জ্বমীদার একটা ছুষ্ট লোক লাগিয়ে দিলে। সে তার ধর্ম নষ্ট করে।
দিলে—সাধন ভজন সব মাটী হয়ে গেলো। পতিত সর্যাসী সেইরূপ।

[ সাধুসঙ্গের পর শ্রদ্ধা—কেশব সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ]

তিভামরা সংসারে আছ তোমাদের সৎসঙ্গ ( সাধুসঙ্গ ) দরকার।

ভাগে সাধুসঙ্গ, তারপর শ্রদ্ধা। সাধুরা যদি তাঁর নাম গুণামুকীর্ত্তন নাকরে, তা হ'লে কেমন করে লোকের ঈশ্বরে শ্রদ্ধা, বিশাস, ভক্তি হবে ? তিন পুরুষে আমীর জান্লে তবে ত লোকে মানবে ?

(মাষ্টারের প্রতি) জ্ঞান হলেও সর্বাদা অমুশীলন চাই। স্থাংটা বল্তো, ঘটি একদিন মাজ লে কি হবে—ফেলে রাখলে আবার কলঙ্ক পডবে!

তোমার বাড়ীটায় একবার যেতে হবে। তোমার আজ্ঞাটা জ্ঞানা থাক্লে সেথানে গেলে আরও ভক্তদের সঙ্গে দেখা হবে। ঈশানের কাছে একবার যাবে।

(মণিলালের প্রতি) "কেশব সেনের মা এসেছিল। তাদের বাড়ীর ছোক্রারা ছরিনাম করলে। সে তাদের প্রাকৃষণ করে হাততালি দিতে লাগ্লো। দেখলাম শোকে কাতর হয় নাই। এখানে এসে একাদশী কর্লে; মালাটী নিয়ে জপ করে। বেশ ভক্তি দেখ্লাম।"

মণিলাল—কেশব বাবুর পিভামহ রামকমল সেন ভক্ত ছিলেন। তুলগী-কাননের মধ্যে বসে নাম কর্তেন। কেশবের বাপ প্যারীমোহনও ভক্ত বৈক্ষব ছিলেন।

শ্রীরামক্কক্ষ — বাপ ওরূপ না হলে ছেলে অমন ভক্ত হয় না। ভাবো না, বিজ্ঞায়ের অবস্থা।

"বিজ্ঞার বাপ ভাগবত পড়তে পড়তে ভাবে অজ্ঞান হয়ে যেত। বিজয় মাঝে মাঝে 'হরি ! হরি !' বলে উঠে পড়ে।

অভিকাল বিজয় যা সব ( ঈশ্বরীয় রূপ ) দর্শন করছে, সব ঠিক ঠিক!

"সাকার নিরাকারের কথা বিজয় বল্লে—যেমন বছরূপীর রং—লাল, নীল সবুজও হচ্ছে,—আবার কোন রংই নাই। কথন সগুণ কথন নির্ভাগ।

#### [ 'বিজয় সরল — সরল হ'লে ঈশ্বর লাভ হয়' ]

"বিজয় বেশ সরল — খুব উদার সরল না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। "বিজয় কাল অধর সেনের বাড়ীতে গিছ্লো। তা যেন আপনার বাড়ী — সকাই যেন আপনার।

"বিষয়বুদ্ধি না গেলে উদার সরল হয় না।"

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন-

"অমূল্যধন পাবি রে মন হলে খাঁটি!

শ্বাটি পাট করা না হলে হাঁড়ী তৈয়ার হয় না। ভিতরে বালি চিল থাকলে হাঁড়ী ফেটে যায়। তাই কুমোর আগে মাটী পাট করে।

"আরেশিতে ময়লা পড়ে পাক্লে মুখ দেখাযায় না। **চিত ভদ্ধি** নাহ'লে অংকরপ দর্শন হয় না।

শ্বভাবে। না, যেখানে অবভার, দেইখানেই সরল। নন্দঘোষ, দশর্প, বস্থানেব —এঁরা সব সরল।

"বেদাতে বেলে, শুদ্ধবৃদ্ধি না হ'লে ইশ্বরকে জান্তে ইচ্ছা হয় না। শেষ জন্ম বা অনেক ভপস্যা না থাকিলে উদার সরল হয় লা।"

# ভূতীয় পরিচেছ্দ

#### শ্রীরামক্ষের বালকের অবস্থা

ঠাকুরের পা একটু কুলো ফুলোবোধ হওয়াতে তিনি বালকের স্থায় চিঞ্জিত আছেন।

সিঁতির মহেন্দ্র কবিরাজ আসিয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামক্ষ (প্রির মুখ্যের প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)—কাল নারা'ণকে বল্লাম, তোর পা টিপে দেখ দেখি, ডোব হয় কি না। সে টিপে দেখলে—ভোব হল;—তখন বাচলুম—(মুখ্যের প্রতি) তৃমি একবার তোমার পা টিপে ভাথে। তো; ডোব হয়েছে ?

म्थूट्या-- व्याखा, है।।

গ্রীরামকৃষ্ণ — আ:! বাঁচলুম।

মণি মলিক—কেন ? আপনি স্থোতের জলে নাইবেন। সোরা ফোরা কেন থাওয়া।

শ্রীরামক্ষ্ণ — না গো, তোমাদের রক্তের জোর আছে, — তোমাদের আলাদা কথা!

#### "আমায় বালকের অবস্থায় রেখেছে!

"ঘাস বনে একদিন কি কামড়ালে। আমি গুনেছিলাম, সাপে যদি আবার কামড়ায়, তা হলে বিষ তুলে লয়। তাই গর্তে হাত দিয়ে রইলাম। একজন এসে বল্লে—ও কি কচ্ছেন ?—সাপ যদি সেইথানটা আবার কামড়ায়, তা হলে হয়। অক্ত জায়গায় কামড়ালে হয় না।

"শরতের থিম ভাল, শুনেছিলাম—কলকাতা থেকে গাড়ী করে আসবার সময় মাথা বের করে হিম লাগাতে লাগ্লাম। ( সকলের হাক্ত)।

( সিঁতির মহেক্সর প্রতি ) "তোমাদের সিঁতির সেই পণ্ডিতটা বেশ। বেদান্তবাগীশ। আমার মানে। যথন বল্লাম, তুমি অনেক পড়েছ, কিন্তু 'আমি অমুক পণ্ডিত' এ অভিমান ত্যাগ করো, তথন তার থুব আহলাদ।

"তার সঙ্গে বেদান্তের কথা হলো।

[মাষ্টারকে শিক্ষা—শুদ্ধ-আত্মা, অবিভা, ব্রহ্মমায়া—বেদান্তের বিচার ]

(মাষ্টারের প্রতি)— "যিনি শুদ্ধ-আত্মা, তিনি নিলিপ্ত। তাঁতে মায়া বা অবিদ্যা আছে। এই মায়ার ভিতরে তিন গুণ আছে—সর রক্তঃ তমঃ। যিনি শুদ্ধ-আত্মা তাঁতে এই তিন গুণ রয়েছে, অপচ তিনি নিলিপ্ত। আগুনে যদি নীল বড়ি ফেলে দাও, নীল শিখা দেখা যায়; রাঙা বড়ি ফেলে দাও, লাল শিখা দেখা যায়। কিন্তু আগুনের আপনার কোন রং নাই।

क्टिन नीन तर रफरन माथ, नीन छन हर्त। आवात कडेकिति रफरन मिरन रमहे छरनतहे तर।

শ্মাংসের ভার লয়ে যাচেছ চণ্ডাল—সে শবরকে ছুঁয়েছিল ! শবর যেই

বলেছেন আমায় ছুঁলি !—চণ্ডাল বল্লে ঠাকুর, আমিও তোমায় ছুঁই নাই,— তুমিও আমায় ছোঁও নাই! **শুদ্ধ-আত্মা**—নিলিপ্ত।

"জড় ভরতও ঐ সকল কথা রাজা রহুগণকে বলেছিল।

''গুদ্ধ-আত্মা নির্লিপ্ত। আর শুদ্ধ আত্মাকে দেখা যায় না। জলে লবণ মিপ্রিত থাক্লে লবণকে চক্ষের দ্বারা দেখা যায় না।

"যিনি শুদ্ধ-আত্মা তিনিই **মহাকারণ**—কারণের কারণ। সুল, স্কা, কারণ, মহা-কারণ। পঞ্জুত সূল। মন বুদ্ধি অহস্কার, স্কা। প্রাকৃতি বা আস্থাশক্তি স্কলের কারণ। বাহ্ম বা শুদ্ধ আত্মা কারণের কারণ।

#### "এই শুদ্ধ আত্মাই আমাদের স্বরূপ।

"জ্ঞান কাকে বলে ? এই স্বস্থাকে জ্ঞানা আর তাঁতে মন রাখা। এই ভন্ধ-আত্মাকে জ্ঞানা।

#### [ কৰ্ম কত দিন 🕈 ]

"কৰ্ম কত দিন—যত দিন দেহ-অভিমান থাকে, অৰ্থাৎ দেহই আমি এই বৃদ্ধি থাকে গীতায় ঐ কথা আছে।\*

"দেহে আত্মবুদ্ধি করার নামই অজ্ঞান।

( শিবপুরের ব্রাহ্ম ভক্তের প্রতি ) "আপনি কি ব্রাহ্ম ?"

ব্রান্ধ ভক্ত-ভাজা, হাঁ।

শ্রীরামক্তব্ধ (সহাত্তে)—আমি নিরাকার সাধকের চোপ মুথ দেখে বুঝতে পারি। আপনি একটু ডুব দিবেন। উপরে ভাসলে রত্ব পাওয়া যায় না। আমি সাকার নিরাকার সব মানি।

্বিনড়োরারী ভক্ত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—জীবাত্মা—চিত্ত ]

বড়বাজারের মাড়োয়ারী ভক্তেরা আসিয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর ভাঁহাদের স্থথ্যাতি করিতেছেন।

\* ন হি দেহভূতা শক্যং ভক্তং কর্মাণ্যশেষভঃ।
যন্ত কর্মফলতাগী স দ্যাগীতাভিধীয়তে।

শ্রীরামক্বঞ (ভব্তদের প্রতি)—আহা। এরা যে ভক্ত। স্কলে ঠাকুরের কাছে যাওয়া—স্তব করা—প্রসাদ পাওয়া! এবার যাকে পুরোহিত রেখেছেন, সেটা ভাগবতের পণ্ডিত।

মাড়োয়ারী ভক্ত—'আমি তোমার দাস' যে বলে, সে আমিটা কে!

শ্রীরামক্রফ-লিঙ্গশরীর বা জীবাস্থা। মন বৃদ্ধি চিত অহঙ্কার এই চারিটী। জড়িয়ে লিঙ্গ শরীর।

মাড়োয়ারী ভক্ত-জীবাথাটি কে?

শ্রীরামক্তঞ্জ — অইপাশ-জড়িত আত্মা। আর চিত্ত কাকে বলে ? যে ওছো ! করে উঠে।

[মাড়োয়ারী--'মুভ্যুর পর কি হয় 📍 'গীতার মত' ]

মাড়োয়ারী ভক্ত—মহারাজ, মরলে কি হয় ?

শ্রীরামক্তঞ্চ — গীতার মতে, মরবার সময় যা ভাববে, তাই হবে। ভরত রাজা হরিণ ভেবে হরিণ হয়েছিল। তাই দিখরকে লাভ করবার জন্ত সাধন করা চাই। রাতদিন তাঁর চিস্তা করলে মরবার সময়ও সেই চিস্তা আসবে।

मार्फायाती ज्ञ-जाञ्चा, महाताक वियरय देवताना हम ना दकन 🤊

শ্রীরামকৃষ্ণ — **এরই নাম মায়া**। মায়াতে সংকে অসং, অসং সং বোধ হয়। সং অর্থাৎ যিনি নিত্য,—পরব্রম। অসং—সংসার অনিত্য।

মড়োয়ারী ভক্ত-শাস্ত্র পড়ি, কিন্তু ধারণা হয় না কেন ?

প্রীরাম্ক্রক্ষ-পড়লে কি হবে ? সাধনা—তপস্থা চাই ! তাঁকে ডাকো। 'সিদ্ধি সিদ্ধি' বলে কি হবে, কিছু থেতে হয়।

"এই সংসার কাটা গাছের মত। হাত দিলে রক্ত বেরোয়। যদি কাঁটা গাছ এনে বসে বল, ঐ গাছ পুড়ে গেল, 'তা কি অমনি পুড়ে যাবে ? জ্ঞানাগ্নি আহরণ কর। সেই আগুন লাগিয়ে দাও, তবে ত পুড়বে!

"সাধনের অবস্থায় একটু থাটতে হয়, তার পর সোজা পথ। ব্যাক কাটিয়ে অহকুল বায়তে নৌকা ছেড়ে দাও। [ আগে মারার সংসার ত্যাগ, তার পর জ্ঞানলাভ—ঈশ্বরলাভ ]

শ্তক্ষণ মায়ার ঘরের ভিতরে আছ, যতক্ষণ মায়া-মেঘ রয়েছে, ততক্ষণ জান-স্থ্য কাজ করে না। মায়াঘর ছেড়ে বাহিরে এসে দাঁড়ালে, (কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের পর) তবে জ্ঞানস্থ্য অবিষ্ঠা নাশ করে। ছরের ভিতরে আনলে আতস কাঁচে কাগজ পুড়ে না। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালে, রোন্টা কাঁচে পড়ে:—তথন কাগজ পুড়ে যায়।

"আবার মেঘ থাকলে আতস কাচে কাগজ পুড়ে না। মেঘটা সরে গেলে তবে হয়।

কামিনীকাঞ্চন ঘর থেকে একটু সরে দাঁড়ালে—সরে দাঁড়িয়ে একটু সাধনা তপতা করলে—তবেই মনের অন্ধকার নাশ হয়—অবিভা অহন্ধার মেঘ প্রডে যায়—জ্ঞান লাভ হয়!

'অাবার কামিনী-কাঞ্চনই মেঘ।"

# ठेडूर्थ श्रीबटाइक

### পূর্ব্বকথা—লক্ষ্মীনারায়ণের দশ হাজার টাকা দিবার কথায় শ্রীরামকক্ষের অচৈতন্য হওয়া—সন্মাপীর কঠিন নিয়ম

শ্রীরামকৃষ্ণ—( মাড়োয়ারীর প্রতি )—ত্যাগীর বড় কঠিন নিয়ম। কামিনী-কাঞ্চনের সংস্তব লেশমাত্রও থাকবে না। টাকা নিজের হাতে তো লবে না, —আবার কাছেও রাধ্তে দেবে না।

শল্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী, বেদান্তবাদী, এখানে প্রায় আস্তো। বিছানা ময়লা দেখে বল্লে, আমি দশ হাজার টাকা লিখে দেব, তার স্থদে তোমার সেবা চলবে।

"याहे ७ कथा वरत्न, चमनि रयन नाठि थ्यस चळान हरत्र श्रमाम !

"হৈতন্ত হবার পর তাকে বল্লাম, তুমি অমন কথা যদি আর মুখে বলো, তা হলে এখানে আর এস না। আমার টাকা ছোঁবার জো নাই, কাছেও রাখবার জো নাই।

"সে ভারি স্কার্দ্ধি,—বলে, 'তা হলে এখনও আপনার ত্যাজ্য, গ্রাহ্ আছে। অবে আপনার জ্ঞান হয় নাই।'

"আমি বল্লাম, আমার, বাপু, এতদ্ব হয় নাই! (সকলের হাস্ত)।

"লক্ষীনারায়ণ তথন হৃদয়ের কাছে দিতে চাইলে, আমি বল্লাম, 'তা হলে আমায় বলতে হবে 'একে দে, ওকে দে'; না দিলে রাগ হবে! টাকা কাছে থাকাই খারাপ! সে সব হবে না!"

<sup>\*</sup>আরসীর কাছে জিনিস থাক্লে প্রতিবিম্ব হবে না 🥍

[ শ্রীরামক্বঞ্চ ও মুক্তিতত্ত্ব—'কলিতে বেদমত নয়, পুরাণমত' ]

মাড়োয়ারী ভক্ত—মহারাজ, গঙ্গায় শরীর ত্যাগ কর্লে তবে মৃক্তি হবে ?

শ্রীরামক্বফ—জ্ঞান হলেই মৃক্তি। যেখানেই থাকো—ভাগাড়েই মৃত্যু হোক্,
আর পঞ্চাতীরেই মৃত্যু হোক্ জ্ঞানীর মৃক্তি হবে।

"তবে অজ্ঞানের পক্ষে গঙ্গাতীর।"

মাড়োয়ারী ভক্ত—মহারাজ, কাশীতে মুক্তি হয় কেন ?

শ্রীরামক্ষ-কাশীতে মৃত্যু চলে শিব সাক্ষাৎকার হন।—হ'য়ে বলেন,
'আমার এই যে সাকার রূপ এ মায়িক রূপ—ভত্তের জন্ম এই রূপ ধারণ করি;
—এই ভাপে অপণ্ড সচিচদানন্দে মিলিয়ে যাই!' এই বলে সে রূপ অন্তর্ধনি হয়।

শ্বাণমতে চণ্ডালেরও যদি ভক্তি হয়, তার মুক্তি হবে। এ মতে **নাম** করলেই হয়। যাগ, যজ্ঞ, তপ্ত, মন্ত্র,—এগব দরকার নাই।

"বেদমত আলাদা। ব্রাহ্মণ না হলে মুক্তি হয় না। আবার ঠিক মন্ত্র উচ্চারণ না হলে পূজা গ্রহণ হয় না। যাগ, যজ্ঞ, মন্ত্র, তন্ত্র,—সব বিধি অনুসারে কর্তে হবে।

#### [ 'কর্মবোগ বড় কঠিন—কলিতে ভক্তিযোগ']

"কলিকালে বেদোক্ত কর্ম্ম কর্বার সময় কই ?

#### "ভাই কলিভে নারদীয় ভক্তি।

শ্বর্শবোগ বড় কঠিন। নিদ্ধাম না করতে পারলে বন্ধনের কারণ হয়। তাতে আবার অন্নগত প্রাণ—সব কর্ম বিধি অন্নসারে করবার সময় নাই! দশমূল পাঁচন থেতে গেলে রোগীর এদিকে হয়ে যায়। তাই ফিভার মিকালার।

"নারদীয় তক্তি—তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন করা।

"কলিতে কর্মযোগ ঠিক নয়,—ভক্তিযোগই ঠিক।

"সংসারে কর্ম যতদিন ভোগ আছে করো। কিন্তু ভক্তি অহুরাগ চাই। তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন করলে কর্মক্ষয় হবে।

"কর্ম চিরকাল কর্তে হয় না। তাঁতে যত শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা হবে, ততই কর্ম কমবে। তাঁকে লাভ করলে কর্মত্যাগ হয়। গৃহস্থের বৌর পেটে ছেলে হ'লে খাশুড়ী কর্ম কমিয়ে দেয়। সন্তান হলে আর কর্ম কর্তে হয় না।"

[ স্ত্যস্বরূপ ব্রহ্ম ! সংস্কার থাকলে ঈশ্বরের জন্ম ব্যাকুলতা হয় ]

দক্ষিণেশ্বর গ্রাম হইতে কতকগুলি ছোকরা আসিয়া প্রাণাম করিলেন। উাহারা আসন গ্রহণ করিয়া ঠাকুরকে প্রাশ্ন করিতেছেন। বেলা ৪টা হবে।

দক্ষিণেরর নিবাসী ছোকরা—মহাশয়, জ্ঞান কাহাকে বলে?

ত্রীরামক্ত — ঈশ্বর সৎ, আর সমস্ত অসৎ, এইটী জানার নাম জ্ঞান।

"যিনি সং তাঁর একটী নাম ব্রহ্ম, আর একটী নাম কাল (মহাকাল)। তাই বলে কালে কত গেল—কত হলো রে ভাই।

"কালী যিনি কালের সহিত রমন করেন। আভাশক্তি। কাল ও কালী.—ব্রহ্ম ও শক্তি—অভেদ।

"সেই সংস্করপ ব্রহ্ম নিত্য—তিন কালেই আছেন—আদি-অন্ত রহিত। তাঁকে মুখে বর্ণনা করা যায় না। হদ্দ বলা যায়,—তিনি চৈত্যুস্বরূপ, আনন্দ্ররূপ।

"জগৎ অনিত্য, তিনিই নিত্য-। জগৎ তেল্পীস্বরূপ। বাজীকরই সত্য। বাজীকরের ভেল্পী অনিত্য। ছোকরা-জগৎ যদি মায়া-ভল্কী-এ মায়া যায় না কেন ?

শ্রীরামক্ত্ত সংস্থার-দোষে মায়া যায় না। অনেক জন্ম এই মায়ার সংসারে থেকে থেকে মায়াকে সভ্য বলে বোধ হয়।

শিংস্কারের কত ক্ষমতা শোন। একজন রাজার ছেলে পূর্বজন্মে ধোপার ঘরে জন্মেছিল। রাজার ছেলে হয়ে যথন থেলা করছে, তথন সমবয়সীদের বলছে, ও সব থেলা থাক! আমি উপুড় হয়ে শুই, আর তোরা আমার পিঠে হুস হুস করে কাপড কাচ্।

[ সংস্কারবান গোবিন্দ পাল, গোপাল সেন, নিরঞ্জন, হীরানন্দ—
পূর্বকথা—গোবিন্দ, গোপাল ও ঠাকুরদের ছেলেদের
স্থাসমন—১৮৬৩-৬৪]

শ্রীরামক্কঞ্য-এথানে অনেক ছোকরা আসে, — কিন্তু কেউ কেউ **ঈশ্বরের** জন্ম ব্যাকুল। তারা সংস্কার নিয়ে এসেছে।

"সে সব ছোকরা বিবাহের কথায় আঁয়া আঁয়া করে! বিবাহের কথা মনেই করে না! নিরঞ্জন ছেলেবেলা থেকে বলে, বিয়ে ক'রব না।

শ্বনেক দিন হলো ( কুড়ি বছরের অধিক ) বরাহনগর থেকে হুটী ছোকরা আসত। একজনের নাম গোবিন্দ পাল আর একজনের নাম গোপাল সেন। তাদের ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরেতে মন। বিবাহের কথায় ভয়ে আকুল হতো। গোপালের ভাবসমাধি হতো! বিষয়ী দেখলে বুটিত হতো, যেমন ইন্দুর বিড়াল দেখে কুটিত হয়। যথন ঠাকুরদের ( Tagore ) ছেলেরা ঐ বাগানে বেড়াতে এসেছিল, তথন কুঠার ঘরের দার বন্ধ করলে, পাছে তাদের সঙ্গে কথা কইতে হয়।

িগোপালের পঞ্চবটীতলায় ভাব হয়েছিল। ভাবে আমার পায়ে হাত দিয়ে বলে, 'আমি তবে যাই। আমি আর এ সংসারে থাকতে পারছি না—
আপনার এখন অনেক দেরী—আমি যাই।' আমিও ভাবাবস্থায় বল্লাম—
'আবার আস্বে' সে বল্লে. 'আছে। আবার আস্বো।'

"কিছুদিন পরে গোবিন্দ এসে দেখা কর্লে। আমি জিজাসা কর্লাম, গোপাল কই ? সে বলে, গোপাল (শরীর ত্যাগ করে) চলে গেছে। শ্বস্থা ছোকরারা কি করে বেড়াছে।—কিসে টাকা হয়—বাড়ী—গাড়ী,
—পোষাক, তারপর বিবাহ—এই জন্ম ব্যস্ত হয়ে বেড়ায়। বিবাহ করবে,
—আগে কেমন মেয়ে খোঁজ ছায়। আবার স্থলর কি না, নিজে দেখতে
যায়!

"একজন আমায় বড় নিলে করে। কেবল বলে, ছোকরাদের ভালবাদি যাদের সংস্কার আছে—গুদ্ধ আছা, ঈশ্বরের জন্ত ব্যাকুল'—টাকা, শরীরের স্থ্ধ, এ সবের দিকে মন নাই—তাদেরই আমি ভালবাদি।

শ্যারা বিষ্ণে করেছে, যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তা হলে সংসারে আসক্ত হবে না। হীরানন্দ বিষ্ণে করেছে! তা হোক, সে বেশী আসক্ত হবে না।<sup>†</sup> হীরানন্দ সিন্ধুদেশবাসী, বি. এ. পাস, ব্রাহ্ম ভক্ত।\*

মণিলাল, শিবপুরের ব্রাহ্ম ভক্ত, মাড়োয়ায়ী ভক্তেরা ও ছোকরারা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

### পঞ্ম পরিচেছ্দ

### কর্মত্যাগ কখন ? ভত্তের নিকট ঠাকুরের অঙ্গীকার

সন্ধ্যা হইল। দক্ষিণের বারান্দা ও পশ্চিমের গোল বারান্দায় ফরাস আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ জ্বালা হইল ও ধুনা দেওযা হইল।

ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া মার নাম করিতেছেন ও মার চিন্তা করিতেছেন। ঘরে মাষ্টার, শ্রীযুক্ত প্রিয় মুখুয্যে, তাঁহার আত্মীয় হরি মেজেতে বসিয়া আছেন।

দ্বতীয় ভাগ, সপ্তবিংশতি খণ্ড, তৃতীয় পরিছেদ।

কিরৎক্ষণ ধ্যান চিস্তার পরে ঠাকুর আবার ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন, এখনও ঠাকুরবাড়ীর আরতির দেরী আছে।

[বেদাস্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ--ওঁকার ও সমাধি--'তত্ত্বস্দি'--ওঁ তৎ সং]

প্রীরামক্ষ (মাষ্টারের প্রতি)—যে নিশিদিন তাঁর চিন্তা করছে, তার সন্ধ্যার কি দরকার!

> ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়। সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়। দয়া, ব্রত, দান আদি আর কিছু না মনে লয়। মদনেরই যাগ যক্ত ব্রহ্মময়ীর রাক্ষা পায়।

শসন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয়।

"একবার ওঁ বল্লে যথন সমাধি হয় তথন পাকা।

শ্বিষীকেশে একজন সাধু সকাল বেলায় উঠে ভারি একটা ঝরণা, ভার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত দিন সেই ঝরণা আথে আর ঈশ্বরকে বলে—'বাঃ বেশ করেছ ! বাঃ বেশ করেছ ! কি আশ্চর্যা!' ভার অন্ত জপ তপ নাই। আবার রাত্রি হলে কুটীরে ফিরে যায়।

"তিনি নিরাকার কি সাকার সে-সব কথা ভাববারই বা কি দরকার ? নির্জ্ঞানে গোপনে ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে বল্লেই হয়,—হে ঈশ্বর তুমি যে কেমন, তাই আমায় দেখা দাও!

তিনি অন্তরে বাহিরে আছেন।

"অংশুরে তিনিই আছেন। তাই বেদ বলে 'ভেজ্বমসি'(সেই ভূমি)। আর বাহিরেও তিনি। মায়াতে দেখাচে, নানা রূপ; কিন্তু বস্তুত: তিনিই রয়েছেন।

"তাই সব নাম রূপ বর্ণনা করবার আপে, বলতে হয় ওঁ তৎ সৎ।

"দর্শন করলে এক রকম, শাস্ত্র পড়ে আর এক রকম। শাস্ত্রে আভাস মাত্র পাওয়া যায়। তাই কতকগুলো শাস্ত্র পড়বার কোন প্রয়োজন নাই। ভার চেয়ে নির্জ্জনে তাঁকে ডাকা ভাল। "গীতা সমস্ত না পড়লেও হয়। দশবার গীতা গীতা বল্লে যা হয় তাই গীতার সার। অর্থাৎ ত্যাগী। হে জীব, সব ত্যাগা করে ঈশবের আরাধনা কর—এই গীতার সার কথা।"

[ শ্রীরামক্কষ্ণের ৮ভবতারিণীর আরতি দর্শন ও ভাবাবেশ ]

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে মা কালীর আরতি দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। আর ঠাকুর প্রতিমা সম্মুখে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিতে পারিতেছেন না।

অতি সন্তর্পণে ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। এখনও ভাবাবিষ্ট। ভাবাবস্থায় কথা কহিতেছেন।

মুখ্য্যের আত্মীয় ছরির বয়:ক্রম আঠার কুড়ি ছইবে। তাঁছার বিবাহ ছইয়াছে। আপাততঃ মুখুয়্যেদের বাড়ীতেই থাকেন—কর্ম কাজ করিবেন। ঠাকুরের উপর থুব ভক্তি।

[শ্রীরামরুষ্ণ ও মন্ত্রগ্রহণ—ভক্তের নিকট শ্রীরামক্রষ্ণের অঙ্গীকার]

শ্রীরামক্ক (ভাবাবেশে, হরির প্রতি)— তুমি তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে মন্ত্র নিও। (শ্রীযুক্ত প্রিয়কে) এঁকে (হরিকে) বলেও দিতে পারলাম না; মন্ত্র ত দিই না।

"ভূমি যা ধ্যান জপ করো তাই কোরো।"

প্রিয়-- যে আজা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর আমি এই অবস্থায় বলছি—কথায় বিশ্বাদ কোরো। স্থাথো, এখানে ঢং কং নাই।

"আমি ভাবে বলেছি,—'মা, এখানে যারা আন্তরিক টানে আসবে ভারা যেন সিদ্ধ হয়।'

সিঁতির মহেন্দ্র কবিরাজ বারান্দায় বসিয়া আছেন। শ্রীযুক্ত রামলাল, হাজরা প্রভৃতির সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর নিজের আসন হইতে উাহাকে ডাকিতেছেন—'মহিন্দর'! 'মহিন্দর!'

মাষ্টার ভাড়াতাড়ি গিয়া কবিরাজ্বকে ডাকিয়া আনিলেন। শ্রীরামক্তম্ব (কবিরাজের প্রতি)—বোদো না—একটু শোনো। কবিরাজ কিঞ্ছিৎ অপ্রস্তত হইরা উপবেশন করিলেন ও ঠাকুরের অমৃতো পম কথা প্রবণ করিতে লাগিলেন।

[ নানা ছাঁদে সেবা—বলরামের ভাব—গৌরাঙ্গের তিন অবস্থা ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)— তাঁকে নানা ছাঁদে সেবা করা যাঁয়।
"প্রেমিক ভক্ত তাঁকে নানাক্রপে সন্তোগ করে। কখনও মনে করে 'ভূমি
পদ্ম, আমি অলি'। কথনও 'ভূমি স্চিদানন্দ সাগর, আমি মীন!'

"প্রেমিক ভক্ত আবার ভাবে 'আমি ভোমার নৃত্যকী!'—আর তার সম্মুখে নৃত্য গীত করে। কথনও স্থীভাব বা দাসী ভাব। কথনও তাঁর উপর বাৎসল্য ভাব—যেমন যশোদার। কথনও বা পতিভাব—মধুর ভাব—যেমন গোপীদের।

"বলরাম কথনও স্থার ভাবে থাকতেন, কথনও বা মনে করতেন, আমি ক্ষের ছাতা বা আসন হয়েছি। সব রক্মে তাঁর সেবা করতেন।"

ঠাকুর প্রেমিক ভক্তের অবস্থাবর্ণনা করিয়া কি নিজের অবস্থা বলিতেছেন ? আবার চৈতক্তদেবের ভিনটি অবস্থা বর্ণনা করিয়া ইঙ্গিত করিয়া বুঝি নিজের অবস্থা বুঝাইতেছেন।

শীর।মক্ষ্ণ — চৈতক্সদেবের তিনটা অবস্থা ছিল। অন্তর্দশায় সমাধিস্থ — বাহাশৃষ্ঠা। অর্দ্ধবাহ্য দশায় আবিপ্ত হইয়ানৃত্য করতে পারতেন, কিছ কথা কইতে পারতেন না। বাহাদশায় সংকীর্ত্তন।

(ভক্তদের প্রতি)—"তোমরা এই সব কথা শুনছো—ধারণার চেষ্টা করবে। বিষয়ীরা সাধুর কাছে যথন আসে তথন বিষয় কথা, বিষয় চিন্তা একেবারে শুকিরে রেখে দেয়। তারপর চলে গেলে সেইগুলি বার করে। পায়রা মটর খেলে; মনে হ'লো যে ওর হজম হয়ে গেল। কিন্তু গলার ভিতর সব রেখে দেয়। গলায় মটর গিড় গিড় করে।

[ সন্ধ্যাকালীন উপাসনা—শ্রীরামক্বরু ও মুসলমান ধর্ম—জপ ও ধ্যান ]

<sup>&#</sup>x27;'স্ব কাল ফেলে সন্ধ্যার সময় তোমরা তাঁকে ডাকবে।

"অন্ধকারে ঈশ্বরকে মনে পড়ে; সব এই দেখা যাচ্ছিল।— কে এমন করলে! মোসলমানেরা ভাখো সব কাজ ফেলে ঠিক সময়ে নামাজটি পড়বে।" মুখুযো—আজ্ঞা, জপ করা ভাল ?

শ্রীরামরুষ্ণ—হাঁ, জগ থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। নির্জ্জনে গোপনে তাঁর নাম করতে করতে তাঁর রূপা হয়। তার পর দর্শন।

"যেমন জলের ভিতর ডুবানো বাহাত্বী কাঠ আছে—তীরেতে শিকল দিয়ে বাঁধা;—সেই শিকলের এক এক পাপ্ধরে ধরে গেলে শেষে বাহাতরী কাঠকে স্পূর্ণ করা যায়।

পূজার চেয়ে জপা বড়। জপোর চেয়ে ধ্যান বড়। ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়। ভাবের চেয়ে মহাভব প্রেম বড়। চৈতক্তদেবের প্রেম হ'য়েছিল। প্রেম হ'লে ঈশ্বরকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া গেল।

হাজর আসিয়া বসিয়াছেন।

[ রাগ ভক্তি, মালাজপা ও ঠাকুর শ্রীরামরুক্ত-নারা'ণ 🕽

শীরামকৃষ্ণ (হাজরাকে)—তাঁর উপর ভালবাস। যদি আসে তার নাম রাগ ভক্তি। বৈধীভক্তি আসতেও যতক্ষণ, যেতেও ততক্ষণ। রাগ ভক্তি স্মাস্ত্র লিখের মত। তার জড় খুঁজে পাওয়া যায় না। স্মাস্ত্র লিক্সের জড় কাশী পর্যান্ত। রাগ ভক্তি, অবতার আব তাঁর সাক্ষোপাক্ষের হয়।

হাজরা-আহা!

শ্রীরামক্ষ — ভূমি যথন জপ একদিন কচ্চিলে— বাছে থেকে এসে— বর্লাম
মা একি হীনবৃদ্ধি, এখানে এসে মালা নিয়ে জপ কচ্ছে!— যে এখানে আসেবে
ভার একেবারে চৈতন্য হবে। তার মালা জপা অতো করতে হবে না।
ভূমি কলকাতার যাও না—দেখবে হাজার হাজার মালা জপা করছে—খান্কি
পর্যান্ত!

ঠাকুর মাষ্টারকে বলিভেছেন—"নারা'ণকে গাড়ী করে এনো। এঁকে (মুথুয়োকেও) বলে রাধলুম—নারা'ণের কথা। সে এলে কিছু খাওয়াবো। ওদের খাওয়ানোর অনেক মানে আছে।

### ঠাকুর শ্রীরামক্ষ কলুটোলায় শ্রীযুক্ত নবীন সেনের বাটীতে ব্রাহ্ম ভক্ত সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে

আজ শনিবার কোজাগর পূর্ণিমা। শ্রীযুক্ত কেশব সেনের জ্যেষ্ঠ প্রাতা 
৬নবীন সেনের কলুটোলার বাটীতে ঠাকুর আসিয়াছেন। ৪ঠা অক্টোবর, 
১৮৮৪ খৃষ্টাব্ব; (১৯শে আখিন, ১২৯১ সাল)।

গত বৃহস্পতিবারে কেশবের মা ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া অনেক করিয়া যাইতে বলিয়া গিয়াছেন।

বাহিরের উপরের ঘরে গিয়া ঠাকুর বিসলেন। নন্দলাল প্রভৃতি কেশবের লাভুস্পুত্রগণ, কেশবের মাতা ও তাঁহাদের আগ্নীয় বন্ধুগণ ঠাকুরকে খুব যত্ন করিতেছেন। উপরের ঘরেই সংকীর্ত্তন হইল। কলুটোলার সেনেদের অনেক মেয়েরাও আসিয়াছেন।

ঠাকুরের সঙ্গে বাবুরাম, কিশোরী, আরও ছ একটি ভক্ত। মাষ্টারও আসিয়াছেন। তিনি নীচে বসিয়া ঠাকুরের মধুর সংকীর্ত্তন শুনিতেছেন।

ঠাকুর ব্রাহ্ম ভক্তদের বলিতেছেন,—সংসার অনিত্য; আর সর্বাদা মৃত্যু শ্বরণ করা উচিত। ঠাকুর গান গাইতেছেন—

(छर प्रथ यन रुष्ठ काक नग्न भिर्छ खय ज्याखरन।
जून ना मिक्स्त कानी विष्क हर्स्य माम्राजातन॥
मिन दृष्टे जितन ष्रक्ष छर कर्छा वरन मवारे मातन।
राष्ट्रे कर्छारत प्रत्व रक्ष्म कानाकारनत कर्छा धरन॥
यात ष्रक्ष यत रहरन, रम कि राज्यात मरम यारन।
राष्ट्रे राख्यमी मिरन छुड़ा ज्यामन हरन वरन॥

ঠাকুর ব্রাহ্ম ভক্তদের বলিতেছেন— ডুব দাও—উপরে ভাগলে কি হবে ? "দিন কতক নির্জ্জনে, সব ছেড়ে, ধোল আনা মন দিয়ে, তাঁকে ডাকো। ঠাকুর গান গাইতেছেন— ডুব্ডুব্ডুব্রপসাগরে আমার মন। তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্বধন।

ঠাকুর ব্রাহ্ম ভক্তদের ; **'তুমি সর্ব্বস্থ আমার** ৷' এই গানটী গাইতে বলিতেছেন—

> ভূমি সর্বন্ধ আমার (হে নাথ) প্রাণাধার সারাৎসার। নাহি তোমা বিনে, কেহ ত্রিভ্বনে, আপনার বলিবার।

ঠাকুর নিজে গাহিতেছেন,—

যশোদা নাচাতো গো মা বলে নীলমণি।

সেরপ লুকালে কোথা করালবদনী ॥

( একবার নাচ গো ভামা ) ( অসি ফেলে বাঁশী লয়ে )

(মৃত্যালা ফেলে বন্মালা লয়ে) (তোর শিব বলরাম হোক)

( তেমনি তেমনি তেমনি করে নাচ গো খ্যামা ) (যেরূপে ব্রজমাঝে নেচেছিলি)

( একবার বাজা গো মা, তোর মোহন বেণু)

( যে বেণু রবে গোপীর মন ভুলাতিস্)

( যে বেণু রবে ধেছু ফিরাতিস্ ) ( যে বেণু রবে যমুনা উজান বয় )।

গগনে বেলা বাড়িত, রাণীর মন ব্যাকুল হতো,

वर्ण धत धत धत, धत (त शांभान, कीत मत नवनी;

এলায়ে চাঁচর কেশ রাণী বেধে দিত বেণী।

শ্রীদামের সঙ্গে, নাচিতে ত্রিভঙ্গে,

আবার তাবৈয়া তাবৈয়া,তাতা থৈয়া থৈয়া, বাচ্চত নুপুর ধ্বনি।

খনতে পেয়ে আসত ধেয়ে যত ব্রজের রমণী (গো মা)।

এই পান শুনিয়া কেশব ঐ স্থারের একটি গান বাঁধাইয়াছিলেন। ভক্তেরা থোল করতালি সংযোগে সেই গান গাইতেছেন—

> কত ভালবাস গোমা মানব সস্তানে, মনে হলে প্রেমধারা বহে ছ নয়নে।

তাঁহারা আবার মার নাম করিতেছেন—

- (>)—অন্তরে জাগিছ গোমা অন্তর যামিনী, কোলে করে আছ মোরে দিবস যামিনী।
- (২)—কেন রে মন ভাবিস এত, দীন হীন কালালের মত, আমার মা ব্লাণ্ডেশ্রী সিদ্ধেশ্রী ক্ষেম্করী।

ঠাকুর এইবার হরিনাম ও শ্রীগোরাঙ্গের নাম করিতেছেন ও ব্রাহ্ম ভক্তদের সহিত নাচিতেছেন—

- (>)—মধুর হরিনাম রসে রে, জীব যদি অথে থাকবি।
- (২)—গৌরপ্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়। হস্কারে পাবগু দলন এ ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়।
- (o)—ব্রজে যাই কাঙ্গালবেশে কৌপিন দাও হে ভারতী।
- (৪)—গৌর নিতাই তোমরা ছুভাই, পরম দয়াল হে প্রভু।
- (e)—হরি বলে আমার গৌর নাচে।
- (৬)—কে হরিবোল বলিয়ে যায়। যা রে মাধাই জেনে আয়।
  (আমার গৌর যায় কি নিতাই যায় রে) (যাদের সোণার নৃপ্র রাজা পায়)
  ( যাদের নেড়া মাথা ছেঁডা কাঁথা, রে) ( যেন দেখি পাগলের প্রায়)
  বাদ্ধভক্তেরা আবার গাহিতেছেন—( শ্রীকথামূত, ১ম ভাগ)।

কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।

হয়ে পূর্ণকাম বলবো হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার ॥ ঠাকুর উচ্চ সম্বীর্ত্তন করিয়া গাহিতেছেন ও নাচিতেছেন—

- (১)—যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তারা, তারা ছভাই এগেছে রে!
  ( যারা মার থেয়ে প্রেম যাচে, তারা ) (যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়)
- (২)—নদে টলমল টলমল করে, ঐ গৌর প্রেমের হিলোলে রে! ঠাকুর মার নাম করিতেছেন—
- (১)—গো আনন্দময়ী হয়ে আমায় নিরানন্দ কোরো না। ব্রাহ্ম ভক্তের। তাঁহাদের হুইটী গান গাহিতেছে—
  - (১)—আমায় দে মা পাগল করে।
- (२)- किनाकारण इन भूर्व त्थ्रम कत्कानम रह।

### দ্বাবিংশ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে বাবুরাম, মাষ্টার, নীলকণ্ঠ, মনোমোহন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

# श्यम भित्रप्रम

### হাজরা মহাশয়—অহৈতৃকী ভক্তি

ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ্চ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তসঙ্গে মধ্যাহ্নসেবার পর নিজের ঘরে বিদিয়া আছেন। কাছে মেজেতে মাষ্টার, হাজরা, বড় কালী, বারুরাম, রামলাল, মুখুযোদের হরি প্রস্তৃতি,—কেছ বিদয়া কেছ দাঁড়াইয়া আছেন।
শ্রীযুক্ত কেশবের মাতাঠাকুরাণীর নিমন্ত্রণে গতকল্য তাঁহাদের কলুটোলার বাড়ীতে গিয়া ঠাকুর খুব কীর্ত্তনানন্দ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামক্বফ ( হাজরার প্রতি )—আমি কাল কেশবদেনের এ বাটীতে (নবীন সেনের বাটীতে ) বেশ থেলুম—বেশ ভক্তি করে দিলে।

#### [ হাজরা মহাশয় ও তত্ত্তান-হাজরা ও তর্কবৃদ্ধি ]

হাজরা মহাশয় অনেক দিন ঠাকুরের কাছে রহিয়াছেন। 'আমি জ্ঞানী' এই বলিয়া তাহার একটু অভিমান আছে। লোকজনের কাছে ঠাকুরের একটু নিলা করাও হয়। এদিকে বারালাতে নিজের আসনে বসিয়া একমন হইয়া মালা জপও করেন। তৈতভাদেবকে 'হালের অবতার' বলিয়া সামাল জ্ঞান করেন। বলেন, 'ঈশ্বর যে শুদ্ধ ভক্তি দেন, তা নয়; তাঁহার ঐশ্বেয়র অভাব নাই,—তিনি ঐশ্ব্যও দেন। তাঁকে লাভ করলে অইসিদ্ধি প্রভৃতি শক্তিও হয়। বাড়ীর দরণ কিছু দেনা আছে—প্রায় হাজার টাকা। সে গুলির জ্লা

বড় কালী অফিসে কর্ম করেন। সামাপ্ত বেতন। ঘরে পরিবার ছেলে পুলে আছে। পরমহংগদেবের উপর খুব ভক্তি; মাঝে মাঝে অফিস কামাই করিয়াও তাঁহাকে দশন করিতে আসেন।

বড় কালী (হাজরার প্রতি)—ভূমি যে কটি পাণর হয়ে, কে ভাল সোনা কে মন্দ সোণা, পরথ করে করে বেড়াও—পারের নিন্দা অত করে। কেন ?

হাজরা—যা বলতে হয়, ওঁর কাছেই বলছি।

ব্রীরামক্রক্ত —তা বটে।

হাজর'—তত্ত্তান মানে কি—না চিক্সিণ তত্ত্ব আছে, এইটা জানা।

একজন ভক্ত-চিৰাণ তত্ত্ব কি কি ?

হাজরা—পঞ্ভূত, ছয় বিপু, পাঁচটা জ্ঞানেপ্রিয়—পাঁচটা কর্ম্মেস্তিয়, এই সব।

মাষ্টার (ঠাকুরকে, সহাত্তে)—ইনি বলছেন, ছন্ন রিপু চরিশ তত্ত্বের ভিতরে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)— ঐ ভাপো না। তত্ত্বজ্ঞানের মানে কি করছে আবার ভাগে। তত্ত্বজ্ঞান মানে আত্মক্তান। তৎ মানে পর্মাত্মা, তং মানে জীবাত্মা আর পর্মাত্মা এক জ্ঞান হলে তত্ত্বজ্ঞান হয়।

ছাজরা কিয়ৎক্ষণ পরে ঘর হইতে বারানদায় গিয়া বসিলেন।

শ্রীরামক্কম্ব (মাষ্টার প্রভৃতিকে)—ও কেবল তর্ক করে। এই একবার বেশ বুঝে গেল — আবার পানিক পরে যেমন তেমনি।

"বড় মাছ জোর কর্ছে দেখে আমি স্তো ছেড়ে দিই। তা না হলে স্তো ছিঁড়ে ফেলবে, আর যে ধরেছে, সে শুদ্ধ জলে পড়বে। আমি তাই আর কিছু বিল না।

#### [ হাজরা ও মুক্তি ও ষড়ৈশ্ব্যা—মলিন ও অহৈতৃকী ভক্তি ]

শীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে)—হাজরা বলে, 'রাক্ষণ শরীর না হলে মুক্তি হর না।' আমি বলাম, সে কি ! ভক্তি হারাই মুক্তি হবে। শবরী ব্যাধের মেয়ে, রুহিদাস যার থাবার সময় ঘণ্টা বাজ্বতো—এরা সব শৃক্ত। এদের ভক্তি ছারাই মুক্তি হয়েছে ! হাজবা হলে, তবু!

''ঞ্বকে ল্যায়। প্রহলাদকে যত লয়, গ্রুবকে তত লয় না। নটো বল্লে 'গ্রুবের ছেলেবেলা থেকে অতো অমুরাগ'—তথন আবার চুপ করে।

"আনি বলি, কামনাশৃষ্ণ ভক্তি আহৈত্কী ভক্তি—এর বাড়া আর কিছু
নাই। ও কথা সে কাটিয়ে দেয়। যারা কিছু চাইবে, তারা এলে, বড়মাছ্য
ব্যাজার হয়—বিরক্ত হয়ে বলে, 'ঐ আসছেন'। এলে পর এক রকম স্বর
করে বলে 'বস্থন'!—যেন কত বিরক্ত। যারা কিছু চায়, তানের এক গাড়ীতে
নিয়ে যায় না।

"হাজরা বলে, তিনি এ সব ধনীদের মত নয়। তাঁর কি ঐশর্য্যের অভাব যে দিতে কষ্ট হবে ?

হোজরা আরও বলে—'আকাশের জল যথন পড়ে তথন গলা আর সব বড় বড় নদী, বড় বড় পুকুর, যে সব বেড়ে যায়; আবার ডোবাটোবা গুলোও পরিপূর্ণ হয়। তাঁর রূপা হলে জ্ঞান ভক্তিও দেন,—আবার টাকা কড়িও দেন।'

শিক্ষ একে মলিন ভক্তি বলে। শুদ্ধ ভক্তিতে কোন কামনা থাকবে না। তুমি এখানে কিছু চাও না, কিছ (আমাকে) দেখতে আর (আমার) কথা শুনতে ভালবাস;—তোমার দিকেও আমার মন পড়ে থাকে।—কেমন আছে—কেন আসে না—এই সব ভাবি।

"কিছু চাও না অথচ ভালবাস—এর নাম 'অহৈতুকী ভক্তি' 'শ্রদ্ধাভক্তি'। প্রহ্লাদের এটি ছিল; রাজ্য চায় না, ঐশ্ব্য চায় না, কেবল হরিকে চায়।"

মাষ্টার—হাজরা মহাশয় কেবল ফড়র ফড়র করে বকে। চুপ না করলে কিছু হচ্ছে না।

#### [ হাজরার অহকার ও লোকনিনা ]

প্রীরামক্বফ- এক একবার বেশ কাছে এসে নরম হয় ! — কি গ্রহ, আবার তর্ক করে। অহঙ্কার যাওয়া বড় শক্ত। অথথ গাছ এই কেটে দিলে আবার তার পর দিন ফেকড়ী বেরিয়েছে। যতক্ষণ শিকড় আছে ততক্ষণ আবার হবে।

"আমি হাজরাকে বলি, কারুকে নিন্দা কোরো না।

"নারায়ণই এই সব রূপ ধরে রয়েছেন। হৃষ্ট থারাপ লোককেও পৃজ্ঞা করাযায়।

"ভাথো না কুমারীপূজা। একটা হাগে মোতে, নাক দিয়ে কফ পড়ছে এমন মেয়েকে পূজা করা কেন? ভগবতীর একটি রূপ বলে।

<sup>#</sup>ভক্তের ভিতর তিনি বিশেষরূপে আছেন। ভক্ত ঈশ্বরের বৈঠকথানা।

"নাউএর খুব ডোল হলে তানপুবা ভাল হয়,—বেশ বাজে।

( সহাস্তে, রামলালের প্রতি ) "হাঁারে রামলাল, হাজরা ওটা কি করে বলেছিল—অন্তম্ বহিস্ যদি হরিস্ ( সকার দিয়ে ) ? যেমন একজন বলেছিল 'মাতারং ভাতারং ধাতারং' অর্থাৎ মা ভাত থাছে।" ( সকলের হাস্ত )।

রামলাল ( সহাজে )—অন্তর্বহির্ণদিহরিন্তপুদা ততঃ কিম্।

শ্রীরামক্বন্ধ (মাষ্টারের প্রতি)—এইটে তুমি অভ্যাস কোরো, আমার মাঝে মাঝে বলবে।

ঠাকুরের ঘরের রেকাবী হারাইয়াছে। রামলাল ও বৃদ্দে ঝী রেকাবীর কথা বলিতেছেন—'দে রেকাবী কি আপনি জানেন ?'

শ্রীরামর্ক্ষ — কই এখন আর দেখতে পাই না! আগে ছিল বটে— দেখেছিলাম i

# দ্বিতীয় পরিচেছদ

# ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণ সাধুদয় সঙ্গে—ঠাকুরের প্রমহংস–অবস্থা

আজ পঞ্বনীতে ছইটী সাধু অতিথি আসিয়াছেন। তাঁহারা গীতা বেদান্ত এ সব অধ্যয়ন করেন। মধ্যাহেল সেবার পর ঠাকুরকে আসিয়া দশন করিতেছেন। তিনি ছোট খাটনীতে বসিয়া আছেন। সাধুরা প্রশাম করিয়া মেঝেতে মাহুরের উপর আসিয়া বসিলেন। মাষ্টার প্রভৃতিও বসিয়া আছেন। ঠাকুর হিন্দীতে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামক্লফ-স্থাপনাদের দেবা হয়েছে ?

সাধুরা-জী, হা।

প্রীরামক্বয়-কি থেলেন ?

সাধুরা—ডাল রুটী; আপনি থাবেন !

[ সাধু ও নিজাম কর্ম—ভক্তি কামনা—বেদাস্ত, সংসারী ও 'সোহহং' ]

শ্রীরামক্ষ্ণ—না, আমি ছটি ভাত ধাই। আছো জী, আপনারা যা জ্বপ, ধ্যান করেন, তা নিষ্কাম করেন; না ?

সাধু—জী, মহারাজ।

শ্রীরামরুষ্ণ—ঐ আছে। হায়, আর ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করতে হয়;—
না ? গীতাতে ঐরপ আছে।

সাধু ( অন্ত সাধুর প্রতি )—যৎ করোঘি ঘদশ্লাসি যর্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎতপশুসি, কৌস্তেয়, তৎ কুরুদ্ব মদর্পণম্॥

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁকে একগুণ যা দেবে, সহস্র গুণ তাই পাবে। তাই সব কাজ করে জলের গণ্ড্য অর্পণ — কুষ্ণে ফল সমর্পণ।

শুষ্ধিষ্ঠির যথন সব পাপ কৃষ্ণকে অর্পণ করতে যাচ্ছিল, তথন একজন

(ভীম) সাবধান করলে, 'অমন কর্মা কোরো না—ক্লফকে যা অর্পণ করেব, সহস্রস্থা তাই হবে !'

"আছো জ্বী, নিক্ষাম হতে হয়—সব কামনা ত্যাগ করতে হয় ?" সাধু—জ্বী, হাঁ।

শ্রীরামক্রম্ণ— আমার কিন্তু ভক্তি কামনা আছে। ও মলা নয়, বরং ভালই হয়। মিষ্ট থারাপ জিনিষ—অম হয়, কিন্তু মিছরিতে বরং উপকার হয়। কেমন?

সাধু-জী, মহারাজ।

গ্রীরামকৃষ্ণ-আছা জী, বেদান্ত কেমন ?

माधू---(वनाखटम थहें भाज ( वफ़नर्गन ) छात्र।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিন্তু বেলান্তের সার—ব্রহ্ম সভ্য, জগৎ মিখ্যা। আমি আলাদা কিছু নই; আমি সেই ব্রহ্ম। কেমন ?

माधु-की, दें।

শ্রীরামক্বয় — কিন্তু যারা সংসারে আছে, আর যাদের দেহ বুদ্ধি আছে, তাদের সোহহং এ ভাবটী ভাল নয়। সংসারীর পক্ষে যোগবাশিষ্ঠ, বেদাস্ত ভাল নয়। বড় থারাপ। সংসারীরা সেব্য সেবক ভাবে থাকবে। 'হে ঈশ্বর, তুমি সেব্য—প্রভু, আমি সেবক—আমি তোমার দাস।'

"যাদের দেহবৃদ্ধি আছে, তাদের গোহহং এ ভাব ভাল না।"

সকলেই চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আপনা আপনি একটু একটু হাসিতেছেন। **আত্মারাম**। আপনার আনন্দে আনন্দিত!

একজন সাধু অপরকে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতেছেন—আরে, দেখো দেখো! এস্কো পরমহংস অবস্থা বোল্তা হার।'

শ্রীরামক্বন্ধ ( মাষ্টারকে, তাহার দিকে তাকাইয়া )—হাসি পাচ্ছে। ঠাকুর বালকের শ্বায় আপনা আপনি ঈবৎ হাসিতেছেন।

### ঠাকুর প্রীরামক্ষ ও 'কামিনী'—সর্যাসীর কঠিন নিয়ম

[ পূর্বকথা—শ্বশুরঘর যাবার সাধ—উলোর বামনদাসের সঙ্গে দেখা ]
সাধুরা দর্শন করিয়া চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর ও বাবুরাম, মাষ্টার, মুথ্যোদের হরি প্রভৃতি ভক্তেরা ঘরে ও বারাগুায় বেড়াইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে) — নবীন দেনের ওথানে তুমি গিছ লে ? মাষ্টার—আজ্ঞা, গিছলাম। নিচে বদে গান শুনেছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বেশ করেছো। তোমার ওরা গিছলো। কেশব সেন ওদের খুড়তাতো ভাই ?

মাষ্টার-একটু তফাৎ আছে।

শ্রীযুক্ত নবীন সেনেরা একজন ভক্তের শ্বন্তরবাডীর সম্পর্কীয় লোক। মণির সৃহিত বেড়াইতে বেড়াইতে ঠাকুর নিভৃতে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামক্ত্ব-লোকে খণ্ডরবাড়ী যায়। এতো ভেবেছিলুম, বিয়ে করবো, খণ্ডরঘর যাবো—সাধ আহলাদ করবো! কি হয়ে গেল!

মণি—আজা, 'ছেলে যদি বাপকে ধরে, সে পড়তে পারে; বাপ যে ছেলেকে ধরেছেন সে আর পড়ে না।,—এই কথা আপনি বলেন। আপনারও ঠিক সেই অবস্থা। মা আপনাকে ধরে রয়েছেন।

শ্রীরাসক্ষ — উলোর বামনদাসের সঙ্গে — বিশাসদের বাড়ীতে — দেখা হলো আমি বল্লাম, আমি তোমাকে দেখতে এসেছি। যথন চলে এলাম, শুনতে পেলাম, সে বলছে, — 'বাবা, বাঘ যেমন মামুষকে ধরে, তেমনই ঈশ্বরী এঁকে ধরে রয়েছেন !' তথন সমর্থ বয়স, — খুব মোটা। সর্বাদাই ভাবে!

"আমি মেয়ে বড় ভয় করি। দেখি যেন বাঘিনী থেতে আসছে! আর অঙ্গ, প্রত্যক্ষ, ছিদ্র সব থুব বড় বড় দেখি! সব রাক্ষণীর মত দেখি। আগে ভারি ভয় ছিল! কারুকে কাছে আসতে দিতাম না এখন তবু অনেক করে মনকে বুঝিয়ে, মা আনন্দময়ীর এক একটী রূপ বলে দেখি।

ভিগবতীর অংশ। কিন্তু পুরুষের পক্ষে—সাধুর পক্ষে—ভক্তের পক্ষে—
ভাজা।

"হাজার ভক্ত হলেও মেয়েমাত্মকে বেশীক্ষণ কাছে বসতে দিই না। একটু পরে, হয় বলি, 'ঠাকুর দেখো গে যাও; তাতেও যদি না উঠে, তামাক খাবার নাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে পিডি।

"দেখতে পাই, কারু কারু মেরে মান্তবের দিকে আদেপে মন নাই।
নিরঞ্জন বলে, 'কই আমার মেয়ে মানুষের দিকে মন নাই!'

#### [ হরিবাবু, নিরঞ্জন, পাড়ে খোট্টা, জয়নারা'ণ ]

"হরি ( উপেন ডাক্তারের ভাই ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, সেও বলে—'না মেয়ে মাম্ববের দিকে মন নাই।'

"যে মন ভগবানকে দিতে হবে, সেমনের বার আনা মেয়ে মাহ্র নিমে ফেলে। তারপর তার ছেলে হলে প্রায় সব মনটাই খরচ হয়ে যায়। তা হলে ভগবানকে আর কি দেবে ?

শ্বাবার কারু কারু তাকে আগলাতে আগলাতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়।
পাড়ে জমানার খোটা বুড়ো—তার চৌদ্দ বছরের বৌ! বুড়োর সঙ্গে তার
থাকতে হয়! গোলপাতার ঘর। গোলপাতা খুলে খুলে লোক ছাথে। এখন
মেয়েটা বেরিয়ে এসেছে।

"একজনের বৌ—কোধার রাথে এখন ঠিক পাচছে না। বাড়ীতে বড় গোল হয়েছিল। মহা ভাবিত। সে কথায় আর কাজ নাই।

শ্বার মোহাবের সঙ্গে পাকলেই তাদের বশ হয়ে যেতে হয়। সংসারীরা মেয়েদের কথায় উঠতে বল্লে উঠে, বসতে বল্লে বসে। সকলেই আপনার পরিবারদের অ্থ্যাত করে।

ত্থামি এক জায়গায় থেতে চেয়েছিলাম। রামলালের গুড়ীকে জিজ্ঞাসা
করাতে বারণ করলে, আর যাওয়া হলো না। থানিক পরে ভাবলুম—উঃ,

আমি সংসার করি নাই, কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, তাতেই এই !—সংসারীরা না জানি পরিবারদের কাছে কি রক্ম বশ !"

মণি—কামিনীকাঞ্চনের মাঝখানে থাকলেই একটু না একটু গায়ে আঁচ লাগবেই। আপনি বলেছিলেন, জয়নারা'ণ অতো পণ্ডিত—বুড়ো হয়েছিল —আপনি যথন গেলেন, বালিস টালিস শুকুতে দিচ্ছিলেন।

্শীরামক্ষ — কিন্তু পণ্ডিত বলে অহংকার ছিল না। আর যা বলেছিল, শেষে আইন মাফিক কাশীতে গিয়ে বাস হলো।

"ছেলেগুণো দেথলাম, বুট পায়ে দেওয়া, ইংরাজ্ঞী পড়া।"

[ ঠাকুরের প্রেমোনাদ প্রভৃতি নানা অবস্থা]

ঠাকুর মণিকে প্রশ্নচ্ছলে নিজের অবস্থা বুঝাইতেছেন।

শ্রীরামরুষ্ণ—আগে খুব উন্মাদ ছিল, এখন কমলো কেন ?— কিন্তু মাঝে মাঝে হয়।

মণি—আপনার একরকম অবস্থা তো নয়। যেমন বলেছিলেন, কথনও বালকবং—কথনও উন্মানবং—কথনও জডবং—কথনও পিশাচবং—এই সব অবস্থা মাঝে মাঝে হয়। আবার মাঝে মাঝে সহজ অবস্থাও হয়।

শ্রীরামরুফ-ইা, বালকবং। আবার ঐ সঙ্গে বাল্য, পৌগও, ধ্বা— এসব অবস্থা হয়। যথন জ্ঞান উপদেশ দেবে, তথন ব্বার অবস্থা।

শ্বাবার পৌগও অবস্থা। বারো তেরো বছরের ছোকরার মত ফচকিমি করতে ইচ্ছা হয়। তাই ছোকরাদের নিয়ে ফটি নটি হয়।

িনারা'ণের গুণ-কামিনীকাঞ্চনত্যাগই সন্ন্যাসীর কঠিন সাধনা 1

"আছো, নারা'ণ কেমন ?"

মণি—আজা, লক্ষণ সব ভাল আছে।

শ্রীরামক্বয়-নাউএর ডোলটা ভাল-ভানপুরো বেশ বাজবে।

"সে আমায় বলে, আপনি সবই (অর্থাৎ অবতার)। যার যা ধারণা, সে তাই বলে। কেউ বলে, এমনি শুধু সাধু ভক্ত।

🔌 "যেটি বারণ করে দিয়েছি, সেটি বেশ ধারণা করে। পরদা শুটোতে বল্লাম। তা শুটোলে নাঃ "গেরো দেওয়া, সেলাই করা, পরদা ওটানো, দোর বাস্ক চাবি দিয়ে বন্ধ করা, এসব বারণ করেছিলাম—তাই ঠিক ধারণা। যে ত্যাগ করবে, তার এই সব সাধন করতে হয়। সম্যাসীর পক্ষে এই সব সাধন।

শাধনের অবস্থায় 'কামিনী' দাবানলস্বরূপ—কালসাপের স্বরূপ! সিদ্ধ অবস্থায় ভগবান দর্শনের পর—তবে মা আনন্দময়ী! তবে মার এক একটী রূপ বলে, দেখবে।"

করেকদিন হইল, ঠাকুর নাবাণ'কে কামিনী সম্বন্ধে অনেক সভর্ক করেছিলেন। বলেছিলেন—'মেয়ে মাছ্যের গায়ের হাওয়া লাগাবে না; মোটা
কাপড় গায়ে দিয়ে থাকবে, পাছে ভাদের হাওয়া গায় লাগে:—আর মা ছাড়া
সকলের সঙ্গে, আট হাত, নয় ছ্হাত, নয় অস্ততঃ এক হাত সর্বাদা তফাৎ
থাকবে।'

শীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—তার মা নারাণ'কে বলেছে, তাঁকে দেখে আমরাই মুগ্ধ হই, তুই ত ছেলে মামুষ! আর সরল না হলে, ঈশরকে পাওয়া যায় না। নিরঞ্জন কেমন সরল!

মণি---আজ্ঞা, হা।

[নিরঞ্জন, নরেন্দ্র কি সরল ?]

শীরামকৃষ্ণ—সে দিন কলকাতা যাবার সময় গাড়ীতে দেখলে না ? সব সময়েই এক ভাব—সরলা। লোক ঘরের ভিতর এক রকম আবার বাড়ীর বাহির গেলে আর এক রকম হয়! নরেন্দ্র এখন (বাপের মৃত্যুর পর) সংসারের ভাবনায় পড়েছে। ওর একটু হিসাব বৃদ্ধি আছে। সব ছোকরা এদের মত কি হয় ?

[ এরামক্রম্ণ নবীন নিয়োগীর বাডী—নীলকণ্ঠের যাত্রা]

"নীলকণ্ঠের যাত্রা আজ শুনতে গিছ্লাম—দক্ষিণেখরে। নবীন নিয়োগীর বাড়ী। সেখানকার ছোঁড়া শুনো বড থারাপ। কেবল এর নিন্দা, ওর নিন্দা! ও রকম শুলে ভাব সম্বরণ হয়ে যায়।

তিস্বার যাত্রার সময় মধু ভাক্তারের চক্ষে ধারা দেখে, তার দিকে চেয়ে-ছিলাম! আর কারু দিকে তাকাতে পার্লাম না।

# ठेव्थं शितराकृष

### প্রারামকফ, কেশব ও ব্রাহ্মসমাজ—সমব্রয় উপদেশ

The Universal Catholic Church of Sri Ramakrishna. প্রীরামক্ষণ (মণির প্রতি)—আচ্ছো, লোক যে এত আকর্ষণ হয়ে আসে এখানে, তার মানে কি ?

মণি—আমার এজের লীলা মনে পডে। ক্লম্ভ যথন রাথাল আর বংস ছলেন, তথন রাথালদের উপর গোপীদের, আর বংসদের উপর গাভীদের, বেশী আকর্ষণ হতে লাগ্লো।

শ্রীরামর্ফ্য—সে ঈশ্বরের আকর্ষণ। কি জান, মা এইরূপ ভেন্ধী লাগিয়ে দেন, আর আকর্ষণ হয়।

"আচ্ছা, কেশব সেনের কাছে যত লোক যেতো, এখানে তো ততো আসে না। আর কেশব সেনকে কত লোক গণে মানে, বিলাতে পর্যান্ত জানে,— Queen (রাণী ভিস্টোরিয়া) কেশবের সঙ্গে কথা কয়েছে! গীতায় তো বলেছে, যাকে অনেকে গণে মানে, সেখানে ঈশ্বরের শক্তি। এখানে তো অত হয় না ?"

মণি—কেশব দেনের কাছে সংসারী লোক গিয়েছে।

শ্রীরামরুফ-ইা, তা বটে। ঐহিক লোক।

মণি—কেশব দেন যা করে গেলেন, তা কি পাক্বে গ

ঞীরামরুষ্ণ—কেন, সংহিতা করে গেছে,—তাতে কত নিয়ম!

মণি—অবতার যথন নিজে কাজ করেন. তথন আলাদা কথা। যেমন ইচতক্সদেবের কাজ।

শ্রীরামক্বঞ-ইা, ইা, ঠিক।

মণি—আপনি ত বলেন,— চৈত্রতদেব বলেছিলেন, আমি যা বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গেলাম, কথন না কথন এর কাজ হবে। কার্ণিশের উপর বীজ রেখেছিল, বাড়া পড়ে গেলে সেই বীজ আবার গাছ হবে।

শ্রীরামরুফ-ভাচ্ছা, শিবনাপরা যে সমাজ ক'রেছে, তাতেও অনেক লোক যায়।

মণি—আজ্ঞা, তেমনি লোক যায়।

শ্রীরামক্রম্বর ( সহাস্থে )— হাঁ হাঁ, সংসারী লোক সব যায়। যারা ঈশ্বরের জন্ম ব্যাকুল — কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করতে চেষ্টা কর্ছে — এমন লোক ক্ম যায় বটে।

মণি—এখান পেকে একটা স্রোভ যদি বয়, তা হলে বেশ হয়। সে স্রোতের টানেতে সব ভেসে যাবে। এখান পেকে যা হবে সে ত আর এক বেয়ে হবে না।

[ শ্রীরামক্তঞ্চ ও হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—বৈঞ্চব ও ব্রহ্মজ্ঞানী ]

শীরামক্ষ (সহাত্তে)—আমি যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি।
বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটীই রাখতে বলি, শাক্তকে শাক্তের ভাব। তবে বলি,
'এ কথা বোলো না—আমারই পথ সভ্য আর সব মিথ্যা, ভুল।' হিন্দু,
মুসলমান, খৃষ্টান—নানা পথ দিয়ে এক যায়গায়ই যাচছে। নিজের নিজের
ভাব রক্ষা করে, আন্তরিক তাঁকে ডাকলে, ভগবান লাভ হবে।

\*বিহ্ময়ের খাশুড়ী বলে, ভূমি বলরামদের বলে দাও না, সাকার প্রাকার কি দরকার ? নিরাকার সচিচনানদকে ভাকলেই হোলো।

শ্বামি বল্লাম, 'অমন কথা আমিই বা বলতে যাবো কেন— আর তারাই বা শুনতে যাবে কেন ?' মা মাছ রেঁধেছে—কোনও ছেলেকে পোলোয়া রেঁধে দেয়, যার পেট ভাল নয় তাকে মাছের ঝোল করে দেয়। ক্ষচি ভেদে, অধিকারী ভেদে, একই জিনিন নানারূপ করে দিতে হয়।"

মণি—আজ্ঞা, হাঁ। দেশ কাল পাত্র ভেদে আলাদা রাস্তা। তবে যে রাস্তা দিয়েই যাওয়া হোক না কেন, শুদ্ধ মন হয়ে, আস্তরিক ব্যাকুল হয়ে ডোকলে তবে উাকে পাওয়া যায়। এই কথা আপনি বলেন।

[মুরুয্যেদের হরি—শ্রীরামকৃষ্ণ ও দান ধ্যান ]

ঘরের ভিতর ঠাকুর নিজের আদনে বসিয়া আছেন। মেজেতে মুথ্যোদের হরি, মাষ্টার, প্রভৃতি বসিয়া আছেন। একটা অপরিচিত ব্যক্তি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। ঠাকুর পরে বলিয়াছিলেন, তাঁহার চকুর লক্ষণ ভাল না—বিড়ালের ছায় কটা চকু।

ঠাকুরকে হরি তামাক সাজিয়া আনিয়া দিলেন।

শীরামরুঞ (ছঁকা হাতে করিয়া, হরির প্রতি)—দেখি তোর—হাত দেখি। এই যে সব রয়েছে—এ বেশ ভাল লক্ষণ।

শ্বাত আলগা কর্ দেখি। (নিজের হাতে হরির হাত লইয়া যেন ওজন করিতেছেন)—ছেলে মানসি বৃদ্ধি এখনও আছে;—দোষ এখনও কিছু হয় নাই। (ভক্তদের প্রতি)—আমি হাত দেখলে খল কি সরল বলতে পারি। (হরির প্রতি)—কেন,—খণ্ডর বাড়ী যাবি—বৌর সঙ্গে কথাবার্তা কইবি— আর ইচ্ছে হয় একট আমোদ আহ্লাদ করবি।

( মাষ্টারের প্রতি )—"কেমন গো ?" ( মাষ্টার প্রভৃতির হাস্ত )।

মাষ্টার—আজ্ঞা, নতুন হাঁড়ী যদি থারাপ হয়ে যায়, তা হলে আর হুধ রাথা যাবে না।

শ্রীরামক্বন্ধ ( সহাত্তে )—এখন যে হয় নাই তা কি করে জানলে ?

মুখুযোর। হুই ভাই—মহেক্স ও প্রিয়নাথ। তাঁহারা চাকরি করেন না। তাঁহাদের ময়দার কল আছে। প্রিয়নাথ পূর্ব্বে ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম করিতেন। ঠাকুর হরির নিকট মুখুযো প্রাভ্রুয়ের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামক্বঞ ( হরির প্রতি )— বড় ভাইটি বেশ, না ? বেশ সরল। হরি—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—ছোট নাকি বড় সন (কুপণ) ?—এথানে এবে নাকি অনেক ভাল হয়েছে। আমায় বলে, আমি কিছু জানভূম না। (হরিকে) এরা কিছু দান টান করে কি ?

হরি—তেমন দেখতে পাই না। এদের বড়ভাই যিনি ছিলেন—তাঁর কাল হয়েছে—তিনি বড়ভাল ছিলেন—খুব দান ধ্যান ছিল।

[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও দেহের লক্ষণ—৮মহেশ ভাররত্বের ছাত্ত ]

শ্রীরামরুষ্ণ (মাষ্টার প্রভৃতিকে)—শরীরের লক্ষণ দেখে অনেকটা বুঝা যায়, তার হবে কি না। ধল হলে হাত ভারী হয়। শনাক টেপা হওয়া ভাল না। শস্ত্র নাকটী টেপা ছিল। তাই অজে। জ্ঞান থেকেও তত সরল ছিল না !

"উন পাঁজুরে লক্ষণ ভাল না। আর হাড় পেকে—কছুয়ের গাঁট মোটা, হাত ছিনে। আর বিড়াল চকু—বিডালের মত কটা চোথ।

তিঠাট — ভোমের মত হলে — নীচবুদ্ধি হয়। বিফুঘরের পুরুত কয়মাস এক্টিং কর্মে এসেছিল! তার হাতে থেডুম না— হঠাৎ মুথ দিয়ে বলে ফেলেছিলুম, 'ও ডোম'। তারপর সে একদিন বল্লে, 'হাঁ, আমাদের ঘর ডোম পাড়ায়। আমি ডোমের বাসন চাঙ্গারী বুনতে জানি।'

"আরো থারাপ লক্ষণ—এক চকু, আর ট্যারা। বরং এক চকু কানা ভাল তো ট্যারা ভাল নয়। ভারি ছুই ও থল হয়।

"মহেশের (৬মহেশ স্থায়রত্বের)—একজন ছাত্র এসেছিল। সেবলে, 'আমি নাস্তিক'। সে হলেকে বল্লে, 'আমি নাস্তিক, তুমি আস্তিক হয়ে আমার সঙ্গে বিচার করো'। তথন তাকে ভাল করে দেখলাম। দেখি, বিড়াল চকু!

"আবার চলনেতে লক্ষণ ভাল মন্দ টের পাওয়া যায়।

শুকুষাঙ্গের উপর চামড়াটী মুসলমানদের মত যদি কাটা হয়, সে একটী থারাপ লক্ষণ। (মাষ্টার প্রভৃতির হাজ)। (মাষ্টারকে, সহাজে) তুমি ওটা দেখো—ও থারাপ লক্ষণ। (সকলের হাজ)।

ঘর হইতে ঠাকুর বারাভায় বেড়াইতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার ও বাবুরাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হাজ্বার প্রতি )—একজন এসেছিল,—দেখলাম বিড়ালের মত চকু। সেবলে, 'আপনি জ্যোতিষ জানেন ?—আমার কিছু কট আছে।'
আমি বল্লাম,—'না ;—বরাহনগরে যাও, সেখানে জ্যোতিষের পণ্ডিত আছে।'

বাবুরাম ও মাষ্টার নীলকণ্ঠের যাত্রার কথা কহিতেছেন। বাবুরাম নবীন সেনের বাটী ছইতে দক্ষিণেখরে ফিরিয়া আসিয়া কাল রাত্রে এথানে ছিলেন! সকালে ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেখরে নবীন নিয়োগীর বাড়ীতে নীলকণ্ঠের যাত্রা উনিয়াছিলেন।

### [ শ্রীরামরুঞ, মণি ও নিভূত চিস্তা—'ঈশ্বরের ইচ্ছা'— নারা'ণের জন্ম ভাবনা ]

শ্রীরামরুষ্ণ ( মাষ্টার ও বাবুরামের প্রতি )—তোমাদের কি কথা হচ্ছে ?
মাষ্টার ও বাবুরাম। আজ্ঞা—নীলকণ্ঠের যাত্রার কথা হচ্ছে,—আর সেই
গানটির কথা—'ক্যামাপদে আশ্. নদীর তীরে বাস'।

ঠাকুর বারান্দায়—বেডাইতে বেড়াইতে হঠাৎ মণিকে নিভূতে লইয়া বলিতেছেন—**ঈশ্বর চিন্তা যত লোকে টের না পায় ততই ভাল**। হঠাৎ এই কথা বলিয়াই ঠাকুর চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর হাজরার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

হাজর!—নীলকণ্ঠ ত আপনাকে বলেছে, সে আসবে। তা ডাকতে গেলে হয়।

শ্রীরামক্লয়—না, রাত্রি জেগেছে,—ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনি আদে, দে এক।

ঠাকুর ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন। সঙ্গে বাবুরাম ও মাষ্টার। ঠাকুর বাবুরামকে নারা'ণের বাড়ী গিয়া দেখা করিতে বলিতেছেন। নারা'ণকে সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখেন। তাই তাকে দেখবার জন্ম ব্যাকুল হইয়াছেন। বাবুরামকে বলিতেছেন,—'তৃই বরং একখানা ইংরাজী বই নিয়ে তার কাছে যাস।'

### নীলকঠ প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে সংকীর্ত্তনানমে

ঠাকুর শ্রীরামরুক্ষ ঘরে নিজের আসনে বসিয়া আছেন। বেলা প্রায় তিনটা হইবে। নীলকণ্ঠ পাঁচ সাত জ্বন সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া ঠাকুরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর পূর্ববাস্ত হইয়া জাঁহাকে যেন অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হুইলেন। নীলকণ্ঠ ঘরের পূর্ববি দার দিয়া আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হুইয়া প্রণাম করিতেছেন।

ঠাকুর সমাধিস্থ — তাঁহার পশ্চাতে বাবুরাম, — সশ্বরে মান্টার নীলকণ্ঠ ও চমৎক্তত অন্তান্ত যাতাওয়ালারা। থাটের উত্তর ধারে দীননাথ থাতাঞ্জি আসিয়া দর্শন করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে ঘর ঠাকুরবাজীর লোকে পরিপূর্ণ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরের কিঞ্চিত ভাব উপশ্ম হইতেছে। ঠাকুর মেঝেতে মানুরে বসিয়াছেন—সন্মুথে নীলকণ্ঠ ও চতুর্দিকে ভক্তগণ।

শ্রীরামক্বঞ্চ ( আবিষ্ট হইয়া )—আমি ভাল আছি।

नीनकर्थ ( कुछाअनि इहेशा )--- आमाश्र छान करून।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে )—তুমি ত ভাল আছ। 'ক'য়ে আকার 'কা', আবার আকার দিয়ে কি হবে ? 'কা' এর উপর আবার আকার দিলে সেই কা ই থাকে। (সঁকলের হাস্ত)।

नीनकर्थ-चाछा, এই गःगाद्य পড़ে রয়েছি !

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাত্তে )—তোমায় সংসারে রেখেছেন পাঁচজনের জন্ম।

"অষ্টপাশ। তা সব যায় না। হ একটা পাশ তিনি রেখে দেন—লোক শিক্ষার জন্ত । তুমি যাত্রাটি করেছো, তোমার ভক্তি দেখে কৃত লোকের উপকার হচ্ছে। আর তুমি সব ছেড়ে দিলে এঁরা ( যাত্রাওয়ালারা ) কোণায় যাবেন।

তিনি তোমার হারা কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। কাজ শেষ হলে তুমি আর ফিরবে না। গৃহিণী সমস্ত সংসারের কাজ সেবে,—সকলকে থাইয়ে দাইয়ে— দাস দাসীদের পর্যান্ত থাইরে দাইয়ে—নাইতে যায়;—তথন আর ডাকাডাকি করলেও ফিরে আসে না।"

নীলকণ্ঠ--আমায় আশীর্কাদ করুন।

শ্রীরামক্ক ক্ষেত্র বিরছে যশোদা উন্মাদিনী, —শ্রীমতীর কাছে গিয়েছেন। শ্রীমতী তথন ধ্যান কছিলেন। তিনি আবিষ্ট হয়ে যশোদাকে বলেন—আমি সেই মূল প্রকৃত আভাশক্তি। তুমি আমার কাছে বর নাও। যশোদা বলেন, 'আর কি বর দেবে। এই বলো যেন কায়মনোবাক্যে তাঁর চিন্তা তাঁর সেবা করতে পারি। কর্ণেতে যেন তাঁর নাম গুণগান শুনতে পাই, হাতে যেন তাঁর ও তাঁর ভক্তের সেবা করতে পারি,—চক্ষে যেন তাঁর রূপ, তাঁর ভক্ত, দর্শন করতে পারি।

তোমার যে কালে তাঁর নাম করতে চকু জলে ভেনে যায়, সেকালে আর তোমার ভাবনা কি ?—তাঁর উপর তোমার ভালবাসা এসেছে।

শ্বনেক জ্বানার নাম অজ্ঞান,—এক জ্বানার নাম **জ্ঞান**—অর্থাৎ এক ঈশ্বর সভ্য সর্ব্বভূতে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপের নাম বিজ্ঞান—তাঁকে লাভ করে নানা ভাবে ভালবাসার নাম বিজ্ঞান।

"আবার আছে—তিনি এক হুয়ের পার—বাক্য মনের অতীত। লীলা থেকে নিত্য, আবার নিত্য থেকে লীলায় আসা, এর নাম পাকা ভক্তি।

"তোমার ও গানটা বেশ—'খামাপদে আশ নদীর তীরে বাস!'

তা হলেই হলো—তাঁর কুপার উপর সব নির্ভর কচ্ছে।

"কিন্তু তা বলে তাঁকে ডাক্তে হবে—চুপ করে থাক্লে হবে না। উকিল হাকিমকে সব বোলে শেষে বলে—'আমি যা বল্বার বলাম, এখন হাকিমের হাত।'

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর বলিতেছেন—তুমি সকালে অতো গাইলে,—আবার এখানে এসেছ কট করে। এখানে কিন্তু অনারারী (honorary).

নীলকণ্ঠ-কেন ?

ব্রীরামক্ষ ( সহাত্তে )—ব্বেছি, আপনি যা বলবেন। নীলক্ঠ — অমূল্য রতন নিয়ে যাব!!! শীরামক্ষণ— সে অমৃপ্য রতন আপনার কাছে। আবার 'ক'রে আকার দিলে কি হবে ? না হলে, তোমার গান অত ভাল লাগে কেন ? রামপ্রসাদ সিত্ব, তাই তার গান ভাল লাগে।

"সাধারণ জীবকে বলে মাহুৰ। যার চৈততা হয়েছে, সেই **মানহুঁস্।** জুমি তাই মানহুঁস্।

"তোমার গান হবে শুনে আমি আপনি বাচ্ছিলাম—তা নিয়োগীও বল্তে এসেছিল।"

ঠাকুর ছোট তক্তাপোষের উপর নিজের আসনে গিয়া বসিয়াছেন। নীল-কঠকে বলিতেছেন, একটু মায়ের নাম শুনবো।

নীলকণ্ঠ সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া গান গাহিতেছেন—

- (১)—শ্রামাপদে আশু, নদীর তীরে বাস।
- (२)-अश्यिमर्किनी

এই গান ভনিতে ভনিতে ঠাকুর **দাঁড়াইয়া সমাধিত্য**।

নীলকণ্ঠ গানে বলিতেছেন 'যার জ্ঞটায় গঙ্গা, তিনি রাজ্বাজ্যেখরীকে হাল্যে ধারণ করিয়া আছেন।'

ঠাকুর প্রেমোক্মন্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন নীলকণ্ঠ ও ভক্তগণ তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া গান গাহিতেছেন ও নৃত্য করিতেছেন—

#### "শিব শিব।"

এই গানের সঙ্গেও ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর নীলকঠকে বলিতেছেন,—আমি আপনার সেই গানটা ভনবো, কল্কাতায় যা ভনেছিলাম।

মাষ্টার--- শ্রীগৌরাঙ্গ স্থলর, নব নটবর, তপতকাঞ্চনকায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হা, হা,।

নীলকণ্ঠ গাহিতেছেন---

শ্রীগোরাক্সফলর, নবনটবর, তপতকাঞ্চনকায়। [পৃষ্ঠা—co

'প্রেমের বস্তে ভেসে যায়'—এই ধ্যা ধরিয়া ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্তসক্তে আবার নাচিতেছেন। সে অপূর্ব নৃত্য যাহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা কথনই শ্রীবৃক্ত মনোমোহন ভাবাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার বাটির কয়েকটি মেয়ে আসিয়াছেন, তাঁহারা উত্তরের বারাঙা হইতে এই অপূর্ক নৃত্য ও সংকীর্জন দর্শন করিতেছেন। তাহাদের মধ্যেও একজনের ভাব হইয়াছিল। মনোমোহন ঠাকুরের ভক্ত ও শ্রীবৃক্ত রংখালের সম্বন্ধী।

ঠাকুর আবার গান ধরিলেন-

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তারা তারা হুভাই এসেছে রে!

সংকীগুন করিতে করিতে ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্তসঙ্গে নৃত্য করিতেছেন ও তাঁথর দিতেছেন—

'রাধার প্রেমে মাতোয়ারা, তারা তারা হু ভাই এসেছে রে।

উচ্চ সংকীর্ত্তন শুনিয়া চতুদিকের লোক আসিয়া জমিরাছে। দক্ষিণের, উত্তরের ও পন্চিমের গোল বারাণ্ডায়, সব লোক দাঁড়াইয়া। যাহারা নৌকা করিয়া যাইতেছেন, তাঁহারাও এই মধুর সংকীর্ত্তনের শব্দ শুনিয়া আরুষ্ট হইয়াছেন।

কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল। ঠাকুর জগনাতাকে প্রণাম করিতেছেন ও বলিতেছেন—ভাগবভ, ভক্ত, ভগবান—জ্ঞানীদের নমস্কার, যোগীদের নমস্কার ভক্তদের নমস্কার।

এইবার ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্তসঙ্গে পশ্চিমের গোল বারাগুয়ে আসিয়া বসিয়াছেন। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আজ কোজাগর পূর্ণিমার পর দিন। চতুদ্দিকে চাঁদের আলো। ঠাকুর নীলকণ্ঠের সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন।

[ ঠাকুর কে ? 'আমি খুঁজে পাই নাই—'ঘরে আনবো চণ্ডী']

নীলকণ্ঠ—আপনিই সাক্ষাৎ গৌরা**ন্ত**।

শ্রীরামক্বয়-ও গুণো কি !--আমি সকলের দাসের দাস।

<sup>e</sup>গঙ্গারই ঢেউ। ঢেউএর কথন গঙ্গা হয় <u>।</u>"

নীলকণ্ঠ—আপনি যা বলুন, আমরা আপনাকে তাই দেখছি!



ঈশ্বনচন্দ্র বিভাসাগর



বিজ্যক্লফ গো**স্বামী** 



কেশ্ব চন্দ্ৰ সেন



**ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার** 

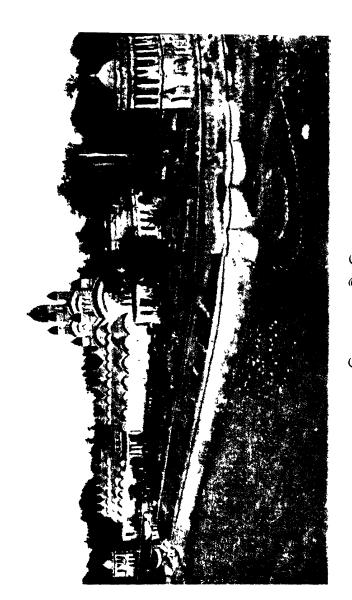

क्षिर्निष्ठ कालीयान्त्र

শ্রীরামরুক্ত ( কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট ছইয়া, করুণস্ববে )—বাপু, আমার 'আমি' খুঁজতে যাই, কিন্তু খুঁজে পাই না।

"হত্মান বলেছিলেন—হে রাম কথন ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ,—তুমি প্রভু আমি দাস,—আবার যথন তত্ত্তান হয়—তথন দেখি, তুমিই আমি, আমিই তুমি।

नीलकर्श-चात कि वलदरा, चामारमव कृषा कतुरन ।

শ্রীরামক্বন্ধ (সহায়ে)—তুমি কত লোকক্তেপার কোরছ—তোমার গান শুনে কত লোকের উদ্দীপন হচ্ছে।

নীলকণ্ঠ-পার কর্ছি বল্ছেন। কিন্ত আশীর্কাদ করুন, যেন নিজে ভূবিনা!

শ্রীরামরুষ্ণ ( সহাজে )—যদি ডোবো ত, ঐ স্থা-ব্লুদে !

ঠাকুর নীলকণ্ঠকে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছেন। তাঁহাকে আবার বলিতেছেন—"তোমার এথানে আসা !—যাকে অনেক যাধ্য সাধনা করে তবে পাওয়া যায় ! তবে একটা গান শোনো ।—

#### গিরি! গণেশ আমার শুভকারী।—

পুজে গণপতি, পেলাম হৈমবতী, যাও হে গিরিরাজ, আন গিয়ে গৌরী ॥
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আনবো চত্তী, শুনবো কত চত্তী, কত আগবেন দত্তী, যোগী জটাধারী।
"চত্তী যেকালে এগেছেন—সেকালে কত যোগী জটাধারীও আস্বে!"
ঠাকুর হাগিতেছেন কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার, বাবুরান প্রভৃতি ভক্তদের
বলিতেছেন—'আমার বড় হাসি পাছে। ভাব্ছি—এঁদের ( যাত্রাওয়ালাদের)
আবার আমি গান শোনাছিছ।'

নীলকণ্ঠ—আমর। যে গান গেয়ে বেড়াই, ভার প্রস্কার আজ হ'লো।

শ্রীরামক্ষ ( সহাত্তে )—কে।নো জিনিষ বেচ্লে এক থাঁমচা ফাউ দের— তোমরা ওথানে গাইলে, এথানে ফাউ দিলে—(সকলের হাস্ত)।

## ত্রয়োবিংশ খণ্ড

#### শ্রীশ্রীরথযাত্রা বলরামমন্দিরে

# श्यम भित्रदाष्ट्रम

## পূর্ণ, ছোট নরেন গোপালের মা

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ শ্রীযুক্ত বলরামের বাড়ীর বৈঠকথানায় ভক্তসঙ্গে বিসিয়া আছেন। আঘাত শুক্লা প্রতিপদ, সোমবার, ১৩ই জুলাই, ১৮৮৫; বেলা ১টা। কল্য শ্রীশ্রীরথযাতা। রূপে বলরাম ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন।

বাড়ীতে শ্রীশ্রীজগন্ধাপবিগ্রহের নিত্য দেবা হয়। একথানি ছোট রপও আছে,
—রপের দিন রপ বাহিরের বারান্দায় টানা হইবে।

ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। কাছে নারা'ণ, তেজচল্ল, বলরাম ও অক্তান্ত অনেক ভক্তেরা আছেন। পূর্ণ সম্বন্ধে কথা হইতেছে। পূর্ণের বয়স পনর হইবে। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়াছেন।

শ্রীরামক্বঞ (মাষ্টারের প্রতি)—আচ্ছা, সে (পূর্ণ) কোন পথ দিয়ে এসে দেখা করবে ? — দ্বিজকে ও পূর্ণকে তুমিই মিলিয়ে দিও।

"এক সন্তার আর এক বয়সের লোক, আমি মিলিয়ে দিই। এর মানে আছে। তু'জনেরি উন্নতি হয়! পূর্ণর কেমন অহুরাগ দেখেছ।

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ, আমি ট্রামে ক'রে যাচ্ছি, ছাদ থেকে আমাকে দেখে রাস্তার দিকে দৌড়ে এলো,—আর ব্যাকুল হয়ে সেইখান থেকেই নমস্কার করলে।

শ্রীরামক্বঞ্চ (সাশ্রুনয়নে)—আহা! আহা!—কি না ইনি আমার পরমার্থের (পরমার্থ লাভের জন্ত) সংযোগ ক'রে দিয়েছেন। ঈশ্বরের জন্ত ব্যাকুল না হলে এরূপ হয় না।

#### [ পূর্ণের পুরুষসন্থা, দৈব স্বভাব—তপস্থার জ্বোরে নারায়ণ সস্তান ]

"এ তিন জনের পুরুষসন্তা—নরেক্স, ছোট নরেন আর পূর্ণ। ভবনাথের নর —ওর,মেনী ভাব (প্রকৃতি ভাব)।

শূর্ণর যে অবস্থা, এতে হয় শীঘ্র দেহনাশ হবে—ঈশ্বরলাভ হ'লো, আর কেন ;—বা কিছু দিনের মধ্যে তেড়ে ফুড়ে বেরুবে।

"দৈব স্বভাব—দেবতার প্রকৃতি। এতে লোকভয় কম থাকে। যদি গলায়
মালা, গায়ে চন্দন, ধূপ ধূনার গন্ধ দেওয়া যায়, তা হ'লে একবারে সমাধি হয়ে
যায়।—ঠিক বোধ হ'য়ে যায় যে, অন্তরে নারায়ণ আছেন—নারায়ণ দেহ ধারণ
ক'বে এসেছেন আমি টের পেয়েছি।

# [ পুর্বকথা—স্থলক্ষণা ব্রাহ্মণীর সমাধি—রণজ্জিতের ভগবতী কল্পা ]

'দক্ষিণেশ্বরে যথন আমার প্রথম এইরূপ অবস্থা হ'লো, কিছুদিন পরে একটি ভদ্রঘরের বামুনের মেয়ে এসেছিল। বড় স্থলক্ষণা। যাই গলায় মালা আর ধূপ ধূনা দেওয়া হল, অমনি সমাধিস্থ। কিছুক্ষণ পরে আনন্দ,—আর ধারা পড়তে লাগল। আমি তথন প্রণাম করে বললুম, 'মা, আমার হবে ?' তা ব'ল্লে 'হাঁ!' তবে পূর্ণকে আর একবার দেখা। তা দেথবার স্থবিধা কই ?

শিক বলে বোধ হয়। কি আশ্চর্যা অংশ শুধু নয়, কলা।
কি চতুর !—,পড়াতে নাকি খুব।—তবে ত ঠিক ঠাওরেছি।

তিপ্তার জোরে নারায়ণ সন্তান হয়ে জনপ্রহণ করেন। ও দেশে যাবার রাজ্ঞায় রণজিত রায়ের দীঘি আছে। রণজিত রায়ের ঘরে ভগবতী ক্যা হ'য়ে জনেছিলেন। এখনও চৈত্রমাসে মেলা হয়। আমার বড় যাবার ইছো হয়।—আর এখন হয় না।

"রণজিত রায় ওথানকার জমিদার ছিল। তপস্থার জোরে তাঁকে কস্থা রূপে পেয়েছিল। মেয়েটিকে বড়ই সেহ করে। সেই স্নেহর গুণে তিনি আটুকে ছিলেন, বাপের কাছ ছাড়া প্রায় হ'তেন না। এক দিন সে জমীদারীর কাজ করছে, ভারী ব্যস্ত, মেয়েটি ছেলের স্বর্তীবে কেবল বল্ছে, 'বাবা, এটা কি, ওটা কি।' বাপ অনেক মিষ্টি করে বল্লে—'মা, এখন যাও, বড় কাজ পড়েছে।' মেয়ে কোন মতে যায় না। শেষে বাপ অক্সমনস্ক হ'য়ে বল্লে, 'ভূই এখান থেকে দুর হ'; মা তখন এই ছুতো করে বাড়ী থেকে চলে গেলেন। সেই সময় এক শাঁখারী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে ডেকে শাঁখা পরা হ'লো। দাম দেবার কথায় বলেন, 'ঘরের অমুক কুলুঙ্গিতে টাকা আছে, লবে। এই ব'লে সেখান থেকে চ'লে গেলেন, আর দেখা গেল মা। এ দিকে শাঁখারী টাকার জন্ম ডাকাডাকি ক'রছে। তখন মেয়ে বাড়ীতে নাই দেখে সকলে ছুটে এলো। রণজিত রায় নানা স্থানে লোক পাঠালে সন্ধান করবার জন্ম। শাঁখারীর টাকা সেই কুলুঙ্গিতে পাওয়া গেল। রণজিত রায় কেদে কেদে বেড়াচ্চেন, এমন সময় লোকজন এসে বল্লে যে দীঘিতে কি দেখা যাচ্চে। সকলে দীঘির ধারে গিয়ে দেখে যে, শাঁখা পরা হাতটি জলের উপর ভূলেছেন। তার পর আর দেখা গেল না। এখনও ভগবভীর পূজা ঐ মেলার সময় হয়—বাঞ্গীর দিনে। (মাধারকে) এ সব সত্য।

মাষ্টার---আজা, হা।

শ্রীরামরুষ্ণ —নরেন্দ্র এ সব বিশ্বাস করে।

"পূর্ণর বিষ্ণুর অংশে জন্ম। মানসে বিল্পে প্র দিয়ে পূজা কর্লুম; তা হ'লো
না;—তুলগী চন্দন দিলাম তথন হলো!

"তিনি নানারূপে দর্শন দেন। কথন নর্রূপে, কথন চিন্ময় ঈশ্বরীয় রূপে। রূপে মানতে হয়। কি বল ?

মাষ্টার--- আজা, হা।

#### [ গোপালের মার প্রক্বতিভাব ও রূপ দর্শন ]

শ্রীরামক্ষ্ণ—কামারহাটীর বামনী (গোপালের মা) কত কি ছাথে।
একলাটী গঙ্গার ধারে একটি বাগানে নির্জ্জন ঘরে থাকে, আর জপ করে।
গোপাল কাছে শোর! (বলিতে বলিতে ঠাকুর চমকিত হইলেন)। কল্পনার
নর, সাক্ষাৎ! দেখলে গোপালের হাত রাঙা! সঙ্গে বড়োয়!—মাই
থার!—কথা কয়! নরেক্ত শুনে কাঁদলে!

"আমিও আগে অনেক দেথভুম। এখন আর ভাবে তত দর্শন হয় না।

"ছোট নরেনের পুরুষভাব,—তাই মন লীন হয়ে যায়। ভাবাদি নাই। নিত্যগোপালের প্রকৃতি ভাব তাই খাঁচা মাঁচা ; – ভাবে তার শরীর লাল হ'য়ে যায়।

# দ্বিতীয় পরিচেছ্দ

### কামিনীকাঞ্চনত্যাগ ও পূর্ণাদি

[বিনোদ, বিজ্ঞা, তারক, মোহিত, তেজচন্দ্র, নারা'ণ, বলরাম, অতুল ] প্রীরামরুষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—আচ্ছা, লোকের তিল তিল ক'রে ত্যাপ হয়, এদের কি অবস্থা!

"বিনোদ বল্লে, 'জীর সঙ্গে শুভে হয়, বড়ই মন খারাপ হয়।'

"দেখো, সঙ্গ হউক আর নাই হউক, এক সঙ্গে শোয়াও খারাপ। গায়ের ঘর্ষণ, গায়ের গরম।

"ছিজর কি অবস্থা! কেবল গা দোলায় আর আমার পানে তাকিয়ে থাকে। একি কম ? সব মন কুড়িয়ে যদি আমাতে এলো, ভা হ'লে ভো সবই হলো।

#### [ ঠাকুর শ্রীরামরুফ কি অবভার ? ]

"আমি আর কি ?— তিনি। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। এর (আমার)
ভিতর ঈশ্বরের সন্ত্রা রয়েছে ! তাই এত লোকের আকর্ষণ বাড়্ছে। ছুঁরে
দিলেই হয় ! সে টান সে আকর্ষণ ঈশ্বরেরই আকর্ষণ।

"তারক (বেলঘরের) ওথান থেকে (দক্ষিণেশ্বর থেকে) বাড়ী ফিরে যাচেচ! দেখলাম, এর ভিতর থেকে শিথার ছায় জ্বল্ জ্বল্ ক'র্তে ক'রতে কি বেরিয়ে গেল,—পেছু পেছু! "কয়েক দিন পরে তারক আবার এলো (দক্ষিণেশ্বরে)। তথন সমাধিস্থ হয়ে তার বুকে পা দিলে—এর ভিতর যিনি আছেন।

"আচ্ছা, এমন ছোকরাদের মতন আর কি ছোকরা আছে ?"

মাষ্টার—মোহিতটী বেশ। আপনার কাছে তু একবার গিয়েছিল। তুটো পাশের পড়া পড়ছে, আর ঈশ্বরে খুব অহরাগ।

শ্রীরামক্ক —তা হ'তে পারে, তবে অত উঁচু ঘর নয়। শরীরের লক্ষণ তত ভাল নয়। মুথ থ্যাব্ড়ানো।

তিদের উঁচু ঘর। তবে শরীর ধারণ করজেই বড় গোল। আবার শাপ হলো তো সাত জন্ম আস্তে হবে। বড় সাবধানে থাকতে হয়! বাসনা থাক্লেই শরীর ধারণ।

একজন ভক্ত—শাঁরা অবতার দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন, তাঁদের কি বাসনা— ?

শ্রীরামক্বঞ্চ (সহাস্থে)—দেখেছি, আমার সব বাসনা যায় নাই। এক সাধুর আলোয়ান দেখে বাসনা হয়েছিল, ঐ রকম পরি। এখনও আছে। জানি কিনা আর একবার আসতে হবে।

বলরাম (সহাভ্যে)—আপনার জন্ম কি আলোয়ানের জন্ম ? (সকলের হাস্ত)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাত্তে)—একটা সং কামনা রাথতে হয়। ঐ চিন্তা কর্তে কর্তে দেহত্যাগ হবে বলে। সাধুরা চার ধামের এক ধাম বাকি রাথে। আনেকে জগরাথক্ষেত্র বাকি রাথে। তা হলে জগরাথ চিন্তা ক'র্তে ক'র্তে শরীর যাবে।

গেরুয়া পরা এক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিলেন। তিনি ভিতরে ভিতরে ঠাকুরের নিন্দা করেন, তাই বলরাম হাসিতেছেন। ঠাকুর অন্তর্গ্যামী, বলরামকে বলিতেছেন,—'ভা হোক, বলুক্গে ভণ্ড।'

িতেজচক্রের সংসারত্যাগের প্রস্তাব ]

ঠাকুর তেচ্চদ্রের সহিত কণা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (তেজ্বচন্দ্রের প্রতি)—তোকে এত ডেকে পাঠাই,—আসিম্ না কেন? আচ্চা, ধ্যান ট্যান করিস, তা হ'লেই আমি ত্বাী হব। আমি তোকে আপনার বলে জানি তাই ডাকি।

তেজচন্দ্র—আজ্ঞা, আপীদ যেতে হয়,—কাঞ্চের ভিড়।

মাষ্টার ( সহাত্তে )—বাড়ীতে বিয়ে, দশদিন আপীদের ছুটী নিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে !—অবসর নাই, অবসর নাই! এই বল্লি সংরার ত্যাগ কর্বি।

শ্রীরামরুষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—তুমি ঐ গল্পটা বল ত, এদের উপকার হবে। শিয় ঔষধ থেয়ে অজ্ঞান হয়ে আছে। শুরু এগে বলেন, এর প্রাণ বাঁচতে পারে, যদি এই বড়িকেউ খায়। এ বাঁচবে কিন্তু বড়ি যে খাবে দেমরে যাবে।

"আর ওটাও বল—খ্যাচা ম্যাচা। সেই হঠযোগী যে মনে করেছিল যে পরিবারাদি এরাই আমার আপনার লোক। (তৃতীয় ভাগ, ঐক্থামৃত)।

মধ্যাক্লে ঠাকুর প্রীঞ্জগন্ধবের প্রাদাদ পাইলেন। বলরামের জগনাথ-দেবের সেবা আছে। তাই ঠাকুর বলেন, 'বলরামের ভদ্ধ আর।' আহারাস্তে কিঞ্চিত বিশ্রাম করিলেন।

বৈকাশ ইইয়াছে। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সেই ঘরে বসিয়া আছেন। কর্তাভজা চন্দ্রবাবু ও রসিক ব্রাহ্মণটীও আছেন; ব্রাহ্মণটীর স্বভাব এক রকম ভাঁড়ের স্থায়,—এক একটী কথা কন আর সকলে হাসে।

ঠাকুর কর্ত্তাভজ্ঞাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন,—রূপ, স্বরূপ, রজঃ, বীজ, পাকপ্রণালী ইন্ড্যাদি।

[ ঠাকুরের ভাবাবস্থা—শ্রীযুক্ত অতুল ও তেজ চক্রের ভ্রাতা ]

ছটা বাজে। গিরিশের প্রাতা অতুল, ও তেজচল্লের প্রাতা আদিয়াছেন। ঠাকুর ভাব সমাধিস্থ হইয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভাবে বলিতেছেন,—"১চতছকে ভেবে কি অচৈতন্ত হয় ?—ঈশবকে চিস্তা করে কেউ কি বেছেড্হয় ?—তিনি যে বোধস্বরূপ। নিত্য, শুদ্ধ বোধরূপ।"

আগন্থকদের ভিতর কেউ কি মনে করিতেছিলেন যে, বেশী ঈশ্বর চিন্তা করিয়া ঠাকুরের মাথা খারাপ ছইয়া গিয়াচ্ছে ?

#### [ 'এগিয়ে পড়'—ক্লঞ্ধনের সামাগ্র রসিকতা ]

ঠাকুর ক্লঞ্ধন নামক ঐ রিসিক বাহ্মণকে বলিতেছেন—"কি সামাছা ঐছিক বিষয় নিয়ে ভূমি রাতদিন ফষ্টিনষ্টি করে সময় কাটাছছ। ঐটী ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। যে ছনের হিসাব কর্তে পারে, সে মিশ্রির হিসাবও কর্তে পারে।"

ক্ষেধন ( সহাত্যে )—আপনি টেনে নিন্।

শ্রীরামক্ত — স্থামি কি কর্ব, তোমার চেষ্টার উপর সব নির্ভর কর্ছে।
'এ মন্ত্র নয়—এখন মন তোর !'

"ও সামান্ত রসিকত। ছেড়ে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে পড়,—তারে বাড়া, তারে বাড়া,—আছে ! ব্রহ্মচারী কাঠ্রিয়াকে এগিয়ে পড়তে ব'লেছিল। সে প্রথম এগিয়ে ভাথে চলনের কাঠ,—তার পর ভাথে রূপার থনি,—তার পর সোণার থনি,—তার পর হীরা মাণিক !

কৃষ্ণধন-এ পথের শেষ নাই!

শ্রীরামক্ষ্য—যেথানে শান্তি, সেইথানে 'তিষ্ঠ'। ঠাকুর একজন আগন্তক সম্বন্ধে বলিতেছেন—

'ওর ভিতর কিছু বস্তু দেখতে পেলেম না।' যেন ওলম্বা কুল।

সন্ধ্যা হইল। ঘরে আলো জালা হইল। ঠাকুর জগন্মাতার চিস্তাও মধুর স্বরে নাম করিতেছেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে বসিয়া আছেন।

কাল রথযাত্রা। ঠাকুর আজ এই বাটীতেই রাত্রিবাস করিবেন।

অন্তঃপুরে কিঞ্চিৎ জ্বলযোগ করিয়া আবার বড় ঘরে ফিরিলেন। রাভ প্রায় দশটা হইবে। ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন, 'ঐ ঘর থেকে ( অর্থাৎ পার্মের পশ্চিমের ছোট ঘর থেকে ) গামছাটা আন ত'। ঠাকুরের সেই ছোট ঘরটীতেই শয্যা প্রান্তত হইয়াছে। রাত সাড়ে দশটা হইল। ঠাকুর শয়ন করিলেন।

গ্রীম্মকাল। ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন, 'বরং পাথাটা আনো।' **তাঁহাকে** পাথা করিতে বলিলেন রাত বারোটার সময় ঠাকুরের একটু নি<u>ন্</u>রাভঙ্গ হইল। বলিলেন 'শীত করছে, আর কাজ নাই।'

## ত্তীয় পরিচেছদ

#### প্রাপ্রাপ্রথাত্রা দিবসে বলরামমন্দিরে ভক্তসঙ্গে

আজ শ্রীমীরথযাত্তা। মঙ্গলবার। অতি প্রতৃষে ঠাকুর উঠিয়া একাকী নৃত্য করিতেছেন ও মধুর কঠে নাম করিতেছেন।

মাষ্টার আসিরা প্রশাম করিলেন। ক্রমে ভক্তেরা আসিরা প্রশাম করিয়া ঠাকুরের কাছে উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুর পূর্ণর জন্ত বড় ব্যাকুল। মাষ্টারকে দেখিয়া তাঁরই কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামক্লঞ-তুমি পূর্ণকে নেথে কিছু উপদেশ দিতে ?

মাষ্টার—আজ্ঞা, চৈত্ঞচরিত পড়তে বলেছিলাম,—তা সে সব কথা বেশ বল্তে পারে। আর আপনি বলেছিলেন, সত্য ধরে থাক্তে, সেই কথাও বলেছিলাম।

শ্রীরামরুফ্ড— আছে। 'ইনি অবতার' এ সব কথা জিজাসাকর্লে কি বন্ত।

মাষ্টার—আমি বলেছিলাম, চৈতভাদেবের মত এক জনকে দেখাবে ত চল। শ্রীরামক্ষয়—আর ।কছু ?

মাষ্টার—আপনার সেই কথা। ভোবাতে হাতী নাম্লে জল ভোলপাড় হয়ে যায়,—কুল আধার হলেই ভাব উপ্তে পড়ে।

শ্মাছ ছাড়ার কথায় বলেছিলাম, কেন অমন কর্লে ! হৈ চৈ ছবে। শ্রীরামক্ষণ্ণ—ভাই ভাল। নিজের ভাব ভিতরে ভিতরে পাকাই ভাল। [ ভূমিকম্প ও শ্রীরামক্বফ-জ্ঞানীর দেহ ও দেহনাশ সমান ]

প্রায় সাড়ে ছয়টা বাজে। বলরামের বাটী হইতে মাষ্টার গঙ্গান্ধানে যাইতেছেন। পথে হঠাৎ ভূমিকম্পা। তিনি তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। ঠাকুর বৈঠকথানা ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তেরাও দাঁড়াইয়া আছেন। ভূমিকম্পের কথা হইতেছে। কম্প কিছু বেশী হইয়াছিল। ভক্তেরা অনেকে ভয় পাইয়াছেন।

মাষ্টার-আমাদের সব নীচে যাওয়া উচিত ছিল।

[ পূর্ব্বকণা—আখিনের ঝড়ে শ্রীরামরুষ্ণ—৫ই অক্টোবর, ১৮৬৪ খৃঃ ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—যে ঘরে বাস, তারই এই দশা! এতে আবার লোকের অহঙ্কার। (মাষ্টারকে) তোমার আখিনের ঝড় মনে আছে ?

মাষ্টার—আজ্ঞা হা। তথন থুব কম বয়স—নয় দশ বছর বয়স—এক ঘরে একলা ঠাকুরদের ডাকুছিলাম !

মাষ্টার বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন—ঠাকুর হঠাৎ আশ্বিনের ঝড়ের দিনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? আমি যে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে একাকী এক ঘরে বসে ঈশ্বরকে প্রার্থনা করেছিলাম, ঠাকুর কি সব জানেন ও আমাকে মনে করাইয়া দিতেছেন? উনি কি জন্মাবধি আমাকে গুরুরুরেপ রক্ষা করছেন?

শ্রীরামক্ষ্ণ--দক্ষিণেশ্বরে অনেক বেলায়-তবে কি কি রায়া হ'ল। গাছ সব উল্টে পড়েছিল! দেথ যে ঘরে বাস, তারই এ দশা!

"তবে পূর্ণ জ্ঞান হলে মরা মারা এক বোধ হয়। মলেও কিছু মরে না— মেরে ফেল্লেও কিছু মরে না। বাঁর লীলা তাঁরই নিত্য। সেই একরপে নিত্য, একরপে লীলা। লীলারপ ভেকে গেলেও নিত্য আছেই। জল স্থির থাকলেও জল,—হেল্লে হুল্লেও জল। হেলা দোলা থেমে গেলেও সেই জল।

ঠাকুর বৈঠকথানা ঘরে ভক্তসঙ্গে আবার বসিয়াছেন। মহেক্ত মুখুয্যে,

• ছরিবার ছোট নরেন ও অস্তান্ত অনেকগুলি ছোকরা ভক্ত বসিয়া আছেন।

<sup>\* &</sup>quot;ন হস্ততে হস্তমানে শরীরে। নায়ং হস্তি ন হস্ততে।" গীতা।

ছরিবাবু, একলা একলা থাকেন ও বেদাস্ত চর্চা করেন বয়স ২৩।২৪ ছবে। বিবাহ করেন নাই। ঠাকুর তাহাকে বড ভালবাসেন। সর্বাদা তাঁহার কাছে যাইতে বলেন। তিনি একলা একলা থাকতে চান বলিয়া হরিবাবু ঠাকুরের কাছে অধিক যাইতে পারেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হরিবাবুকে )— কি গো, অনেক দিন আদ নাই।

[ হরিবাবুকে উপদেশ—অবৈতবাদ ও বিশিষ্টাবৈতবাদ—বিজ্ঞান ]

"তিনি একরপে নিত্য, একরপে নীলা। বেদান্তে কি আছে ?— ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিধ্যা। কিন্তু যতক্ষণ 'ভজের আমি' রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ সীলাও সত্য। 'আমি' যথন তিনি পুছে ফেল্বেন, তথন যা আছে তাই আছে। মুধে বলা যায় না। যতক্ষণ 'আমি' রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ সবই নিতে হবে। কলাগাছের খোল ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে মাজ পাওয়া যায়। কিন্তু খোল থাকলেই মাজ আছে। মাজ থাক্লেই খোল আছে। খোলেরই মাজ, মাজেরই খোল। নিত্য বল্লেই লীলা আছে বুঝায়। লীলা বল্লেই নিত্য আছে বুঝায়।

"তিনি জীবজগৎ হয়েছেন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। যথন নিক্রয় তথন তাঁহাকে ব্রহ্ম বলি। যথন স্ষ্টি কর্ছেন, পালন কর্ছেন, সংহার করছেন,— তথন তাঁকে শক্তি বলি। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, জল স্থির থাকলেও জল, হেল্লে ছ্লেও জল।

"আমি' বোধ যায় না! যতকণ 'আমি বোধ থাকে, ততকণ জীবজগৎ
মিথ্যা বলবার যো নাই! বেলের খোলাটা আর বিচিগুলো ফেলে দিলে
সমস্ত বেলটার ওজন পাওয়া যায় না।

"যে ইট, চুণ স্থরকি থেকে ছাদ, সেই ইট, চুণ স্থরকি থেকেই সিঁড়ি। যিনি বন্ধ, তাঁর সন্তাতেই জীবজগং।

ভতেজরা—বিজ্ঞানীরা—নিরাকার সাকার ছইই লয়,—অরপ রূপ ছইই গ্রহণ করে। ভক্তি-হিমে ঐ জলেরই থানিকটা বরফ হয়ে যায়। আবার জ্ঞানস্থ্য উদয় হলে ঐ বরফ গলে আবার যেমন জল তেমি হয়।

#### [বিচারাস্তে মনের নাশ ও ব্রহ্মজ্ঞান ]

শ্বতক্ষণ মনের দ্বারা বিচার ততক্ষণ নিত্যেতে পৌছান যায় না। মনের দ্বারা বিচার কর্তে গেলেই জগৎকে ছাড়বার যো নাই,—রূপ, রস, গন্ধ. স্পর্শ শন্ধ,—ইন্দ্রিয়ের এই সকল বিষয়কে ছাড়বার যো নাই। বিচার বন্ধ হলে তবে বন্ধজ্ঞান। এ মনের দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না। আত্মার দ্বারাই আত্মাকে জানা যায়। ৬৯ মন, ৬৯ বৃদ্ধি, ৬৯ আত্মা, একই।

"দেখ না, একটা জিনিষ দেখতেই কতগুলো দরকার—চক্ষু দরকার, আলো দরকার আবার মনের দরকার। এই তিনটার মধ্যে একটা বাদ দিলে তার দর্শন হয় না। এই মনের কাজ যতক্ষণ চল্ছে, ততক্ষণ কেমন করে বল্বে যে, জগৎ নাই. কি আমি নাই ?

"মনের নাশ হলে, সঙ্কল বিকল্প চলে গেলে, সমাধি হয়—ব্রহ্মজ্ঞান হয়। কিন্তু সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নী—নীতে অনেকক্ষণ থাকা যায় না।

িছোট নরেনকে উপদেশ—ঈশ্বর দর্শনের পর তাঁর সঙ্গে আলাপ ]

ছোট নরেনের দিকে তাকাইয়া ঠাকুর বলিতেছেন, "শুধু ঈশ্বর আছেন, বোধে বোধ কর্লে কি হবে ? ঈশ্বর দর্শন হলেই যে সব হয়ে গেল, তা নয়। ভাঁকে ঘরে আনতে হয়—আলাপ করতে হয়।

"কেউ হ্লধ শুনেছে, কেউ হ্লধ দেখেছে, কেউ হ্লধ খেয়েছে।

র্বাজাকে কেউ কেউ দেখেছে। কিন্তু হু একজন বাড়ীতে আনতে পারে, আর খাওয়াতে দাওয়াতে পারে।"

মাষ্টার গঙ্গান্ধান করিতে গেলেন।

# ठेवूर्थ शित्रद्राह्म

### পূর্ব্বকথা—৺কাশীধামে শিব ও সোনার.অরপূর্ণা দর্শন বন্ধাওকে শালগ্রাম রূপে অগ্ন দর্শন

বেলা দশটা বাজিয়াছে। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। মাঠার গঙ্গাস্থান করিতে আদিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও কাছে ব্যিতেন।

ঠাকুর ভাবে পূর্ণ হইয়া কত কথাই বলিতেছেন। মাঝে মাঝে **অভি গুহু** দর্শনকথা একটু একটু বলিতেছেন।

শীরামক্ষ্ণ—সেজ বাবুর সঙ্গে যথন কাশী গিয়াছিলাম, মণিকণিকার ঘাটের কাছ দিয়া আমাদের নৌকা যাজিল। হঠাৎ নিবদর্শন। আমি নৌকার ধারে এনে দাঁড়িয়ে সমাধিষ্ট। মাঝিরা হৃদেকে বলতে লাগ্ল—'ধর ! ধর !' পাছে পড়ে যাই। যেন জগতের যত গন্তীর নিয়ে সেই ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমে দেখলাম দুরে দাঁড়িয়ে, তারপর কাছে আস্তে দেখলাম, তার পর আমার ভিতরে মিলিয়ে গেলেন!

ভাবে দেপলাম, সন্ধাসী হাতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। একটা ঠাকুরবাড়ীতে চুক্লাম-সোণার অন্নপূর্ণা দর্শন হলো!

"তিনিই এই সব হয়েছেন,—কোন কোন জ্বিনিসে বেশী প্রকাশ।

(মাষ্টারাদির প্রতি) "শালগ্রাম তোমরা বুঝি মান ন:—ইংলিশ্য্যান্রা মানে না। তা তোমরা মানো আর নাই মানো। স্থলকণ শালগ্রাম,—বেশ চক্র থাকবে,—গোম্থী, আর আর সব লক্ষণ থাক্বে—ভা হলে ভগবানের প্রভা হয়।

মাষ্টার—আজ্ঞা, তুলক্ষণযুক্ত মাছুবের ভিতর যেমন ঈশ্বরের বেণী প্রকাশ। শ্রীরামক্কক্ত-নরেক্ত আগে মনের ভূল বল্ত; এখন সব মান্ছে।

ঈশার দর্শনের কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাবাবস্থা হইয়াছে। ভাবসমাধিস্থা ভক্তেরা একদৃষ্টে চুপ করিয়া দেখিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে
ভাব সম্বরণ করিলেন ও কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—কি দেখছিলান। বেক্ষাপ্ত একটী শালগ্রাম।—তার ভিতর তোমার ছটো চকু দেখছিলাম।

মাষ্টার ও ভক্তেরা এই অন্তুত, অশ্রুতপূর্ব্ব দর্শনকথা অবাক হইয়া শুনিতে-ছেন। এই সময় আর একটা ছোকরা ভক্ত, 'শারদা' প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শারদার প্রতি)—দক্ষিণেশ্বরে যাসূনা কেন ? কলিকাতায় যথন আসি, তথন আসিসূনা কেন ?

শারদা—আমি থবর পাই না।

শ্রীরামক্কঞ্চ-এইবার তোকে থবর দিব। (মাষ্টারকে, সহাত্মে) একথান। ফর্দ্দ করো তো-ছোকরাদের। (মাষ্টার ও ভক্তদের হাস্থা)।

#### [ পূর্ণের সংবাদ-নরেন্দ্র দর্শনে ঠাকুরের আনন্দ ]

শারদা—বাড়ীতে বিয়ে দিতে চায়। ইনি (মাষ্টার) বিয়ের কথায়
আমাদের কত বার বকেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এখন বিয়ে কেন ? (মাষ্টারের প্রতি) শারদার বেশ অবস্থা হয়েছে। আগে সঙ্কোচ ভাব ছিল। যেন ছিপের ফাতা টেনে নিত। এখন মুখে আনন্দ এগেছে।

ঠাকুর একজন ভব্তকে বলিতেছেন, 'তুমি একবার পূর্ণর জন্ম যাবে ?'

এইবার নরেক্ত আসিয়াছেন। ঠাকুর নরেক্তকে জল থাওয়াইতে বলিলেন।
নরেক্তকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। নরেক্তকে থাওয়াইয়া যেন
সাক্ষাৎ নারায়ণের সেবা করিতেছেন। গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিতেছেন,
যেন স্ক্ষভাবে হাত পা টিপিতেছেন! গোপালের মা ('কামারহাটীর
বামনী') ঘরের মধ্যে আসিলেন। ঠাকুর বলরামকে কামারহাটীতে লোক
পাঠাইয়া গোপালের মাকে আনিতে বলিয়াছিলেন। তাই তিনি আসিয়াছেন।
গোপালের মা ঘরের মধ্যে আসিয়াই বলিতেছেন, 'আমার আনন্দে চক্ষে জল
পড়ছে!' এই বলিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া নমকার করিলেন।

শ্রীরামক্ষ--ে কি গো। এই ভূমি আমাকে গোপাল বল,—আবার নমস্কার!

শ্বাপ বাড়ীর ভিতরে গিয়ে একটা বেরন রাধ গে—খুব ফোড়ন দিও— যেন এখানে পর্যন্ত গন্ধ আসে—( সকলের হাস্ত )।

গোপালের মা—এরা ( বাড়ীরলোকে রা ) कि মনে কর্বে।

গোপালের মা কি ভাবিতেছেন যে, এথানে নৃত্ন এসেছি,—যদি আলাদা রাঁধব বলে বাড়ীর লোকেরা কিছু মনে করে !

বাড়ীর ভিতর যাইবার আগে তিনি নরেক্সকে সম্বোধন করিয়া কাতরস্বরে বলিতেছেন, 'বাবা! আমার কি হয়েছে, না বাকি আছে !'

আজ রপ্যাত্রা— এ শীজগন্ধাপের ভোগরাগাদি হইতে একটু দেরী হইরাছে। এইবার ঠাকুরের সেবা হইবে। অন্তঃপুরে যাইতেছেন। মেন্তে ভক্তেরা ব্যাকুল হইয়া আছেন,— তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিবেন।

ঠাকুরের অনেক স্ত্রীলোক ভক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদের কথা পুরুষ ভক্তদের কাছে বেশী বলিতেন না! কেচ মেয়ে ভক্তদের কাছে যাতায়াত করিলে, বলিতেন, বেশী যাস্ নাই, পড়ে যাবি!' কথন কথন বলিতেন, 'যদি স্ত্রীলোক ভক্তিতে গড়াগড়ি যায় তবুও তার কাছে যাতায়াত কর্বে না।' মেয়েভক্তরা আলাদা থাক্বে—পুরুষভক্তরা আলাদা থাকবে। তবেই উভয়ের মঙ্গল। আবার বলিতেন, মেয়েভক্তদের গোপাল ভাব—'বাৎসল্য ভাব' বেশী ভাল নয়। ঐ 'বাৎসল্য থেকেই আবার একদিন 'তাচ্ছল্য হয়।"

# পঞ্ম পরিচেছদ

### বলরামের রথযাত্রা—নরেব্রু ভক্তসঙ্গে— সঙ্গীর্ত্তনানন্দে

বেলা >টা হইরাছে। ঠাকুর আহারাস্তে আবার বৈঠকথানা ঘরে আসিয়া ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। একটা ভক্ত পূর্ণকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। ঠাকুর মহানন্দে মাষ্টারকে বলিতেছেন, 'এই গো! পূর্ণ এসেছে।' নরেন্দ্র, ছোট নরেন, নারা'ণ, হরিপদ ও অক্তান্ত ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন ও ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন।

ি স্বাধীন ইচ্ছা ( Free will ) ও ছোট নরেন—নরেন্দ্রের গান ]

ছোট নরেন—আচ্ছা, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) আছে কি না ?

শ্রীরাসকৃষ্ণ—আমি কে থোঁজ দেখি। 'আমি খুঁজ তে খুঁজ তে তিনি
বৈরিয়ে পড়েন! 'আমি যন্ত্র' ভূমি যন্ত্রী'। চীনের পুত্ল দোকানে চিঠি হাতে
করে যায়, শুনেছ! ঈশ্রই কর্ত্রা! আপনাকে অকর্ত্তা জেনে, কর্তার ছায়
কাল্প করে।।

শ্বতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণ অজ্ঞান; আমি পণ্ডিত, আমি জ্ঞানী; ধনী, আমি মানী, আমি কৰ্জা, বাবা, গুক—এ সব অজ্ঞান থেকে হয়। 'আমি যন্ত্ৰ, তুমি যন্ত্ৰী—এই জ্ঞান। অন্ত সব উপাধি চলে গেল। কাঠ পোড়া শেব হলে আর শব্দ থাকে না—উত্তাপও থাকে না। সব ঠাণ্ডা!—শান্তিঃ শান্তিঃ!

শ্রীরামরুফা (নরেক্সকে)—একটু গানা। নরেক্স—ঘরে যাই—অনেক কাজ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বাছা' আমাদের কথা শুন্বে কেন ? 'যার আছে কানে সোণা, তার কথা আনা আনা। যার আছে পোঁদে ট্যানা তার কথা কেউ শোনে না!' (সকলের হাস্তা)। "তুমি গুছদের বাগানে যেতে পারো। প্রায় গুনি, আজ কোধায়, না গুছদের বাগানে !—এ কথা বল্ডুম না, তা তুই কেঁড়েলি কর্লি—

নরেক্র কিয়ৎকণ চুপ করিয়া আছেন্। বল্ছেন, যন্ত্র নাই ভধু গান---

শ্রীরামক্ত্য-স্থামাদের বাছা যেমন অবস্থা।—এইতে পার তো গাও ভাতে বলরামের বন্দোবস্ত!

"বলরাম বলে, 'আপনি নৌকা করে আস্বেন, একান্ত না হয় গাড়ী করে আস্বেন—( সকলের হাস্ত )। বাঁটি দিয়েছে। আজ তাই বৈকালে নাচিয়ে নেবে ( হাস্ত )। এখান থেকে একদিন গাড়ী করে দিছলো—৬০ ভাড়া:—আমি বলাম, বার আনায় দক্ষিণেশরে যাবে ? তা বলে, 'ও অমন হয়'। গাড়ী রাজায় যেতে থেতে একধার ভেকে পড়ে গেল—( সকলের উক্ত হাস্ত ) আবার ঘোড়া মাঝে মাঝে একবারে থেমে যায়। কোন মতে চলে না; গাড়োয়ান এক একবার খুব মারে, এক একবার দৌড়ায়—( উচ্চ হাস্ত )। তারপর রাম খোল বাজাবে—আর আমরা নাচ্বো—রামের তালবোধ নাই ( সকলের হাস্ত )। বলরামের ভাব, আপনারা গাও, নাচো, আনন্দ কারো ( সকলের হাস্ত )।

ভক্তেরা বাড়ী হইতে আহারাদি করিয়া ক্রমে ক্রমে আগিতেছেন।

মহেক্স মুখ্যোকে দুব হইতে প্রণাম করিতে দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন— আবার সেলাম করিতেছেন। কাছের একটা ছোলরা ভক্তকে বলিতেছেন, ওকে বল্না 'সেলাম কর্লে',—ও বড় অলকট অলকট করে। (সকলের হাস্তা)। গৃহস্থ ভক্তের। অনেকে নিজেদের বাটার পরিবারদের আনিয়াছেন;—তাহারা আতিঠাকুরকে দর্শন করিবেন ও রপের সম্মুখে কীর্ত্তনানন্দ দেখিবেন। রাম গিরিশ প্রস্তৃতি ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিয়াছেন। ছোকরা ভক্তেরা অনেকে আসিয়াছেন।

এইবার নরেন্দ্র গান গাইতেছেন---

( ১ )—কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।

হুরে পূর্ণকাম বোল্বো ছরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম-অঞ্ধার 🛭 🗆

(২)—-নিবিড় আঁধারে মা তোর চদকে অরপরাশি।
তাই যোগী ধাান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥

বলরাম আজ কীর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন— বৈষ্ণবচরণ ও বেনোয়ারীর কীর্ত্তন। এইবার বৈষ্ণবচরণ গাহিতেছেন— শ্রীত্র্গানাম জ্বপ সদা রসনা আমার। ত্বর্গনে শ্রীত্রনা বিনে কে করে নিস্তার।

গান একটু শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ ! দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ ;—ছোট নবেন ধরিয়া আছেন। সহাস্তবদন। ক্রমে সব স্থির। একঘর ভক্তেরা আবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। মেয়ে ভক্তেরা চিকের মধ্য হইতে দেখিতেছেন। সাক্ষাৎ নারায়ণ বুঝি দেহ ধারণ করিয়া ভক্তের জন্ম আসিয়াছেন। কি করে ঈশ্বরকে ভালবাসতে হয়, তাই বুঝি শিখাতে এসেছেন।

নাম করিতে করিতে অনেককণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইগ। ঠাকুর আসন প্রচণ করিলে বৈফবচরণ আবার গান ধরিলেন—

- ( > )--ছরি ছরি বল রে বীণে !
- ( २ )-विकल पिन यात्र तत्र वीरन, औहतित नाथना वितन।

এইবার আর এক কীর্ন্তনীয়া, বেনোয়ারী, রূপ গাহিতেছেন। কিছু সদাই গান গাহিতে গাহিতে 'আহা! আহা!' বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন। ভাহাতে শ্রোভারা কেহ হাসে, কেহ বিরক্ত হয়।

অপরাহ্ন হইয়াছে। ইতিমধ্যে বারাণ্ডায় প্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেই ছোট রধধানি, ধরজা পতাকা দিয়া অ্সজ্জিত করিয়া আনা হইয়াছে। প্রীশ্রীজগন্নাথ, অভদা ও বলরাম চন্দনচ্চিত ও বসন ভূষণ ও পূপমালা ছারা অনোভিত হইয়াছেন। ঠাকুর বেনোয়ারীয় কীর্ত্তন ফেলিয়া বারাণ্ডার রথাগ্রে গমন করিলেন—ভক্তেরাও সঙ্গে সলে চলিলেন। রথের রজ্জ্ ধরিয়া একটু টানিলেন—তৎপরে রথাগ্রে ভক্তসঙ্গে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতেছেন। অগ্রান্থ সানেব সঙ্গের রণাধ্র

যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝরে, তারা তারা হ'ভাই এলেছে রে!
যারা মার থেয়ে প্রেম যাচে, ভারা তারা হ'ভাই এলেছে রে!
আবার—নদে টলমল টলমল করে, গৌরপ্রেমের হিলোরে রে!

ছোট বারাণ্ডাতে রথের সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন ও নৃত্য হইতেছে। উচ্চ সংকীর্ত্তন ও থোলের শব্দ শুনিয়া বাহিরের লোক অনেকে বারাণ্ডা মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ঠাকুর হরিপ্রেমে মাতোয়ারা। ভক্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে প্রেমোক্ষড় হইয়া নাচিতেছেন!

# यर्ष्ठ शतिदाहर

### নরেব্রের গান—ঠাকুরের ভাবাবেশে নৃত্য

রপাথ্যে কীর্ত্তন ও নৃত্যের পর ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ্চ ঘরে আদিয়া বসিয়াছেন। মণি প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহার পদদেবা করিতেছে।

নরেক্ত ভাবে পূর্ণ হইয়া তানপুরা লইয়া আবার গান গাহিতেছেন -

- ( > )—এবো মা এনো মা, ও হানয়রমা, পরাণপুতলি গো, হানয়-আসনে, হও মা আসীন, নিরখি তোমারে গো।
- (২)—মা তথ হি তারা, তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা!
  আমি জানি গো ও দীনদরাময়ী, তুমি হুর্গমেতে হুঃধহরা।
  তুমি সন্ধ্যা তুমি পারত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা।
  তুমি অকুলের ত্রাণক্রী, সদাশিবের মনোরমা।
  তুমি জলে, তুমি ছলে, তুমি আভম্লে গো মা।
  তুমি,সর্বাঘটে অর্থাপুটে, সাকার আকার নিরাকারা।
- (৩)—তোমারেই ক্রিয়াছি জীবনের গুবতারা।

  এ সমুক্তে আর কভু হব নাকো পথহারা॥

  একজন ভক্ত নরেক্তকে বলিতেছেন, ভূমি ঐ গানটা গাইবে !—

  অস্তরে জাগিছো গো মা অন্তর্যামিনী!

শ্রীরামক্তক স্র ! এখন ও সব গান কি ! এখন আনন্দের গান— শাসামা স্থা-ভরজিনী ।

নরেছ গাইতেছেন—কথন কি রকে থাক মা আমা, ত্বা-তরজিণী !

ভূমি রকে ভকে অপালে অনকে ভক দাও জননী #

ভাবোশ্মন্ত হইয়া নরেন্দ্র বার বার গাহিতে লাগিলেন— 'কভূ কমলে কমলে থাকো মা পূর্ণব্রহ্মসনাতনী।'

ঠাকুরও প্রেমোরত হইয়া নৃত্য করিতেছেন,—ও গাইতেছেন, 'ওমা পূর্ব-বেক্সসনাতনী'! অনেকক্ষণ নৃত্যের পর ঠাকুর আবার আসন গ্রহণ করিলেন। নবেক্স ভাবাবিষ্ট হইয়া সাশ্রনয়নে গান গাহিতেছেন দেথিয়া ঠাকুর অত্যক্ত আনন্দিত হইলেন।

রাত্তি প্রায় নয়টা হইবে, এখনও ভক্তসঙ্গে ঠাকুর বসিয়া আছেন। আবার বৈষ্ণবচরণের গান শুনিতেছেন।

- ( > )—গ্রীগোরাঙ্গ স্থন্দর নব নটবর তপত কাঞ্চন কায়।
- (২)—চিনিব কেমনে হে তোমায় (হরি)।

  ওহে বস্কুরায়, ভূলে আছ মথুরায়॥

  হাতীচড়া জোড়া পরা, ভূলেছ কি ধেম্কুচরা।
  ব্রজের মাধন চুরি করা, মনে কিছু হয়॥

রাত্রি দশটা এগারটা। ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন।

শ্রীরামক্ক আছে।, আর সন্ধাই বাড়ী যাও— (নরেন্দ্র ও ছোট নরেনকে দেখাইরা) এরা ছইজন থাক্লেই হ'লো। (গিরিশের প্রতি) ভূমি কি বাড়ী গিয়ে খাবে 
 পাকো তো ধানিক থাক। তামাক 
 ভিছ্ বলরামের 
 চাকরও তেমনি। তেকে দেখ না— দেবে না। (সকলের হাস্ত) কিন্তু ভূমি ভামাক থেয়ে যেও।

শীর্জ গিরিশের সলে একটি চশমা পরা বছু আসিয়াছেন। তিনি সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া চলিয়া গেলেন। ঠাকুর গিরিশকে বলিতেছেন—"তোমাকে আর হরে প্যালাকে বলি, জোর করে কাউকে নিয়ে এসো না,—সময় না হলে হয় না"।

একটি ভক্ত প্রণাম করিলেন। সঙ্গে একটা ছেলে। ঠাকুর সংলংহ কহিতেছেন 'ভবে তৃমি এসে;—আবার উটি সঙ্গে।' নরেন্দ্র, ছোট নরেন, আর হু একটী ভক্ত, আরও একটু থাকিয়া বাটী ফিরিবেন।

## मुख्य शिह

### স্প্রপ্রভাত ও ঠাকুর প্রীরামকষ্ণ মধুর সূত্য ও নামকীর্ত্তন

শ্রীরামক্ক বৈঠকথানার পশ্চিম দিকের ছোট ঘরে শ্যায় শয়ন করিয়া আছেন। রাত ৪টা। ঘরের দক্ষিণে বারাণ্ডা, তাহাতে একধানি টুল পাতা আছে। তাহার উপর মাষ্টার বসিয়া আছেন।

কিরৎক্ষণ পরেই ঠাকুর বারাগুায় আসিলেন। মাষ্টার ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন। সংক্রান্তি, বুধবার ৩২শে আধাঢ়, ১৫ই জুলাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি আর একবার উঠেছিলাম,। আচ্ছা সকাল বেলা কি যাবো ?

মাষ্টার—আজ্ঞা, সকাল বেলায় ঢেউ একটু কম পাকে।

ভোর হইরাছে—এখনও ভক্তেরা আসিয়া জুটেন নাই ! ঠাকুর মুখ ধুইয়া
মধুর অবরে নাম করিতেছেন। পশ্চিমের ঘরটির উত্তর দরজার কাছে
দাঁড়াইয়া নাম করিতেছেন। কাছে মাষ্টার। কিয়ৎক্ষণ পরে অনতিদ্রে
পোপালের মা আসিয়া দাঁড়াইলেন। অন্তঃপুরের হারের অন্তরালে ২০০টি
স্বীলোক ভঁক্ত আসিয়া ঠাকুরকে দেখিতেছেন। যেন শ্রীর্লাবনের গোপীরা
শ্রীক্ষণ্ড দর্শন করিতেছেন। অথবা নবরীপের ভক্ত মহিলারা প্রেমোশান্ত
শ্রীগোরালকে আড়াল হইতে দেখিতেছেন।

রাম নাম করিয়৷ ঠাকুর কৃষ্ণ নাম করিতেছেন! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!
বিগাপীকৃষ্ণ! বোপী! বোপী! রাখালজীবন কৃষ্ণ! নন্দ নন্দন কৃষ্ণ!
বোবিন্দ! বোবিন্দ!

আবার গৌরাঙ্গের নাম করিতেছেন।

শ্রীক্বফ চৈতন্ত প্রত্ নিত্যানন। হরেক্ক হরে রাম, রাখে গোবিনা!
শাবার বলতেছেন, **আলেখ নিরঞ্জন**! নিরঞ্জন বলিয়া কাঁদিতেছেন।

ভাঁহার কারা দেখিয়া ও কাতর স্বর শুনিয়া, কাছে দণ্ডায়মান ভল্তের। কাঁদিতে-ছেন। তিনি কাঁদিতেছেন, আর বলিতেছেন "নিরঞ্জন! আয় বাপ—খারে নেরে—কবে তোরে খাইয়ে জন্ম স্ফল করবো! ছুই আমার জ্ঞান্ত দেহ ধারণ করে নররূপে এসেছিস্।"

জগন্নাথের কাছে আর্ত্তি করিতেছেন—জগন্নাথ! জগবন্ধ, দীনবন্ধ! আমি তো জগংছাড়ানই নাথ, আমায় দয়া কর!

প্রেমোন্মন্ত হইয়া গাহিতেছেন—'উড়িয়া জগন্নাথ ভজ বিরাজ জি।"
এইবার নারায়ণের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নাচিতেছেন ও গাহিতে-ছেন.—**শ্রীমন্নারায়ণ**। শ্রীমন্নারায়ণ। নারায়ণ! নারায়ণ!

নাচিতে নাচিতে আবার গান পাহিতেছেন-

হলাম যার জন্ত পাগল, তারে কই পেলাম সই। ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল, আর পাগল শিব, তিন পাগলে যুক্তি করে ভাললে নবন্ধীপ। আর এক পাগল দেখে এলাম বৃন্দাবনের মাঠে, রাইকে রাজা সাজায়ে, আপনি কোটাল সাজে!

এইবার ঠাকুর ভক্তসঙ্গে ছোট ঘরটীতে বসিয়াছেন। দিগ**ছর** ! যেন পাঁচ বংসরের বালক ! মাষ্টার, বলরাম আরও ছুই একটা ভক্ত বসিয়া আছেন।

[ রূপদর্শন কথন ? গুছ কথা—গুদ্ধ আত্মা ছোকরাতে নারায়ণ দর্শন ]
( রামলালা, নিরঞ্জন, পূর্ণ, নরেন্দ্র, বেলঘরের তারক, ছোট নরেন )

শ্রীরামক্ষ্ণ— ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করা যায় ! যথন উপাধি সব চলে যায়,—
বিচার বন্ধ হয়ে যায়,—তথন দর্শন ! তথন মাছুষ অবাক্ সমাধিস্থ হয় ।
থিয়েটারে গিয়ে বসে লোকে কত গল করে,—এ গল সে গল। যাই পর্দা উঠে যায় সব গল টল বন্ধ হয়ে যায় । যা দেখে তাহাতেই মগা হয়ে যায় !

তোমাদের ভাতি গুলা কথা বলছি। কেন পূর্ণ, নরেক্স, এদের সব এত ভালবাসি। জগলাপের সঙ্গে মধুর ভাবে আলিঙ্গন কর্তে গিয়ে হাত ভেঙ্গে গেল, জানিয়ে দিলে, 'তুমি শরীর ধারণ করেছ—এখন নররূপের সঙ্গে স্থ্য, বাৎস্ল্য এই সব ভাব লয়ে থাকো।'

"রামলালার উপর যা যা ভাব হোত, তাই পূর্ণাদিকে দেখে হচেছ! রামলালাকে নাওয়াতাম থাওয়াতাম শোয়াতাম,—সলে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতাম,—রামলালার জন্ম বসে কাঁদতাম; ঠিক এই সব ছেলেদের নিয়ে তাই হয়েছে! দেখ না নিরঞ্জন। কিছুতেই—লিপ্ত নয়। নিজের টাকা দিয়ে গরীবদের ডাক্তারখানায় নিয়ে যায়। বিবাহের কথায় বলে, 'বাপরে ? ও বিশালক্ষীর দ।' ওকে দেখি যে, একটা জ্যোতিঃর উপর বসে রয়েছে।

"পূর্ণ উঁচু সাকার ঘর—বিফুর অংশে জন্ম। আহাকি অহুরাগ।

(মাষ্টারের প্রতি) "দেখলে না,—তোমার দিকে চাইতে লাগলো—যেন শুরুভাই এর উপর—যেন ইনি আমার আপনার লোক! আর একবার দেখা ক'রবে বলেছে। বলে কাপ্তেনের ওখানে দেখা হবে।

[ নরেক্সের কত গুণ—ছোট নরেনের গুণ ]

"নরেন্দ্রের খ্ব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর। পুরুষের সন্থা। "এতো ভক্ত আসছে ওর মত একটি নাই।

ত্তিক একবার বদে বসে থতাই। তা দেখি, অস্তু পদা কারু দশদল, কারু বোড়শদল, কারু শতদল কিছু পদামধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল।

"অন্তেরা কলসী, ঘটি এসব হতে পারে —নরেম্র জালা!

"ডোবা পুরুরিণী মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি!— যেমন হালদার পুকুর।

শ্মাছের মধ্যে নরেজ রাঙাচকু বড় কই, আর সব নানা রকম মাছ—
পোনা, কাঠি বাটা, এই সব।

💜 ব আধার,—অনেক জিনিস ধরে। বড় ফুটোওলা বাঁশ।

শনরেক্স কিছুর বশ নয়। ও আস্তিক, ইক্সিয়-স্থের বশ নয়। পুরুষ পায়রা। পুরুষ পায়রার ঠোঁট ধর্কে ঠোঁট টেনে ছিনিয়ে লয়,—মাদী পায়র' চুপ করে পাকে।

<sup>e</sup>বেলঘরের তারককে মৃগেল বলা যায়।

শনরেক্স প্রথ, গাড়ীতে তাই ডান দিকে বসে। ভবনাথের মেদী ভাব, ওকে তাই অন্তদিকে বসতে দিই! <sup>\*</sup>নরেন্দ্র সভায় থাকলে আমার বল।"

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুয়ে আসিয়া প্রণাম করিলেন। বেলা আটটা হইবে। ছরিপদ, তুলসীরাম, ক্রমে আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন! বাবুরামের জ্ব হইয়াছে,—আসিতে পারেন নাই।

শীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—ছোট নরেন এলো নাণু মনে করেছে, আমি চলে গেছি। (মুখুযোর প্রতি) কি আশ্চর্যা সে (ছোট নরেজা) ছেলেবেলার, সুল থেকে এসে ঈশ্বরের জন্ম কাঁদতো। (ঈশ্বরের জন্ম) কানা কি কমেতে হয়!

"আবার বৃদ্ধি খুব। বাঁশের মধ্যে ফুটোওলা বাঁশ।

"আর আমার উপর সব মনটা। গিরিশ ঘোষ বল্লে, নবগোপালের বাড়ী যে দিন কীর্ত্তন হয়েছিল, সেদিন (ছোট নরেন) গিছিল,—কিছ 'তিনি কই' বলে আর হঁস নাই,—লোকের গায়ের উপর দিয়েই চলে যায়!

"আবার ভয় নাই—যে বাড়ীতে বক্বে। দক্ষিণেখরে তিন রাত্রি সমানে থাকে।

# षष्ठेम श्रीतराष्ट्रम

### ভক্তিযোগের গৃঢ় রহস্য—জ্ঞান ও ভক্তির সমর্য়

[ মুথ্যেয়, হরিবাবু, পূর্ণ, নিরঞ্জন, মাষ্টার, বলরাম ]
মুথ্য্যে—হরি ( বাগবাজারের হরিবাবু )আপনার কালকের কথা শুনে অবাক্।
বলে 'সাংখ্যদর্শনে, পাতঞ্জলে, বেদাস্তে—ও সব কথা আছে। ইনি সামান্ত নন!
খ্রীরামক্ত্ত-বৈদ, আমি সাংখ্য, বেদাস্ত পড়ি নাই।

"পূর্ণ জ্ঞান আর পূর্ণ ভক্তি একই। 'নেতি' নেতি' করে বিচারের শেষ হলে ব্রহ্মজ্ঞান।—তার পর যা ত্যাগ করে গিছিল, তাই আবার গ্রহণ। ছাদে উঠবার সময় সাবধানে উঠ্তে হয়। তারপর দেখে যে, ছাদও যে জিনিসে—ইট চুণ স্থরকি—সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈয়ারী!

শ্বার উচ্চ বোধ আছে, তার নীচু বোধ আছে। জ্ঞানের পর, উপর নীচে এক বোধ হয়।

শ্রিহলাদের যথন তত্ত্জান হ'ত, 'সোহহং' হয়ে থাকতেন। যথন দেহবুদ্ধি
আস্ত, 'দাসোহহম্' 'আমি তোমার দাস,' এই ভাব আস্ত।

"হছমানেরও কথনও 'সোংহম', কথন 'দাস আমি,' কথন 'আমি তোমার অংশ,' এই ভাব আস্ত।

"কেন ভক্তি নিয়ে থাকা ?—তা না হলে মানুষ কি নিয়ে থাকে! কি নিয়ে দিন কাটায়।

"আমি' তো যাবার নয়, 'আমি' ঘট থাকতে সোহহং হয় না। সমাধিস্থ হলে 'আমি' পুছে যায়,—তথন যা আছে তাই। রামপ্রসাদ বলে, তারপর আমি তাল কি তুমি ভাল, তা তুমিই জান্বে।

"যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে, ততক্ষণ ভজের মত থাকাই ভাল! 'আমি ভগবান্' এটি ভাল না। হে জীব ভজ্কং ন চক্ষণবং!—ভবে যদি নিজে টেনে লন, তবে আলাদা কথা। যেমন মনিব চাকরকে ভাল বেসে বল্ছে, আয় আয় কাছে বোস আমিও যা ভূইও তা।

**"গঙ্গারই** চেউ, চেউয়ের গঙ্গা হয় না।

"শিবের তুই অবস্থা। যথন আত্মারাম তথন সোহহং অবস্থা,—যোগেতে সব স্থির। যথন 'আমি' একটি আলাদা বোধ থাকে তথন 'রাম! রাম!' করে নৃত্যা।

"যার অটল আছে, তাঁর টলও আছে।

"এই তুমি স্থির। আবার তুমিই কিছুক্ষণ পরে কাজ কর্বে।

জ্ঞান আর ভক্তি একই জিনিষ।—তবে একজন বল্ছে 'জল,' আর এক জন 'জলের থানিকটা চাপ'।

[ ছই সমাধি-সমাধির প্রতিবন্ধক-কামিনীকাঞ্চন ]

শসমাধি মোটামৃটি ছুই রকম।—জ্ঞানের পথে, বিচার কর্তে করুতে অহং নাশের পর যে সমাধি, তাকে ভিরে সমাধি বা জড় সমাধি (নিজিকর সমাধি) বলে। ভক্তিপথের সমাধিকে ভাব সমাধি বলে। এতে সম্ভোগের জন্স, আন্দাদনের জন্ম, রেধার মত একটু অহং থাকে। কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি থাকলে এসব ধারণা হয় না।

"কেদারকে বল্লাম, কামিনীকাঞ্চনে মন পাকলে হবে না। ইচ্ছা হ'ল, একবার তার বুকে হাত বুলিয়ে দি,—কিন্তু পারলাম না। ভিতরে অন্কট বল্কট। ঘরে বিষ্ঠার গন্ধ, চুকতে পার্লাম না। যেমন স্বয়স্তু লিঙ্গ কাশী পর্যাস্ত জড়। সংসারে আসক্তি,—কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি,—পাকলে হবে না।

ছোকরাদের ভিতর এখনও কামিনীকাঞ্চন ঢোকে নাই; তাইত ওদের অত ভালবাসি। হাজরা বলে, 'ধনীর ছেলে দেখে, স্থন্দর ছেলে দেখে,—তুমি ভালবাস'। তা যদি হয়, হরীশ, নোটো, নরেন্দ্র,—এদের ভালবাসি কেন ? নরেন্দ্রের ভাত মুন দে থাবার পয়সা জোটে না।

হোকরাদের ভিতর বিষয়বৃদ্ধি এখনও ঢোকে নাই। তাই অন্তর অত শুদ্ধ।
"আর অনেকেই নিত্যসিদ্ধ। জন্ম থেকেই ঈশ্বরের দিকে টান। যেমন
বাগান একটা কিনেছে। পরিষ্কার কর্তে কর্তে এক জায়গায় বসানো
জলের কল পাওয়া গেল। একবারে জল কলকল করে বেক্ছেছে।

[ পূর্ণ ও নিরঞ্জন-মাতৃসেবা--বৈষ্ণবদের মহোৎসবের ভাব ]

বলরাম—মহাশয়, সংসার মিধ্যা, একবারে জ্ঞান, পূর্ণের কেমন করে হ'ল ?

ত্রীরামকৃষ্ণ—জন্মান্তরীণ। পূর্ব্ব জন্মে সব করা আছে। শরীরই ছোট
হয় আবার বৃদ্ধ হয়—আত্মা সেরপ নয়।

িওদের কেমন ভান,—ফল আগে তার পর ফুল। আগে দর্শন,—তার পর গুণুমহিমা শ্রবণ, তার পর মিলন!

"নিরঞ্জনকে দেখ—লেনা দেনা নাই।—যথন ডাক পড়বে যেতে পারবে।
"তবে যতক্ষণ মা আছে, মাকে দেখ তে হবে। আমি মাকে ফুল চন্দন
দিয়ে পূজা করতাম। সেই জগতের মা-ই মা হ'য়ে এসেছেন। তাই কারু
আছ,—শেবে ইটের পূজা হ'য়ে পড়ে। কেউ মরে গেলে বৈক্ষবদের
মহোৎসব হয়, ছারও এই ভাব।

"যতক্ষণ নিজের শরীরের খপার আহে ততক্ষণ মার খপার নিতে হবে। তাই হাজরাকে বলি, নিজের কাশি হ'লে মিছরি মরিচ কর্তে হয়, মরিচ লবনের জোগাড় কর্তে হয়; যতক্ষণ এ সব কর্তে হয়, ততক্ষণ মার খপারও নিতে হয়।

তিবে যথন নিজেরে শরীরের থপর নিতে পাচিছ না,—তথন অভ কথা। তথন ঈশারই সব ভার লন।

"নাবালক নিজের ভার নিতে পারে না। তাই তার (Guardian) অছি হয়। নাবালকের অবস্থা,—যেমন চৈত্ত দেবের অবস্থা।"

মাষ্টার গঙ্গাম্মান করিতে গেলেন।

# नवम श्रीतराष्ट्रम

### শ্রীরামক্ষের কুষ্ঠী—পূর্বাকথা—ঠাকুরের ঈশ্বর দশ্র

রাম লক্ষণ ও পার্থ সারথি দর্শন, স্থাংটা প্রমহংস মৃত্তি ]
ঠাকুর শ্রীরামক্ষণ ভক্তসঙ্গে সেই ছোট ঘরে কথা কহিতেছেন। মহেন্দ্র মৃথ্যেয়,
বলরাম, তুলসী, হরিপদ, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তেরা বসিয়া আছেন। গিরিশ ঠাকুরের কুপা পাইয়া সাত আট মাস যাতায়াত করিতেছেন। মাষ্টার ইতি-মধ্যে গঙ্গা স্থান করিয়া ফিরিয়াছেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কাছে বিসরাছেন। ঠাকুর তাঁহার অন্তত ঈশ্ব-দর্শনকথা একটু একটু বলিতেছেন।

"কালীঘরে এক দিন স্থাংটা আর হলধারী অধ্যাত্ম (রামায়ণ) পড়ছে।
হঠাৎ দেখ্লাম নদী, তার পাশে বন, সবুজ রং গাছপালা.—রাম লক্ষাণ
জালিয়া পরা, চলে যাচ্ছেন। একদিন কুঠার সম্মুখে অর্জ্জুনের রথ দেখ্লাম।
—সার্থির বেশে ঠাকুর বসে আছেন। সে এখনও মনে আছে।

শ্বার একদিন, দেশে কীর্ত্তন হচ্ছে—সন্মূথে গৌরাজ মৃতি।
'একজন ন্যাংটা সজে সজে থাকত—তার ধনে হাত দিরে কচ্কিমি

করতুম। তথন খুব হাসতুম। এ স্থাংটো মৃত্তি আমারই ভিতর থেকে -বেরুত। 'গরমহংস'—মৃতি,—বালকের ছায়।

শিশ্বরীয় রূপ কত যে দর্শন হয়েছে, তা বলা যায় না। সেই সময়ে বড় পেটের ব্যাম। ঐ সকল অবস্থায় পেটের ব্যাম বড় বেড়ে যেত। তাই রূপ দেখলে শেষে থু থু করতুম—কিন্তু পেছনে গিয়ে ভূতে পাওয়ার মত আবার আমায় ধর্ত। তাবে বিভোর হ'য়ে থাকতাম দিন রাত কোথা দিয়ে যে'ত। তার পর দিন পেট ধুয়ে ভাব বেরুত! (হাস্ত)।

গিরিশ ( সহাভে)—আপনার কুষ্ঠি দেখ্ছি।

শ্রীরামক্ক (সহায়ে)— দিতীয়ার চাঁদে জন্ম। আর রবি চক্ত বুধ—এ ছাড়া আর কিছুবড় একটা নাই।

গিরিশ—কুন্ত রাশি। কর্কট আর বৃষে রাম আর রুষ্ণ;—সিংহে চৈতন্তদেব। শ্রীরামকৃষ্ণ—তুটি সাধ ছিল—প্রথম—ভত্তের রাজা হব; দিতীয়— স্ফুট্কে সাধু হব না।

[ শ্রীরামকৃষ্ণের কৃষ্টি—ঠাকুরের সাধন কেন—ব্রহ্মযোনী দর্শন ]

গিরিশ ( সহাস্তে )--আপনার সাধন করা কেন ?

শ্রীরামক্ক (সহাত্তে)—ভগবতী শিবের জন্ত অনেক কঠোর সাধনা করেছিলেন,—পঞ্চপা, শীতকালে জলে গা বুড়িয়ে থাকা, স্থ্যের দিকে এক দুষ্টে চেয়ে থাকা!

"স্বয়ং ক্বঞ্চ রাধাযন্ত্র নিয়ে অনেক সাধন করেছিলেন। যন্ত্র বেক্ষাঝোনী,— তাঁরই পূজা, ধ্যান! এই ব্রহ্মযোনি থেকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হচ্ছে।

''অতিগুঞ্ কথা! বেলতলায় দর্শন হতো—লক্ লক্ কোরতো!

[ পূর্ব্বকথা—বেলতলায় তন্ত্রের সাধন—বামনীর যোগাড় ]

"বেলতলায় অনেক তন্ত্রের সাধন হয়েছিল। মড়ার মাধা নিয়ে। আবার

♣ জাসন। বাম্ণী সব যোগাড় করতো।

( হরিপদর দিকে অগ্রসর হইয়া) ''সেই অবস্থায় ছেলেদের ধন, ফুল চন্দন দিয়ে পূজা না করলে, থাক্তে পারতাম না। "আর একটি অবস্থা হ'ত। যে দিন অহংকার করতুম, তার প্রদিনই অস্থ হ'ত।"

মাষ্টার শ্রীম্থনি: সত অশ্রুতপূর্ব বেদান্তবাক্য শুনিয়া অবাক হইয়া চিত্রা-পিতের ছায় বসিয়া আছেন। ভক্তেরাও যেন সেই প্তসলিলা পতিত পাবনী শ্রীমুথনি: স্থত ভাগবতগঙ্গায় স্নান করিয়া বসিয়া আছেন।

সকলে চুপ করিয়া আছেন।

जूनगी-इनि-शारमन ना।

শ্রীরামরক্ষ-ভিতরে হাসি আছে। ফল্পনদীর উপরে বালি,—গ্ঁড়িলে জল পাওয়া যায়।

(মাষ্টারের প্রতি) তুমি জিহ্বা ছোল না। রোজ জিহ্বা ছুল্বে। বলরাম—আচ্ছা, এর (মাষ্টারের) কাছে পূর্ণ আপনার কথা অনেক অনেচেন—

প্রীরামকৃষ্ণ—আগেকার কথা—ইনি জানেন—আমি জানি না। বলরাম—পূর্ণ স্বভাবসিদ্ধ। তবে এঁরা ?

শ্রীরামক্বঞ-এরা হেভুমাতা।

নয়টা বাজিয়াছে—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেখরে যাত্রা করিবেন তাহার উচ্ছোগ হইতেছে। বাগবাজারের তথা স্পূর্ণার ঘাটে নৌকাঠিক করা আছে। ঠাকুরকে ভক্তেরা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন।

ঠাকুর হুই একটি ভজের সহিত নৌকায় গিয়া বিসালন, গোপালের মা ঐ নৌকায় উঠিলেন,—দক্ষিণেখনে কিঞ্ছিৎ বিশ্রাম করিয়া বৈকালে হাঁটিয়া কামারহাটি যাইবেন।

ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরের ঘরের ক্যাম্পথাটটি ( Camp khat ) সারাইতে দেওয়া হইয়াছিল। সেথানিও নৌকায় তুলিয়া দেওয়া হইল। এই খাটথানিতে শ্রীযুক্ত রাথাল প্রায় শয়ন করিতেন।

আজ কিন্তু মঘা নক্ষত্ত। যাত্রা বদলাইতে ঠাকুর প্রীরামক্কক আগত-শনিবারে বলরামের বাটীতে আবার গুভাগমন করিবেন।

# চতুর্বিংশ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, মাষ্টার, মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

# श्रंभ भित्रदेख

# দিজ, দিজের পিতা ও ঠাকুর প্রীরামকষ্ণ— মাতৃঋণ ও পিতৃঋণ

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বমন্দিরে দেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরে রাখাল, মাষ্টার প্রস্তৃতি ভক্তসলে বসিয়া আছেন। বেলা তিনটা চারটা।

ঠাকুরের গলার অন্বথের স্ত্রপাত হইয়াছে। তথাপি সমস্ত দিন কেবল ভক্তশঙ্গে মঙ্গলচিস্তা করিতেছেন—কিন্দে তাহারা সংসারে বন্ধ না হয়,—কিন্দে ভাহাদের জ্ঞান লাভ হয়,—ঈশ্বরলাভ হয়।

দশ বার দিন হইল, ২৮শে জুলাই মঙ্গলবার, তিনি কলিকাতায় শ্রীযুক্ত নন্দ বন্ধুর বাটীতে ঠাকুরদের ছবি দেখিতে আসিয়া বলরাম, প্রভৃতি অভ্যাম্ভ ভক্তদের বাভি শুভাগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রাখাল বৃন্দাবন হইতে আসিয়া কিছুদিন বাড়ীতে ছিলেন। আজ-কাল তিনি, লাট, হরীশ ও রামলাল ঠাকুরের কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীমা কয়েক মাস হইল ঠাকুরের সেবার্থ দেশ হইতে শুভাগমন করিয়া-ছেন। তিনি নবতে আছেন। 'শোকাতুরা ব্রাহ্মণী' আসিয়া কয়েক দিন ভাঁহার কাছে আছেন।

ঠাকুরের কাছে দ্বিজ, দ্বিজর পিতা ও ভাইরা, মাষ্টার প্রভৃতি বিদিয়া আছেন। আজ ১ই আগষ্ট, ১৮৮৫ খৃঃ।

বিজ্ঞর বয়স বোল বছর হইবে। তাঁহার মাতার পরবোকপ্রাপ্তির পর পিতা বিতীয় সংসার করিয়াছেন। বিজ মাষ্টারের সহিত প্রায় ঠাকুরের কাছে আসেন,—কিন্তু তাঁহার পিতা তাহাতে বড় অস্বুষ্ট। ছিজের পিতা অনেক দিন ধরিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিবেন বলিয়াছিলেন। তাই আজ আসিয়াছেন। কলিকাতায় সদাগর অফিসের তিনি একজন কর্ম্মচারী—মাানেজার। ছিন্দুকলেজে ডি এল রিচার্ডসনের কাছে পড়িয়াছিলেন ও হাইকোটের ওকালতী পাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামক্বঞ্চ ( দিজের পিতার প্রতি ) → আপনার ছেলেরা এখানে আসে, ভাতে কিছু মনে করবে না।

"আমি বলি, চৈতন্থ লাভের পর সংসারে গিয়ে থাক। অনেক পরিশ্রম করে যদি কেউ সোনা পায়, সে মাটির ভিতর রাথতে পারে,—বাল্লের ভিতরও রাথতে পারে, জ্বলের ভিতরও রাথতে পারে—দোনার কিছু হয় না।

"আমি বলি অনাসক্ত হয়ে সংসার কর। হাতে তেল মেথে কাঁটাল ভাক্ত —তা হলে হাতে আটা লাগবেনা।

"কাঁচা মনকে সংসারে রাথতে গেলে মন মলিন হয়ে যায়। জ্ঞান লাভ করে তবে সংসারে থাকতে হয়।

"শুধুজলে হুধ রাথলে হুধ নষ্ট হয়ে যায়। মাধন ভূলে জলের উপর রাথলে আর কোন গোল পাকে না।"

ছিজের পিতা-আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্থে)—আপনি যে এদের বকেন টকেন, তার মানে বুঝেছি। আপনি ভয় দেখান্। ব্রহ্মচারী সাপকে বল্লে'—'ভূই ত বড় বোকা! তোকে কামড়াতেই আমি বারণ করেছিলাম। তোকে কোঁস করতে বারণ করি নাই! ভূই যদি কোঁস কন্তিস্ তা হলে তোর শক্ররা তোকে মারতে পারত না। আপনি ছেলেদের বকেন ঝকেন,—সে কেবল কোঁস করেন।
[বিশ্বের পিতা হাসিতেছেন।

শীরামক্বঞ-ভাল ছেলে হওয়া পিতার পুণ্যের চিহু। যদি পুছরিণীতে ভাল জল হয়—সেটি পুছরিণীর মালিকের পুণ্যের চিহু।

"ছেলেকে আত্মজ বলে। তুমি আর তোমার ছেলে কিছু তফাৎ নয়। তুমি একরপে ছেলে হয়েছ। একরপে তুমি বিষয়ী, আফিদের কাজ করছো, সংসারে ভোগ করছো;—আর একরপে তুমিই ভক্ত হয়েছ—তোমার সম্ভানরপে। শুনেছিলাম, আপনি খুব ঘোর বিষয়ী। তা ত নয়! (সহাজ্যে) এ সব ত আপনি জানেন। তবে আপনি নাকি আট পিটে, এতেও হুঁদিয়ে যাচছেন'। [ দ্বিজের পিতা ঈষৎ হাসিতেছেন।

শ্রীরামক্ক — এখানে এলে, আপনি কি বস্থ, তা এরা জানতে পারবে। বাপ কত বড় বস্তা! বাপ মাকে কাঁকি দিয়ে যে ধর্ম করবে, তার ছাই হবে।

#### [ পুর্বাকথা-বুন্দাবনে এরামত্বন্ধের মার জন্ম চিন্তা ]

শাহ্মষের অনেকগুলি ঋণ আছে পিতৃ-ঋণ, দেব-ঋণ, ঋবি-ঋণ। এ ছাড়া আবার মাতৃঋণ আছে। আবার পরিবারের সম্বন্ধেও ঋণ আছে—প্রতিপালন করতে হবে। সতী হলে, মরবার পরও তার জন্ত কিছু সংস্থান করে যেতে হয়।

"আমি মার জন্ম বৃন্দাবনে থাকতে পারলাম না। যাই মনে পড়ল মা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে আছেন, অমনি আর বৃন্দাবনে মন টিকল না। "আমি এদের বলি, সংসার কর, আবার ভগবানেতেও মন রাধ। —সংসার ছাড়তে বলি না,—এও কর ওও কর।

পিতা—আমি বলি, পড়া শুনাত চাই,—আপনার এখানে আসতে বারণ করি না। তবে ছেলেদের সঙ্গে ইয়ারকি দিয়ে সময় না কাটে।

শ্রীরামক্ক শুএর ( দিখের ) অবস্থা সংস্কার ছিল। এ ছই ভায়ের হ'ল না কেন ? আর এরই বা হ'ল কেন ?

"জোর করে আপনি কি বারণ করতে পারবেন। যার যা (সংস্থার) আছে, তাই হবে।

পিতা—হাঁ, তা বটে।

ঠাকুর মেজেতে ধিজের পিতার কাছে আসিয়া মাছুরের উপর বসিয়াছেন। কথা কহিতে কহিতে এক এক বার তাঁহার গায়ে হাত দিতেছেন।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ঠাকুর মাষ্টার প্রভৃতিকে বলিতেছেন, "এদের সব ঠাকুর দেখিয়ে আনো—আমি ভাল থাকলে সঙ্গে বেডাম।" ছেলেদের সন্দেশ দিতে বলিলেন। ধিজের পিতাকে বলিলেন, এর। একটু ধাবে, মিষ্টিমুধ করতে হয়।"

ধিজর বাবা দেবালয় ও ঠাকুরদের দর্শন করিয়া বাগানে একটু বেড়াইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামক্ষ্ণ নিজের ঘরে দক্ষিণপূর্বে বারাণ্ডায় ভূপেন দ্বিজ, মাষ্টার প্রভৃতির সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন ক্রীড়াচ্ছলে ভূপেন ও মাষ্টারের পিঠে চাপড় মারিলেন। দ্বিজকে সহাত্যে বলিড়েছেন,—"ভোর বাপকে কেমন বল্লাম।"

সন্ধ্যার পর দ্বিজের পিতা আবার ঠাকুরের ঘরে আসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বিদায় লইবেন।

ছিজের পিতার গরম বোধ হইয়াছে—ঠাকুর নিজে হাতে করিয়া পাথা দিতেছেন।

পিতা বিদায় লইলেন—ঠাকুর নিজে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

### দ্বিতীয় পরিচেছ্দ

### ঠাকুর মুক্তকঠ—শ্রীরামক্ষ কি সিদ্ধপুরুষ লা অবতার

রাত্রি আটটা হইয়াছে। ঠাকুর মহিমাচরণের সহিত কণা কহিতেছেন। 
ঘরে রাখাল, মাষ্টার, মহিমাচরণের ত্ একটি সঙ্গী—আছেন।

মহিমাচরণ আজ রাত্রে থাকিবেন।

জীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, কেদারকে কেমন দেখছো?—ছ্ধ দেখেছে না থেয়েছে ?

মহিমা—হাঁ, আনন্দ ভোগ করছেন। শ্রীরামক্বঞ্চ—নৃত্যগোপাল ? মহিমা—খুব !—বেশ অবস্থা। ২০—৪র্থ শ্রীরামক্বয়-ইা। আচ্ছা, গিরীশ ঘোষ কেমন হয়েছে?

মহিমা---বেশ হয়েছে। কিন্তু ওদের পাক আলাদা।

बीद्रामकृष्य-नद्रव्य ?

মহিমা--আমি পনর বৎসর আগে যা ছিলুম, এ তাই।

প্রীরামক্ষ — ছোট নরেন ? কেমন সরল ?

মহিমা--ইা, খুব সরল।

শ্রীরামক্ষয়—হাঁ, ঠিক বলেছ ( চিন্তা করিতে করিতে ) আর কে আছে।

"যে স্ব ছোকরা এথানে আসছে, তাদের—ছ'টি জিনিষ জান্লেই হ'ল। ত! হলে আব বেশী সাধন ভজন কর্তে হবে না। প্রথম, আমি কে—তার পর, ওরাকে। ছোকরারা অনেকেই অন্তরঙ্গ।

"ধারা অন্তরক, তাদের মুক্তি হবে না! বায়ুকোণে আর একবার ( আমার ) দেহ হবে।

"ভোকরাদের দেখে আমার প্রাণ শীতল হয়। আর যারা ছেলে করেছে, মামলা মোকদ্দ্যা করে বেড়াচ্ছে—কামিনাকাঞ্চন নিয়ে রয়েছে— তাদের দেখলে কেমন করে আনন্দ হবে ? ওদ্ধুআয়ানা দেখলে কেমন করে थाकि!

মহিনাচরণ শাস্ত্র হইতে শোক আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছেন—আর তস্ত্রোক্ত ভূচরী খেচরী শান্তবা প্রভৃতি নানা মুদ্রার কথা বলিতেছেন।

ি ঠাকুরের বাঁচ প্রকার সমাধি-- ষ্টচক্রভেদ—যোগতত্ব— কুণ্ডলিনী ]

জ্ঞীরামক্বয়- আচ্ছা, আমার আত্মা স্মাধির পর মহাকাশে পাখীর মত উডে বেড়ায়. এই রকম কেউ কেউ বলে।

"হ্রমীকেশ সাধু এসেছিল। সে বল্লে যে, সমাধি পাঁচ প্রকার—তা ভোমার সবই হয় দেখছি। পিপীলিকাবৎ, মীনবৎ, কপিবৎ, পক্ষিবৎ, তিৰ্ঘ্যগ্ৰৎ।

"ক্থনও বায়ু উঠে পিপড়ের মত শিড়ু শিড় করে—ক্থনও স্মাধি অবস্থায় ভাব-সমূদ্রের ভিতর আত্মা-মীন আনন্দে খেলা করে!

"কথনও পাশ ফিরে রয়েছি, মহা বায়ু বানরের ভায় আমায় ঠেলে— আমোদ করে। আমি চুপ করে থাকি। সেই বায়ু হঠাৎ বানরের ভার লাফ দিয়ে সহস্রাবে উঠে যায়! তাই ত তিড়িং করে লাফিয়ে উঠি।

"আবার কথনও পাধীর মত এ ডাল থেকে ও ডাল, ও ডাল থেকে এ ভাল,—মহাবায়ু উঠতে থাকে! যে ভালে বসে, সে স্থান আগুনের মত বোধ হয়। হয় ভ মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠান থেকে হাদর, এইরূপ ক্রমে মাথায় উঠে।

"কথনও বা মহাবায়ু তির্ঘ্যক গতিতে চলে—এঁকে বেঁকে ! ঐরপ চলে চলে শেষে মাধায় এসে সমাধি হয়।

[ পূর্বকথা—২২।২০ বছরে প্রথম উন্মাদ ১৮৫৮ গ্রী:—ষটচক্র ভেদ ]

"কুলকুগুলিনী না জাগলে চৈতন্য হয় না। মূলাধারে কুলকুগুলিনী। হৈততা হলে তিনি স্ব্য়া নাডীর মধ্য দিয়ে সাধিষ্ঠান, মণিপুর এই স্ব চক্র ভেদ করে, শেষে শিরোমধ্যে গিয়ে পডেন। এরি নাম মহাবায়ুর গতি—তবেই শেষে সমাধি হয়।

শ্ভিধু পুঁথি পড়লে চৈত্তা হয় না—**তাঁকে ডাকতে হয়**। ব্যাকুল হলে তবে কুলকুগুলিনী জাগেন। শুনে, বই পড়ে, জ্ঞানের কথা!—তাতে কি হবে।

"এই অবস্থা যথন হোলো, তার ঠিক আগে আমায় দেখিয়ে দিলে— কিরপ কুলকু গুলিনী শক্তি জাগরণ হয়। ক্রমে ক্রমে সব পদ্মগুলি কুটে যেতে লাগলো, আর সমাধি হলো। এ অতি গুহা কথা। দেখলাম, ঠিক আমার মতন বাইশ তেইশ বছরের ছোকরা স্ব্যুমা নাড়ীর ভিতর গিয়ে, জিহ্না দিয়ে যোনিরপ পলের সঙ্গে রমণ করছে। প্রথমে গুছ, লিঙ্গ, নাভি। চতুর্দল. युप्तन, तमतन, भन्न गर व्यर्था मूच रुरा हिन — छ क मूच रु न !

"ফ্রদয়ে যথন এলো—বেশ মনে পড়ছে—জিহ্বা দিয়ে রমণ করবার পর দ্বাদশদল অধোমুধপদ্ম উদ্ধায়্থ হলো,—আর প্রাফ্টিত হলো! তারপর কঠে বোড় শদল, আর কপালে ধিদল। শেষে সহত্রদল পদ্ম প্রকৃটিত হলো! সেই অবধি আমার এই অবস্থা।

# তৃতীয় পরিচেছদ

### পূর্বকথা—ঠাকুর মুক্তকঠ—ঠাকুর সিদ্ধপুরুষ না অবতার

ঈশ্বরের সঙ্গে কথা—মায়াদর্শন—ভক্ত আসিবার অগ্রে তাদের দর্শন—কেশব সেনকে ভাবাবেশে দর্শন—অথগুসচ্চিদানন্দ দর্শন ও নরেন্দ্র—ও কেদার— প্রথম উন্মাদে জোতির্ময় দেহ—বাবার স্বপ্র—ছাঙটা ও তিন দিনে সমাধি— মথুরের ১৪ বৎসর সেবা ১৮৫৮-৭১—কুঠীর উপর ভক্তদের জন্ম ব্যাকুলতা— অবিরত সমাধি। সব রকম সাধন।

ঠাকুর এই কথা বলিতে বলিতে নামিয়া আসিয়া মেজেতে মহিমাচরণের নিকট বসিলেন। কাছে মাষ্টার ও আরও ত্ব একটি ভক্ত। ত্বে রাখালও আছেন।

শ্রীরামক্ক (মহিমার প্রতি)—আপনাকে অনেক দিন বলবার ইচ্ছা ছিল, পারি নাই—আঞ্চ বলতে ইচ্ছা হচ্ছে।

"আমার যা অবস্থা—আপনি বলেন, 'সাধন করলেই ও রকম হয়' তা নয়।
এতে ( আমাতে ) কিছু বিশেষ আছে।"

মাষ্টার, রাথাল, প্রভৃতি ভক্তেরা অবাক হইয়া ঠাকুর কি বলিবেন উৎস্ক হইয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামক্বয় — কথা করেছে ! — শুধু দর্শন নয় — কথা কয়েছে। বটতলায় দেখলাম গঙ্গার ভিতর থেকে উঠে এসে — তার পর কত হাসি! থেলার ছলে আঙ্গুল মটকান হলো। তার পর কথা। — কথা করেছে!

"তিন দিন করে কেঁদেছি, আর পুরাণ তয়ৢ—এ সব শাজে কি আছে— (তিনি) সব দেখিয়ে দিয়েছেন় !

শ্মহামারার মায়া যে কি, তা একদিন দেখালে। ঘরের ভিতর ছোট ভৈয়াতি: ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগ্লো! আর জগৎকে টেনে ফেলতে লাগ্লো! দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল, মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে— মুক্তকণ্ঠ ৩০৯

শ্বাবার দেখালে,—যেন মন্ত দিঘী, পানায় ঢাকা ! হাওয়াতে পানা একটু সরে গেল,—অমনি জল দেখা গেল। কিন্তু দেখতে দেখতে চার দিককার পানা নাচতে নাচতে এসে, আবার ঢেকে ফেলে, দেখালে, ঐ জল যেন সচিদোনন্দ, আর পানা যেন মায়া। মায়ার দক্ষণ সচিদানন্দকে দেখা যায় না,—যদিও এক একবার চকিতের ছায় দেখা যায়, তো আবার মায়াতে ঢেকে ফেলে!

ঁকিরূপ লোক (ভক্ত ) এথানে আস্বে আস্বার আগে দেখিয়ে দেয়।
বটতলা থেকে বকুলতলা পর্যান্ত চৈত্তন্তদেবের সংকীর্ত্তনের দল দেখালে।
তাতে বলরামকে দেখ্লাম—না ছলে মিছরি এ সব দেবে কে 
 আর এঁকে
দেখেছিলাম।

[ শ্রীরামক্রফ, কেশব সেন ও তাঁহার সমাজে হরিনাম ও মায়ের নাম প্রবেশ ]

শকশব সেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে, তাকে দেখলাম! স্মাধি অবস্থার দেখলাম, কেশব সেন আর তার দল। এক ঘর লোক আমার সামনে বসে রয়েছে। কেশবকে দেখাছে, যেন একটী ময়ুর তার পাথা বিস্তার করে বসে রয়েছে। পাথা অর্থাৎ দল বল। কেশবের মাথার দেখলাম লালমণি। ওটী রজোগুণের চিহ্ন। কেশব শিশুদের বলছে—'ইনি কি বলছেন, তোমরা সব শোনো'। মাকে বল্লাম, 'মা এদের ইংরাজী মত,—এদের বলা কৈন।' তার পর মা বুঝিয়ে দিলে যে, কলিতে এ রকম হবে। তথন এখান থেকে হরিনাম আর মায়ের নাম ওরা নিয়ে গেল। তাই মাকেশবের দল থেকে বিজয়কে নিলে। কিন্তু আদি সমাজে গেল না।

(নিজেকে দেখাইয়া) "এর (আমার) ভিতর একটা কিছু আছে।

বৈগাপাল সেন বলে একটা ছেলে আসতো—আনেক দিন হ'ল। এর ভিতর

যিনি আছেন, গোপালের বুকে পা দিলে। সে ভাবে বলতে লাগলো
ভোমার এখন দেরী আছে। আমি ঐহিকদের সঙ্গে থাকতে পারছি না,—
ভারপর 'ঘাই' বলে বাড়ী চলে গেল। তার পর গুন্লাম দেহভ্যাগ করেছে।
সেই বোধ হয় নিভাগোপাল।

"আশ্চর্য্য দর্শন সব হয়েছে। অখণ্ড সচিদোনকা দর্শন। তার ভিতর দেখছি, মাঝে বেড়া দেওয়া তুই পাক। একধারে কেদার, চুনী, আর আর আনেক সাকারবাদী ভক্ত। বেড়ার আর এক ধারে টকটকে লাল স্থরকীর কাঁড়ির মত জ্যোভিঃ। তার মধ্যে বদে নরেক্স।—সমাধিস্থ।

শ্যানস্থ দেপে বল্লুম, 'ও নরেক্স! একটু চোপ চাইলে।—বুঝলুম ওই একরূপে গিমলেতে কারেতের ছেলে হয়ে আছে।—তথন বলাম, 'মা, ওকে মায়ায় বদ্ধ কর।—তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ কর্বে।'—কেদার সাকারবাদী, উ কি মেরে দেখে শিউরে উঠে পালালো।

'তাই ভাবি এর (নিজের) ভিতর মা শ্বয়ং ভক্ত লয়ে লীলা কর্ছেন।
যথন প্রথম এই অবস্থা হোলো, তথন জ্যোতিঃতে দেহ জল্ জল্ করতো।
বুক লাল হয়ে যেতো! তথন বল্লম 'মা' বাইরে প্রকাশ হোয়ো না,
চুকে যাও, চুকে যাও! তাই এখন এই হীন দেহ।

"তা না হলে লোকে জালাতন কর্তো। লোকের ভিড় লেগে যেতো—
সেরপ জ্যোতির্ময় দেহ থাকলে। এখন বাইরে প্রকাশ নাই। এতে
আগাছা পালায়—**যায় শুদ্ধ ভক্ত, তারাই কেবল থাকবে**। এই ব্যায়াম
হয়েছে কেন १—এর মানে ঐ। যাদের সকাম ভক্তি, তারা ব্যায়াম অবস্থা
দেখলে চলে যাবে।

"দাধ ছিল—মাকে বলেছিলাম, 'মা, ভজের রাজা হব!'

"আবার মনে উঠলো, **যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকাব তার এখানে** আাসতেই হবে! আগতেই হবে!, আথো, তাই হচ্ছে—সেই সব লোকই আসছে!

"এর ভিতরে কে আছেন, আমার বাপ জানতো! বাপ গয়াতে স্বপ্নে দেখেছিলেন,—রযুবীর বলছেন, 'আমি ভোমার ছেলে হব।'

"এর ভিতরে তিনিই আছেন। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ! একি আমার ক্ষা: স্ত্রীস্ভোগ স্থপনেও হোলোনা।

শ্ল্যাংটা বেদান্তের উপদেশ দিলে। তিন দিনেই সমাধি। মাধবীতলায় ঐ সমাধি অবস্থা দেখে সে হতবৃদ্ধি হয়ে বলছে, আরে এ কেয়া রে! পরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাথাল, মাষ্টার, মহিমাদি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর—মুক্তকণ্ঠ ৩১১ সে বুঝতে পারলে—এর ভিতর কে আছে। তথন আমায় বলে, 'তুমি আমায়' ছেড়ে দাও! ও কথা শুনে আমার ভাবাবস্থা হয়ে গেল;—আমি সেই অবস্থায় বল্লাম, 'বেদাস্ত বোধ না হলে তোমার যাবার যো নাই।'

তথন রাত দিন তার কাছে। কেবল বেদান্ত! বামনী বলতো 'বাবা, বেদান্ত শুনো না!—ওতে ভক্তির হানি হবে।'

'মাকে যাই বল্লাম 'মা, এ দেহ রক্ষা কেমন করে হবে, আর সাধু ভক্ত লয়ে কেমন করে থাকবো!—একটা বড মাহ্য জ্টীয়ে দাও!' তাই সেজবাবু চৌদ্দ বৎসর ধরে সেবা করলে!

"এর ভিতর যিনি আছে, আগে থাকতে জানিয়ে দেয়, কোন থাকের ভক্ত আসবে। যাই দেখি গৌরাঙ্গরূপ সামনে এসেছে. অমনি, বৃহতে পারি, গৌরভক্ত আসছে। যদি শাক্ত আসে, তা হলে শক্তিরূপ,—কালীরূপ—দর্শন হয়।

শুকুঠীর উপর থেকে আরতির সময় চেঁচাতাম, 'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়।' ছাখো, এখন সব ক্রমে ক্রমে এসে জুটছে!

<sup>#</sup>এর ভিতব তিনি নিজে রেয়েছেন—যেন নিজে থেকে এই সব ভক্ত লয়ে কাজ করছেন।

"এক একজন ভত্তের অবস্থা কি আশ্চর্যা! ছোট নরেন—এর কুন্তক আপনি হয়! আবার সমাধি! এক একবার কথন কখন আডাই ঘণ্টা! কগনও বেশী। কিংআশ্চর্যা।

"সব রকম সাধন এখানে হয়ে গেছে—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মনিবোগ। হঠযোগ পর্যান্ত—আয়ু নাডাবার জন্ম। এর ভিতর একজন আছে। তা না হলে সমাধির পর ভক্তি ভক্ত লয়ে কেমন করে আছি। কোয়ার সিং বলতো, 'সমাধির পর ফিরে আসা লোক কথন দেখি নাই!—
ভূমিই নানক।'

[ পুর্বাকথা কেশব, প্রতাপ ও কুক্ ( cook ) সঙ্গে জাহাজে ১৮৮১ ]

"চারদিকে ঐহিক লোক— চারদিকে কামিনীকাঞ্চন—এতোর ভিতর থেকে এমন অবস্থা!— সমাধি, ভাব, লেগেই রয়েছে। তাই প্রাত্তাপ (রাক্ষ সমাজের প্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার)—কুক্ সাহেব যথন এসেছিল, জাহাজে আমার অবস্থা ( সমাধি অবস্থা ) দেখে বল্লে, 'বাবা ! যেন ভূতে পেয়ে রয়েছে ! রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি অবাক্ হইরা ঠাকুর শ্রীরামক্তন্তের শ্রীমূথ হইতে এই সকল আশ্চর্য্য কথা শুনিতেভেন।

মহিমাচরণ কি ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিলেন ? এই সমস্ত কথা শুনিয়াও তিনি বলিতেছেন—'আজা, আপনার প্রারন্ধবশতঃ এরূপ সব হয়েছে।' তাঁহার মনের ভাব—ঠাকুর একটি সাধু বা ভক্ত। ঠাকুর তাঁহার কথায় সায় দিয়া বলিতেছেন, হাঁ, প্রাক্তন! যেন বাবুর অনেক বাড়ী আছে—এথানে একটা বৈঠকথানা।'

# ठजूर्व भितराक्र्म

### মহিমাচরণের ব্রহ্মচক্র—পূর্ব্বকথা— তোতাপুরীর উপদেশ

[ 'ষ্পে দর্শন কি কম ?' নরেক্রের ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন ]
রাত নয়টা হইল। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বিসিয়া আছেন। মহিমাচরণের
সাধ—ঘরে ঠাকুর থাকিবেন—ব্দ্ধাচক্র রচনা করিবেন। তিনি রাখাল, মাষ্টার
কিশোরী ও আর তু একটি ভক্তকে লইয়৷ মেঝেতে চক্র করিলেন। সকলকে
ধ্যান করিতে বলিলেন। রাখালের ভাবাবস্থা হইয়াছে। ঠাকুর নামিয়া
আসিয়া তাহার বুকে হাত দিয়া মার নাম করিতে লাগিলেন। রাখালের
ভাব সম্বরণ হইল।

রাত একটা হইবে, আজ র্ফপক্ষের চতুর্দশী তিথি। চতুর্দ্দিকে নিবিড় অন্ধকার। ত্ব একটি ভক্ত গঙ্গার পোস্তার উপর একাকী বেড়াইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামক্ষণ একবার উঠিয়াছেন। তিনিও বাহিরে আসিলেন ও ভক্তদৈর বলিতেছেন, ছাংটা বলতো, 'এইসময়ে এই গভীর রাত্রে—অনাহত শক্ষ শোনা যায়।' শেষ রাত্রে মহিমাচরণ ও মাষ্টার ঠাকুরের ঘরেই নেজেতে ভইয়া আছেন। রাধালও ক্যাম্প থাটে ভইয়াছেন।

ঠাকুর পাঁচ বছরের ছেলের ভায় দিগধর হইয়া মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে পাদচারণ করিতেছেন।

প্রত্যুষ হইল। ঠাকুর মার নাম করিতেছেন। পশ্চিমের বারাওায় গিয়া গলা দর্শন করিলেন। ঘরের মধ্যস্থিত দেব দেবীর যত পট ছিল, কাছে গিয়া নমস্কার করিলেন। ভক্তেরা শয্যা হইতে উঠিয়া প্রণামাদি করিয়া প্রাতঃকত্য করিতে গেলেন।

ঠাকুর পঞ্চটীতে একটা ভক্তসক্ষে কথা কহিতেছেন। তিনি স্বপ্নে চৈতন্ত-দেবকে দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীরামক্বঞ্চ ( ভাবাবিষ্ট হইয়া )—আহা! আহা! ভক্ত—আজ্ঞা, ও স্বপনে।

শ্রীরামক্ষ্ণ— স্থপন কি কম! [ ঠাকুরের চক্ষে জল। গদ গদ স্বর!]

একজন ভক্তের জাগরণ অবস্থায় দর্শন-কথা শুনিয়া বলিতেছেন—'তা
আশ্চর্য্য কি! আজকাল নরেক্রপ্ত ঈশ্বরীয় রূপ দেখে!'

মহিমাচরণ প্রাতঃক্বত্য সমাপন করিরা ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকের শিবের মন্দিবে গিয়া, নির্জ্জনে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন।

বেলা আটটা হইয়াছে। মণি গঙ্গামান করিয়া ঠাকুরের কাছে আসিলেন। শোকাতুরা বান্ধণীও দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

শীরামকৃষ্ণ ( ব্রাহ্মণীর প্রতি )—এঁকে কিছু প্রসাদ থেতে দাও তো গা; সুচি টুচি। তাকের উপর আছে।

ব্রাহ্মণী-আপনি আগে খান। তারপর উনি প্রসাদ পাবেন।

শ্রীরামক্ঞ-ভূমি আগে জগন্নাথের আট্কে থাও, ভারপর প্রসাদ।

প্রসাদ পাইয়া মণি শিবমন্দিরে শিব দর্শন করিয়া ঠাকুরের কাছে আবার আসিলেন ও প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সম্বেহে )—ভূমি এসো। আবার কাজে যেতে হবে।

### পঞ্চবিংশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল, মাষ্টার, পণ্ডিত শ্যামাপদ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

# - প্রথম পরিচেছ্দ

### সমাধিমন্দিরে—পণ্ডিত শ্যামাপদের প্রতি কপা

শ্রীরামক্ষ হ একটা ভক্তসঙ্গে ঘরে বসিয়া আছেন। অপরাহু পাঁচটা; বৃহস্পতিবার, ১২ই ভাদ্র, শ্রাবণ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, ২৭শে আগষ্ট, ১৮৮৫।

ঠাকুরের অস্ত্রথের স্ত্রপাত হইয়াছে। তথাপি ভক্তেরা কেছ আদিলে শরীরকে শরীর জ্ঞান করেন না। হয় ত সমস্ত দিন তাঁহাদের লইয়া কথা কহিতেছেন—কথনও বা গান করিতেছেন।

শীবৃক্ত মধু ভাক্তার প্রায় নৌকায় করিয়া আসেন—ঠাকুরের চিকিৎসার জন্ম। ভক্তেরা বড়ই চিন্তিত হইয়াছেন। মধু ডাক্তার যাহাতে প্রত্যহ আসিয়া দেখেন, এই তাঁহাদের ইচ্ছা। মাষ্টার ঠাকুরকে বলিতেছেন, উনিবছদশী লোক, উনি রোজ দেখলে ভাল হয়।

পণ্ডিত শ্রামাপদ ভট্টাচার্য্য আদিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিলেন। ইংহার নিবাস আঁটপুর গ্রামে। সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া পণ্ডিত 'সন্ধ্যা করিতে যাই,' বলিয়া গঙ্গাতীরে চাঁদনীর ঘাটে গমণ করিলেন।

সন্ধ্যা করিতে করিতে পণ্ডিত কি আশ্চর্য্য দর্শন করিলেন। সন্ধ্যা সমাপ্ত হইলে ঠাকুরের ঘরে আসিয়া মেঝেতে বসিলেন। ঠাকুর মার নাম ও িস্তার পর নিজের আসনেই বসিয়া আছেন। ঠাকুরের পাপোষের উপর মাষ্টার। রাখান, লাটু প্রভৃতি ঘরে ঝাতায়াত করিতেছেন।

প্রীরামক্বঞ্চ (মাষ্টারের প্রতি, পণ্ডিতকে দেখাইয়া )—ইনি একজন বেশ

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পণ্ডিত শ্রামাপদ, মাষ্টার, রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৩১৫ লোক। (পণ্ডিতের প্রতি) 'নেডি' 'নেডি' করে বেখানে মনের শাস্তি হয়, দেখানেই ভিনি।

[ ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ ও পণ্ডিত খ্যামাপদ—'সমাধিমন্দিরে']

'সাত দেউড়ির পর রাজা আছেন। প্রথম দেউড়িতে গিয়ে দেখে যে একজন ঐস্বর্থাবান পুক্ষ অনেক লোক জন নিয়ে বসে আছেন; খুব জাক-জনক! রাজাকে যে দেখতে গিয়েছে, সে সগীকে জিছাদা করলে 'এই কি রাজা প' স্কী ঈ্ষত হেসে বল্লে. 'না'।

শ্বিতীয় দেউড়ী আর অছান্ত দেউড়িতেও ঐরপ বলে। ছাথে, যক্ত এগিয়ে যায়, ততই ঐশ্ব্যা! আর জাকজমক! সাত দেউড়ী পার হয়ে যথন দেখলে, তথন আর সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা কংলে না! রাজার অতুল ঐশ্ব্যা দর্শন করে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।—বুঝলে এই রাজা।—এ বিলয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

[ केश्वत, भाषा, की बक्त १० - व्यशाख तागायन - यमनार्क्त्तनत छव ]

পণ্ডিভ-মারার রাজ্য ছাড়িয়ে গেলে তাঁকে দেখা যায়।

শ্রীরামক্ক — তাঁর সাক্ষাৎকারের পর আবার ছাথে, এই মায়া জীবজগৎ তিনিই হয়েছেন! এই সংসার ধোকার টাটা—স্থাবৎ,—এই বোধ হয়, যথন 'নেতি' নেতি' বিচার করে। তাঁর দশনের পর আবার 'এই সংসার মজার কুটি!'

শশুধু শাস্ত্র পড়লে কি হবে ? পশুতেরা কেবল বিচার করে।

পণ্ডিত—আমায় কেউ পণ্ডিত বল্লে ঘুণা করে।

শ্রীরামক্ত্র — ঐটা তাঁর কুপা! পণ্ডিতবা কেবল বিচার করে। কিন্তু কেউ হ্ব শুনেছে, কেউ হ্ব দেখেছে। সাক্ষাৎকারের পর সব নারায়ণ দেখবে নারায়ণাই সব হয়েছেন।

পণ্ডিত নারায়ণের শুব শুনাইতেছেন। ঠাকুর আনন্দে বিভোর। পণ্ডিত—সর্বভৃতস্থ্যাত্মানং সর্বভৃতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তায়া স্বর্তি সমদর্শনঃ॥ শ্রীরামক্টক—আপনার **অধ্যাত্ম (রামায়ণ)** দেখা আছে ? পণ্ডিত—আজে হাঁ, একটু দেখা আছে।

শীরামক্লফ — ওতে জ্ঞান ভক্তি পরিপূর্ণ। শবরীর উপাথ্যান, অহল্যার স্তব সব ভক্তিতে পরিপূর্ণ

"তবে একটি কথা আছে। তিনি বিষয়বৃদ্ধি থেকে অনেক দুর।

পণ্ডিত—যেথানে বিষয়বৃদ্ধি, তিনি 'স্নৃরম্',—আর যেথানে তা নাই, সেথানে তিনি 'অনুরম্'। উত্তরপাড়ার এক জমিদার মুখুয়েকে দেখে এলাম—বয়স হয়েছে—কেবল নভেলের গল শুনছেন।

শীরামকৃষ্ণ — মধ্যাত্মে আর একটা বলেছে যে তিনিই জীব জগং!

পণ্ডিত আনন্দিত হইয়া যমলার্জুনের এই ভাবের স্তব শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্ধ হইতে আর্তি করিতেছেন—

> 'রুষ্ণ রুষণ মহাযোগিংস্থমান্তঃ পুরুষঃ পরঃ। ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিহুঃ ॥ স্থমেকঃ সর্বভূতানাং দেহস্বাত্মেক্সিরেশ্বরঃ। স্থং মহান্ প্রকৃতি স্ক্রা রজঃস্বত্তমোময়ী। স্থমেব পুরুষোহধ্যকঃ সর্বক্ষেত্রবিকারবিং॥

্ি শ্রীরামক্বঞ্চ সমাধিত্ব—'আন্তরিক ধ্যান জ্বপ করলে আগতেই হবে' ]

ঠাকুর স্তব শুনিয়া সমাধিস্থ ! দাঁডাইয়াছেন। পঞ্জিত বদিয়া। পণ্ডিতের কোলে ও বক্ষে একটা চরণ রাখিয়া ঠাকুর হাসিতেছেন।

পণ্ডিত চরণ ধারণ করিয়া বলিতেছেন, গুরো চৈতন্যং দেছি।' ঠাকুর ছোট তক্তার কাছে পূর্বাশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

পণ্ডিত ঘর হইতে চলিয়া গেলে ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন—আমি যা বলি মিলছে? যারা আন্তরিক ধ্যান জপ করেছে ভাদের এখানে আসতেই হবে।

রতি দশটা হইল। ঠাকুর একটু সামাভ অজির পায়স থাইয়া শয়ন করিয়াছেন। মণিকে বলিতেছেন, 'পায়ে হাতটা বুলিয়ে দাও ত।' কিয়ৎক্ষণ পরে গায়ে ও বক্ষ:ছলে হাত বুলাইয়া দিতে বলিতেছেন। সামাক্ত নিজার পর মনিকে বলিতেছেন, ভূমি শোওগে;—দেখি একলা পাকলে যদি ঘুম হয়।' ঠাকুর রামলালকে বলিতেছেন, 'ঘরের ভিতরে ইনিং (মণি) আর রাথাল শু'লে হয়।'

# দিতীয় পরিচ্ছেদ

### ঠাকুর প্রারামকষ্ণ ও যাশুথাষ্ট, Jesus Christ.

প্রভূয়ে হইল। ঠাকুর গাত্রোখান করিয়া মার চিস্তা করিতেছেন। অহুস্থ হওয়াতে ভক্তেরা শ্রীমুখ হইতে সেই মধুর নাম শুনিতে পাইলেন না। ঠাকুর প্রাতঃক্বত্য সমাপন করিয়া ঘরে নিজের আসনে আসিয়া বসিয়াছেন। মণিকে বলিতেছেন, আছো, রোগ কেন হলো ?

মণি—আজ্ঞা, মাছুযের মতন সব না হলে জীবের সাহস হবে না। তারা দেখেছে যে, এই দেহের এত অস্থ্য, তবুও আপনি ঈশ্বর বই আর কিছুই জানেন না।

শ্রীরামক্ত্রন্ধ (সহাত্তে)—বলরামও বলে, 'আপনারই, এই, তা হলে আমাদের আর হবে না কেন ?

"সীতার শোকে রাম ধছক তুলতে না পারাতে লক্ষণ আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কিন্তু পৃঞ্জুতের ফাঁদে বাফা পরে কাঁদে।

মণি—ভক্তের হৃ:থ দেথে যীঙ্গ্রীষ্টও অন্ত লোকের মত কেঁদেছিলেন! শ্রীরামক্ষণ্ট — কি হয়েছিল ?

মণি—মার্থা (Martha) মেরী (Mary) হুই ভগ্নী, আর ল্যাজেরাস্ (Lazarus) ভাই—তিন জনই যী গুঞীষ্টের ভক্ত। ল্যাজেরাসের মৃত্যু হয়। যী গু তাদের বাড়ীতে আসছিলেন। পথে একজন ভগ্নী, (মেরী) দৌড়ে গিয়ে পদতলে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'প্রভু, ভূমি যদি আসতে, তা হলে সেমরতোনা।' যী গু তার কালা দেখে কেঁদেছিলেন।

#### [ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ ও সিদ্ধাই Miracles]

"তার পর তিনি গোরের কাছে গিয়ে নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। অমনি ল্যাজেরাস প্রাণ পেয়ে উঠে এলো।

শ্রীরামরুষ্ণ-আমার কিন্তু উপ্তণো হয় না।

মণি—সে আপেনি করেন না—ইচ্ছা করে। ওপৰ সিদ্ধাই, (Miracle)
তাই আপনি করেন না। ও পৰ করলে লোকদের দেহেতেই মন যাবে—ভদ্ধা
ভক্তির দিকে মন যাবে না। তাই আপনি করেন না।

"আপনার সঙ্গে যীগুঞ্জীষ্টের অনেক মেলে!

এরামরুষ্ণ ( সহাত্তে )—আর কি কি মেলে ₹

মণি—আপনি ভক্তদের উপবাস কর্তে কি অছা কোন কঠোর কর্তে বিশেন না—ধাওয়া দাওয়া সম্বন্ধেও কোন কঠিন নাই। যা ভুগাঁতের শিষ্মেরা রবিবারে নিয়ম না করে থেরেছিল, তাই যারা শাস্ত্র মেনে চলত তারা তিরস্কার করেছিল। যী ভ বল্লেন, 'ওরা থাবে, খুব করবে; যত দিন বরের সঙ্গে আছে, বর্যাত্রীরা আনন্দই করবে।'

শ্রীরামক্ষ্ণ-এর মানে কি?

মণি—অর্থাৎ যতদিন অবতারের সঙ্গে সঙ্গে আছে, সাঙ্গোপাঙ্গগণ কেবল আনন্দই করবে—কেন নিরানন্দ হবে? তিনি যথন স্বধানে চলে যাবেন, তথন তাদের নিরানন্দের দিন আসবে।

শ্রীরামুক্ত ( সহাত্তে )—আর কিছু মেলে ?

মণি—আজ্ঞা, আপনি থেমন বলেন—'ছোকরাদের ভিতর কামিনী কাঞ্চন চুকে নাই; ওরা উপদেশ ধারণা করতে পারবে,—থেমন নূতন হাঁড়িতে হুধ রাখা যায়। দই পাতা হাঁড়িতে রাথলৈ নষ্ট হতে পারে; তিনিও সেইরূপ বল্তেন।

শ্রীরামক্ষ -- কি বলতেন ?

মণি—'পুরাণো বোতলে নৃতন মদ রাধ লে বোতল ফেটে যেতে পারে।
'আরু পুরাণো কাপড়ে নৃতন তালি দিলে শীগ্র ছিঁড়ে যায়।'

"আপনি যেমন বলেন, 'মা আর আপনি এক, ডিনিও তেমনি বলতেন, 'বাবা আর আমি এক!' (I and my Father are one.)

#### ত্রীরামক্ত (সহাত্যে)—আর কিছু ?

মণি—আপনি যেমন বলেন, 'ব্যাকুল হয়ে ডাক্লে তিনি গুন্বেনই গুনবেন'। তিনিও বলতেন, 'ব্যাকুল হয়ে দোরে ঘা মারো, দোর থোলা পাবে'! ('Knock and it shall be opened unto you.)

শীরামকৃষ্ণ—আছো, অবতার যদি হয়, তা পূর্ণ, না অংশ, না কলা? কেউ কেউ বলে পূর্ণ।

মণি—আজ্ঞা, পূর্ণ, অংশ, কলা, ও সব ভাল বুঝতে পারি না! তবে থেমন বলেছিলেন, ঐটে বেশ বুঝেছি। পাঁচিলের মধ্যে গোল ফাঁক।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কি বল দেখি ?

মণি—প্রাচীরের ভিতর একটি গোল ফাঁক—দেই ফাঁকের ভিতর দিরে প্রাচীরের ওধারের মাঠ খানিকটা দেখা যাচ্ছে। সেইরূপ আপনার ভিতর দিয়ে সেই অনস্ত ঈশ্বর থানিকটা দেখা যায়।

শ্রীরামক্ষ -- হা, তই তিন ক্রোশ একবারে দেখা যাচেছ !

মণি চাঁদনীর ঘাটে গঙ্গাস্থান করিয়া আবার ঠাকুরের কাছে ঘরে উপনীত ছইলেন। বেলা আটটা হইয়াছে।

মণি লাটুর কাছে আট্কে চাইছেন—গ্রীঞ্জগন্নাথদেবের আট্কে।

শ্রীরামক্তঞ্চ কাছে আসিয়া মণিকে বলিতেছেন, 'ভূমি ওটা (প্রসাদ খাওয়া) কোরো—যারা ভক্ত হয়, প্রসাদ না হলে থেতে পারে না।'

মণি—আজে, আমি কাল অবধি বলরাম বারুর বাড়ী থেকে জগন্নাথের আটকে এনেছি—তাই রোজ একটি তুটী খাই।

মণি ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন ও বিদায় গ্রহণ করিতে-ছেন। ঠাকুর সঙ্গেহে বলিতেছেন, তবে ভূমি সকাল সকাল এসো—আবার ভাক্ত মাসের রৌদ্র—বড় থারাণ।

### ষড়বিংশ খণ্ড

#### দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে জন্মাষ্টমী-দিবসে ভক্তসঙ্গে

### श्यम भवित्रफ्ष

# স্ববোধের আগমন—পূর্ণ, মাষ্টার, গঙ্গাধর, গ্বীরোদ, নিতাই

শ্রীরামক্ষ্ণ সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। রাত আটটা। সোমবার ১৬ই ভাদ্র, শ্রাবণ-রক্ষ-ষ্টা; ৩১শে আগষ্ট, ১৮৮৫।

ঠাকুর অসুস্থ—গলার অস্থথের স্ত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু নিশিদিন এক চিন্তা, কিনে ভক্তদের মঙ্গল হয়। এক এক বার বালকের স্থায় অস্থথের জন্তু কাতর;—পরক্ষণেই সব ভূলিয়া গিয়া ঈশ্বরের প্রেমে মাতোয়ারা। আর ভক্তের প্রতি সেহ ও বাংসল্যে উন্মন্তপ্রায়।

ছুই দিন হইল—গত শনিবার রাত্রে— শ্রীষ্ক্ত পূর্ণ পত্র লিথিয়াছেন—
আমার থুব আনন্দ হয়। মাঝে মাঝে রাত্রে আনন্দে ঘুম হয় না!

ঠাকুর পত্রপাঠ শুনিয়া বলিয়াছিলেন,— আমার গায়ে রোমাঞ্চ হচ্ছে।' ঐ আনন্দের অবস্থা ওর পরে থেকে যাবে। দেখি চিঠিখানা।'

পত্রখানি হাতে করে মুড়ে টিপে বলিতেছেন,—'অন্তের চিঠি ছুঁতে পারি না; এর বেশ ভাল চিঠি।'

সেই রাত্রে একটু শুইয়াছেন। হঠাৎ গায়ে ঘাম—শ্যা হইতে উঠিয়া বলিতেছেন,—'আমার বোধ হচ্ছে, এ অস্থ সারবে না!'

এই কথা শুনিয়া ভক্তেরা সকলেই চিন্তিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের সেবা করিবার জন্ম আদিয়াছেন ও অতি নিভূতে নবতে বাস করেন। নবতে তিনি যে আছেন, ভক্তেরা প্রায় কেহ জানিতেন না। একটী ভক্ত স্ত্রীলোক ( ৺গোলাপ মা ) ও কয়দিন নবতে আছেন। তিনি ঠাকুরের ঘরে প্রায় আদেন ও দর্শন করেন।

ঠাকুর তাঁহাকে পর দিন রবিবারে বলিতেছেন—'ভূমি অনেক দিন এখানে আছে, লোকে কি মনে করবে ? বরং দশ দিন বাড়ী গিয়ে থাক গে।' মাষ্টার এই সমস্ত কথা শুনিলেন।

আদ্ধ সোমবার। ঠাকুর অস্তত্ব রহিয়াছেন। রাত প্রায় আটটা হইয়াছে। ঠাকুর ছোট খাটটাতে পেছন ফিরিয়া দক্ষিণ দিকে শিয়র করিয়া শুইয়া আছেন। গঙ্গাধর সন্ধ্যার পর কলিকাতা হইতে মাষ্টারের সহিত আগিয়াছেন। তিনি জাহার চরণপ্রাত্তে বসিয়া আছেন। ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

শীরামক্রঞ — ছটী ছেলে এদেছিল। শঙ্কর ঘোনের নাতির ছেলে ( হ্নেবার) আর একটা তানের পাড়ার ছেলে ( ক্ষিরোন)। বেশ ছেলে ছটী। তাদের বন্নুম, আমার এখন অস্ত্র্থ, তোমার কাছে গিয়ে উপদেশ নিতে। তুমি একটু যত্ন কোরো।

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ, আমাদের পাড়ায় তাদের বাড়ী।

[ অসুথের স্ত্রপাত—ভগবান্ ডাক্তার—নিতাই ডাক্তার ]

শ্রীরামরুফ্ড— সে দিন আবার গাগ্নে ঘাম দিয়ে পুম ভেকে গিছ লো। এ অন্তথ্টা কি হ'ল!

মাষ্টার—আজা, আমরা একবার ভগবান্ রুম্রকে দেখাব, ঠিক করেছি। এম-ডি পাশ করা। খুব ভাল ডাক্তার।

শ্রীরামরুফ-কত নেবে ?

মাষ্টার —অন্ত জায়গা কুড়ি প্রিশ টাকা নিতো।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভবে পাক।

মাষ্টার—আজা, আমরা হন্দ চার পাঁচ টাকা দেবো।

শ্রীরামক্ষ্য — আছে। এই রক্ম করে যদি একবার বলো, 'দয়। করে তাঁকে দেখ বেন চলুন।' এথানকার কথা কিছু শুনে নাই ?

२১---8र्थ

মাষ্টার—বোধ হয় শুনেছে। এক রক্ম কিছু নেবে না বলেছে, তবে আমরা দেবো; কেন না, তা হলে আবার আসবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — নিতাই (ভাক্তারকে) আনো তো সে বরং ভাল। আর ডাক্তাররা এসেই বা কি করছে ? কেবল টিপে বাড়িয়ে দেয়।

রাত নয়টা—ঠাকুর একটু স্থজির পায়দ খাইতে বসিলেন।

খাইতে কোন কট হইল না। তাই আনন্দ করিতে করিতে মাষ্টারকে বলিতেছেন,—'একট থেতে পারলাম, মনটায় বেশ আনন্দ হলো'।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### জন্মাষ্টমীদিবশে নরেন্দ্র, রাম, গিরীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

[ বলরাম, মাষ্টার, গোপালের মা, রাথাল, লাটু, ছোট নরেন, পাঞ্জাবী সাধু, নবগোপাল, কাটোয়ার বৈঞ্চব, রাথাল ডাক্তার ]

আজ জন্মাষ্টমী মঙ্গলবার। ১৭ই ভাজ; ১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫। ঠাকুর স্নান করিবেন। একটা ভক্ত তেল মাথাইয়া দিতেছেন। ঠাকুর দক্ষিণের বারান্দায় বসিয়া তেল মাথিতেছেন। মাষ্টার গঙ্গান্ধান করিয়া আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

স্নানান্তে ঠাকুর গামছা পরিয়া দক্ষিণাস্ত হইয়া সেই বারান্দা হইতেই ঠাকুরদের উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিতেছেন। শরীর অস্তস্থ বলিয়া কালীঘরে বা বিষ্ণুঘরে যাইতে পারিলেন না।

আজ জনাষ্টমী—রামাদি ভক্তেরা ঠাকুরের জ্বন্ত নববন্ত আনিয়াছেন।
ঠাকুর নববন্ত পরিধান করিয়াছেন—বুন্দাবনী কাপড় ও গায়ে লাল চেলী।
তাঁ হ্বার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ দেহ নববন্তে শোভা পাইতে লাগিল। বন্ত পরিধান
করিয়াই তিনি ঠাকুরদের প্রণাম করিলেন।

আছ জন্মান্টমী। গোপালের মা গোপালের বছ কিছু থাবার করিয়া

কামারহাটী হইতে আনিয়াছেন। তিনি আসিয়া ঠাকুরকে হৃঃধ করিতে করিতে বলিতেছেন,—তুমি ত খাবে না।

শীরামকৃষ্ণ-এই স্থাথো, অসুধ হয়েছে।

গোপালের মা—আমার অদৃষ্ট !—একটু হাতে করে।!

**শ্রীরামরুঞ-ভূমি আশীর্কাদ করো।** 

গোপালের মা ঠাকুরকেই গোপাল বলিয়া সেবা করিতেন।

ভক্তেরা মিছরি আনিয়াছেন! গোপালের মা বলিতেছেন, 'এ মিছরি নবতে নিয়ে যাই।' শ্রীরামক্ষণ বলিতেছেন, 'এখানে ভক্তদের দিতে হয়। কে একশ বার চাইবে, এইথানেই থাকৃ।'

বেলা এগারটা। কলিকাতা হইতে ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিভেছেন।
শীষুক্ত বলরাম, নরেক্তা, ছোট নরেন, নবগোপাল, কাটোয়া হইতে একটী
বৈষ্ণব, ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিলেন। রাধাল, লাটু আজ কাল ধাকেন।
একটা পাঞ্জাবী সাধু পঞ্চবটীতে কয়দিন রহিয়াছেন।

ছোট নরেনের কপালে একটি আব আছে। ঠাকুর পঞ্বটিতে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতেছেন, 'তুই আবটা কাট না, ও ত গলায় নয়—মাধায়। ওতে আর কি হবে—লোকে একশিরা কাটাচ্ছে'। (হাস্ত)।

পাঞ্জাবী সাধুটী উত্থানের পথ দিয়া যাইতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন— আমি ওকে টানি না। জ্ঞানীর ভাব। দেখি যেন শুকনো কাঠ!

ঘরে ঠাকুর ফিরিয়াছেন। স্থামাপদ ভট্টাচার্য্যের কথা হইতেছে।

বলরাম—তিনি বলেছেন যে, নরেল্রের যেমন বুকে পা দিয়ে (ভাবাবেশ)
হয়েছিলো: কই আমার ত তা হয় নাই।

শ্রীরামক্বঞ-কি জান, কামিনীকাঞ্চনে মন থাক্লে ছড়ান মন কুড়ান জায়। ওর সালিনী কর্তে হয়, বলেছে। আবার বাড়ীর ছেলেদের বিষয় ভাবতে হয়। নরেকাদির মন ত ছড়ানো নয়—ওদের ভিতর এখনো কামিনীকাঞ্চন ঢোকে নাই।

"কিন্তু ( ভামাপদ ) খুব লোক !"

कारहोत्रात देवकव ठीक्तरक व्यन कतिराज्यहम । देवकवि अक्टू हेगाता ।

[জনাস্তরের থবর—ভক্তিলাভের জন্মই মামুষজনা]

বৈঞ্ব-ম'শায়, আবার জন্ম কি হয় ?

শ্রীরামক্বঞ্চ-শীতার আছে, মৃত্যুসময় যে যা চিস্তা করে দেহত্যাপ কর্বে, তার সেই ভাব লয়ে জন্মগ্রহণ কর্তে হয়। হরিণকে চিস্তা করে ভরত রাজার হরিণ-জন্ম হয়েছিল।

বৈষ্ণব—এটী যে হয়, কেউ চোথে দেখে বলে ত বিশ্বাদ হয়।

শ্রীরামক্ঞ-তা ভানি না বাপু। আমি নিজের ব্যামো সারাতে পার্ছি না-আবার মলে কি হয়!

"তুমি যা বল্ছো এ সব হীনবুদ্ধির কথা। ঈশ্বরে কিসে ভক্তি হয়, সেই চেষ্টা করো। ভক্তিসাভের জন্যই মামুষ হয়ে জয়েছ। বাগানে আম থেতে এসেছ, কত হাজার ডাল, কত লক্ষ্পাতা, এসব থবরে কাজ কি ? জনজনাইবের থবর !

[ গিরীশ ঘোষ ও অবতারবাদ—কে পবিত্র ? যার বিশ্বাস ভক্তি ]

শ্রীযুক্ত গিরীশ ছই একটি বন্ধ সঙ্গে গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত। কিছু পান করিয়াছেন! কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছেন। ঠাকুরের চরণে মাথা দিয়া কাঁদিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্নেহে তাঁহার গা চাপড়াইতে লাগিলেন! একজন ভক্তকে ভাকিয়া বলিতেছেন—'ওরে একে তামাক খাওয়া'।

গিরীশ মাথা তুলিয়া হাত জোড় করিয়া বলিতেছেন,—তুমিই পূর্ণব্রহ্ম!
ভা যদি না হয় সবই মিথ্যা!

শ্বড় খেদ রইলো, তোমার সেবা কর্তে পেলুম না! ( এই কথা গুলি এক্নপ শ্বরে বলিতেছেন যে, ছু একটা ভক্ত কাঁদিতেছেন!)

**"দাও বর ভগবন্**. এক বৎসর তোমার সেবা কর্বো। **মৃ**ক্তি ছড়াছড়ি শুপ্রাব করে দি। বল, তোমার সেবা এক বৎসর কর্বো?"

প্রীরামক্রফ-এখানকার লোক ভাল নয়—কেউ কিছু বল্বে!
গিরীশ— তা হবে না, বলো—

শ্ৰীরামক্বঞ্চ-স্থাচ্ছা তোমার বাড়ীতে যখন যাবো—

গিরীশ—না তা নয়। এইখানেই করুবো।

শ্রীরামক্বঞ্চ (জিদ দেখিয়া)—আচ্ছা, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।

ঠাকুরের গলায় অস্থ। গিরীশ আবার কথা কহিতেছেন,—"বল আরাম হয়ে যাক্।—আচ্ছা, আমি ঝাড়িয়ে দেবো। কালী! কালী।"

গ্রীরামকৃষ্ণ--আমার লাগ্বে!

গিরীশ—ভাল হয়ে যা ! (क्रूँ)। ভাল যদি না হয়ে থাকে তো—যদি আমার ও পারে কিছু ভক্তি থাকে, তবে অবশ্য ভাল হবে ! বল, ভাল হয়ে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)—যা বাপু, আমি ও সব বলতে পারি না। রোগ ভাল হবার কথা মাকে বল্তে পারি না। আছে।, ঈশ্রের ইচছায় হবে।

গিরীশ—আমায় ভুলোনো! ভোমার ইচ্ছায়!

শ্রীরামরুক্ষ—ছি, ও কথা বল্তে নাই। ভজ্তবৎ ম চ রুক্ষবৎ। তুমি যা ভাবো, তুমি ভাবতে পারো। আপনার গুরু তো ভগবান—তা বলে ও সব কথা বলায় অপরাধ হয় —ওকথা বলতে নাই।

গিরীশ—বল, ভাল হয়ে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, যা হয়েছে তা যাবে।

গিরীশ নিজের ভাবে মাঝে মাঝে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,
—'হাঁগা, এবার রূপ নিয়ে আস নাই কেন গা ?'

কিয়ৎক্ষ্প পরে আবার বলিতেছেন,—'এবার বুঝি বাঙ্গলা উদ্ধার !' কোন কোন ভক্ত ভাবিতেছেন, বাঙ্গালা উদ্ধার, সমস্ত জ্বগৎ উদ্ধার !

গিরীশ আবার বলিতেছেন, ইনি এখানে রয়েছেন কেন, কেউ বুঝ্ছো? জীবের হঃথে কাতর হয়ে এসেছেন; উাদের উদ্ধার করবার জন্ত।

গাড়োয়ান ডাকিতেছিল। গিরীশ গাত্রোথান করিয়া তাহার কাছে যাইতেছেন। শ্রীরামক্ষণ মাষ্টারকে বলিতেছেন, 'ছাথো, কোথায় যায়—মারবে না তো।' মাষ্টারও সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন।

গিরীশ আবার ফিরিয়াছেন ও ঠাকুরকে ন্তব করিতেছেন—'ভগবন্, পবিজ্ঞতা আমায় দাও। যাতে কখনও একটুও পাপ-চিন্তা না হয়।' শ্রীরামক্ক্ষ**—তুমি পবিত্র ত আছো। —তোমার যে বিশ্বাস ভক্তি!** ভূমি ত আনন্দে আছ**়** 

গিরীশ— আজ্ঞা, না। মন খারাপ—ভাই খুব মদ খেলুম।

কিয়ৎক্ষণ পরে গিরীশ আবার বলিতেছেন,—ভগবন, আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের সেবা করছি! এমন কি তপস্থা করেছি যে এই সেবার অধিকারী হয়েছি।

ঠাকুর মধ্যান্ডের দেবা করিলেন। অস্থ হওয়াতে অতি সামান্ত একটু আহার করিলেন।

ঠাকুরের—সর্ব্বদাই ভাবাবস্থা—জোর করিয়া শরীরের দিকে মন আনিতেছেন। কিন্তু শরীর রক্ষা করিতে বালকের স্থায় অক্ষম। বালকের স্থায় ভক্তদের বলিতেছেন,—'এখন একটু খেলুম—একটু শোবো। তোমরা একটু বাহিরে গিয়ে বসো।'

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। ভক্তেরা আবার ঘরে বসিয়াছেন।

#### [ গিরীশ ঘোষ—গুরুই ইষ্ট—দ্বিধ ভক্ত ]

গিরীশ—ইঁ্যা গা, শুরু আর ইষ্ট ;—শুরু-রূপটি বেশ লাগে—ভয় হয় না
—কেন গা ? ভাব দেখলে দশ হাত তফাতে যাই। ভয় হয়।

শ্রীরামক্ক শিনি ইট, তিনিই গুরুক্রপ হয়ে আসেন। শব-সাধনের পর যথন ইট দর্শন হয়, গুরুই এসে শিয়াকে বলেন—এ (শিয়া) ঐ (তোর ইট)। এই কথা বলেই ইটরেপেতে লীন হয়ে যান। শিয়া আর গুরুকে দেখতে পায় না। যথন পূর্ণজ্ঞান হয়, তথন কে বা গুরু, কে বা শিয়া। 'সে বড় কঠিন ঠাই। গুরুশিয়ে দেখা নাই।'

একজন ভক্ত-ভক্তর মাথা শিয়ের পা।

ু গিরীশ—( আনন্দে ) হাঁ।

নবংগাপাল—শোনো মানে ! শিয়ের মাণাটা গুরুর জিনিস, আর গুরুর পা শিয়ের জিনিস। গুনলে ? গিরীশ—না, ও মানে নয়। বাপের ঘাড়ে ছেলে কি চড়ে না ? তাই শিয়োর পা।

নবগোপাল—দে তেমনি কচি ছেলে থাকলে ত হয়।

[ পূর্ব্বকথা—শিথভক্ত—ছই থাক ভক্ত—বানরের ছা ও বিল্লির ছা ]

শীরামক্ক ভত্ত আছে। এক পাকের বিলির ছার স্বভাব। সব নির্ভর—মা যা করে। বিলার ছা কেবল মিউ মিউ করে। কোপার যাবে, কি করবে—কিছুই জ্ঞানে না। মা কথন হেঁশালে রাখ্ছে—কথন বা বিছানার উপরে রাধ্ছে। এরপ ভক্ত ঈশ্বরকে আমোজারী (বকলমা) দেয়। আমেজারী দিয়ে নিশ্চিন্ত।

"শিখরা বলেছিল—ঈশর দয়ালু। আমি বলাম, তিনি আমাদের মা বাপ, তিনি আবার দয়ালু কি ? ছেলেদের জন্ম দিয়ে বাপ মা লালন পালন করবে না,—তো কি বামূন পাড়ার লোকেরা এসে করবে ? এ ভক্তদের ঠিক বিশাস
—তিনি আপনার মা, আপনার বাপ।

"আর এক থাক ভক্ত আছে, তাদের বানরের ছার স্বভাব। বানরের ছা নিজে যো সো করে মাকে আঁকড়ে ধরে। এদের একটু কর্তৃত্ব বোধ আছে। আমায় তীর্থ করতে হবে, জপ তপ করতে হবে, বোড়শোপচারে পূজা করতে হবে, তবে আমি ঈশ্বকে ধরতে পারবো,—এদের এই ভাব।

"হ্লনেই ভক্ত ( ভক্তদেব প্রতি )—যত এগোবে, ততই দেখ বে—**তিনিই** সব হয়েছেন—তিনিই সব করছেন। তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট। তিনিই জ্ঞান ভক্তি সব দিক্ষেন।

[ পূর্ব্বকথা—কেশব সেনকে উপদেশ 'এগিয়ে পড়ো' ]

"যত এগোবে, দেখবে, চন্দন কাঠের পরও আছে;—রূপার খনি,— সোণার খনি,—হীরে মাণিক! তাই **এগিয়ে পড়।** 

শ্বার 'এগিয়ে পড়' এ কথাই বা বলি কেমন করে !—সংসারী লোকদের বেশী এগোডে গেলে সংসার টংসার ফকা হয়ে যায়! কেশব সেন উপাসনা কচ্ছিলো,—বলে, হে ঈশ্বর তোমার ভক্তিনদীতে যেন ভূবে যাই'।
সব হয়ে গেলে আমি কেশবকে বল্লাম, ওগো, তুমি ভক্তিতে ভূবে যাবে কি
করে ? ভূবে গেলে, চিকের ভিতর যারা আছে তাদের কি হবে। তবে এক
কর্ম কোরো—মাঝে মাঝে ভূব দিও, আর এক এক বার আড়ায় উঠো।"
(সকলের হাস্থা)।

[ বৈষ্ণবের 'কলকলানি'—'ধারণা করো'—স্ত্যক্থা তপস্থা ]

কাটোয়ার বৈষ্ণব তর্ক করিতেছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন, 'কুমি কলকলানি ছাড়'। ঘি কাঁচা থাকলেই কলকল করে।

"একবার তাঁর আনন্দ পেলে বিচারবৃদ্ধি পালিয়ে যায়। মধু পানের আনন্দ পেলে আর ভনভনানি থাকে না।

"বই পড়ে কতকগুলো কথা বলতে পারলে।ক হবে গ পণ্ডিভেরা কত শ্লোক বলে—'শীর্ণা গোকুলমণ্ডলী।'—এই সব।

শিদি সিদি মুখে বলে কি হবে । কুলকুচো করলেও কিছু হবে না। পোটে চুকুতে হবে ! তবে নেশা হবে । ঈশ্বনকে নির্জ্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়েনা ডাকুলে, এ সব কথা ধারণা হয় না।

ডাক্তার রাথাল ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি ব্যম্ভ হইয়া বলিতেছেন—'এসো গো বসো।' বৈষ্ণবের সৃহিত কথা চলিতে লাগিল।

শ্রীরামক্বঞ্চ নাত্র আর মান্ত্র। যার চৈতক্ত হয়েছে, সেই মান্ত্র। কৈতন্য না হলে রথা মানুষ জন্ম!

[ পূর্ব কথা-কামারপুরুরে ধার্মিক সত্যবাদী দ্বারা সালিসী ]

"আমাদের দেশে পেটমোটা গোঁফওয়ালা অনেক লোক আছে। তবু দশ ক্রোশ দূর থেকে ভাল লোককে পাল্পী করে আনে কেন—ধান্মিক সভ্যবাদী দেখে। তারা বিবাদ মিটাবে। শুধু যারা পণ্ডিত, তাদের আনে না।

"সত্য কথা কলির তপস্থা। 'সত্যকথা, অধীনতা, পরস্থী মাতৃ-সমান'। প্রাক্তর বালকের মত ডাক্তারকে বলিতেছেন—বাবু, আমার এটা ভাল করে দাও।

ডাব্রুনি আমি ভাষ কোর্বো ? শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাজে)—ডাব্রুার নারায়ণ। আমি সব মানি।

[ Reconciliation of Free Will and God's Will; of Liberty and necessity—ঈশ্বরই মাত্ত নারায়ণ ]

"যদি বলো সব নারায়ণ, তবে চুপ করে থাক্লেই হয়; তা আমি মাতত নারায়ণও আমি। প্রথম ভাগ প্রথমথও।

"ওদ্ধ মন আর শুদ্ধ আত্মা একই! শুদ্ধ মনে যা উঠে, সে তাঁরই কথা। তিনিই 'মাহুত নারায়ণ'।

"তাঁর কথা-শুন্বো না কেন ? তিনিই কর্তা। 'আমি' যতক্ষণ রেখেছেন, তাঁর আদেশ শুনে কাজ কর্বো।

ঠাকুরের গলার অস্থ এইবার ডাব্রুলার দেখিবেন। ঠাকুর বলিতেছেন— মহেক্স সরকার জিহব টিপেছিল, যেমন গরুর জিহব কে টিপে।

ঠাকুর আবার বালকের ভায় ডাক্তারের জামায় বারংবার হাত দিয়ে বলিতেছেন,—'বাবু! বাবু! তুমি এইটে ভাল করে দাও!'

Laryngoscope দেখিয়া ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন—বুঝেছি,
এতে ছায়া পড়বে।

নরেক্ত গান গাইলেন। ঠাকুরের অহুথ বলিয়াবেশী গান হইল না।

# 

### শ্রীযুক্ত ডাকার ভগবান্ রুদ্র ও ঠাকুর শ্রীরামক্ষ

ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ্চ মধ্যাহ্নে সেবা করিয়া নিজের আসনে বসিয়া আছেন। ডাব্দার ভগবান্ রুদ্র ও মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। ঘরে রাখাল লাটু প্রভৃতি ভক্তেরাও আছেন।

আজ ব্ধবার, নন্দোৎসব, ১৮ই ভাদ্র, শ্রাবণ অষ্টমী নবমী তিথি, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ খৃষ্টাক। ঠাকুরের অস্থ্রের বিষয় সমস্ত ডাক্তার শুনিলেন। ঠাকুর নীচে মেজেতে আসিয়া ডাক্তারের কাছে বসিয়াছেন।

শ্রীরামক্ষ্ণ-স্থাবো গা, ওবধ সহা হয় না । ধাত আলাদা।

[টাকা স্পর্শন, গিরোবান্ধা, সঞ্চয়—এ সব ঠাকুরের অসম্ভব ]

শ্বাচ্ছা এটা তোমার কি মনে হয় ? টাকা ছুঁলে হাত এঁকে বেঁকে যায়। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় ! আর বদি আমি গিরো (গ্রন্থি) বাঁধি, যতক্ষণ না গিরে। খোলা হয়, ততক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ হয়ে থাকবে !

এই বলিয়া একটা টাকা আনিতে বলিলেন। ডাক্তার দেখিয়া অবাক যে, হাতের উপর টাকা দেওয়াতে হাত বাঁকিয়া গেল; আর নিখাস বন্ধ হয়ে গেল! টাকাটী স্থানাস্তরিত করিবার পর ক্রমে ক্রমে তিনবার দীর্ঘ নিখাস পড়িয়া, তবে হাত পুনর্বার শিথিল হইল।

ডাক্তার মাষ্টারকে বলিতেছেন, Action on the nerves ( স্নায়্র উপর ক্রিয়া )।

[ পূর্বকথা—শস্তু মল্লিকের বাগানে আফিম সঞ্চয়—জন্মভূমি কামারপুকুরে আম পাড়া—সঞ্চয় অসম্ভব ]

ঠাকুর আবার ডাজারকে বলিতেছেন,—"আর একটা অবস্থ। আছে। কিছু সঞ্চয় করবার যো নাই! শস্তু মল্লিকের বাগানে একদিন গিছলাম। তথ্ন বড় পেটের অত্থা। শস্তু বল্লে—একটু একটু আফিম থেও, তা হলে কম পড়বে। আমার কাপড়ের থোঁটে একটু আফিম বেঁখে দিলে। যথন ফিরে আস্ছি, ফটকের কাছে, কে জানে যুরতে লাগলাম— যেন পথ খুঁজে পাছি না। তারপর যথন আফিমটা খুলে ফেলে দিলে, তথন আবার সহজ অবস্থা হয়ে বাগানে ফিরে এলাম।

বিদেশেও আম পেড়ে নিয়ে আসছি—আর চলতে পারলাম না; দাঁড়িয়ে পড়লাম! তারপর সেগুলো একটা ডোবের মতন যায়গায় রাখতে হলো—
তবে আসতে পারলাম! আচহা, ওটা কি?

ডাক্তার—ওর পেছনে আর একটা ( শক্তি ) আছে মনের শক্তি।

মণি—ইনি বলেন এটা ঈশ্বরের শক্তি (Godforce)। আপনি বল্ছেন মনের শক্তি (Willforce)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাক্তারের প্রতি)—আবার এমনি অবস্থা, যদি কেউ বলে, কমে গেছে, ত অমনি অনেকটা কমে যায়। সে দিন বান্ধণী বলে 'আট আনা কমে গেছে'—অমনি নাচতে লাগলুম।

ঠাকুর ডাক্তারের স্বভাব দেখিয়া সৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি ডাক্তারকে বলিতেছেন, "তোমার স্বভাবটী বেশ। জ্ঞানের হুটী লক্ষণ— শাস্ত স্বভাব, আর অভিমান থাকবে না।"

মণি-এর ( ডাক্তারের ) স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে।

শ্রীরামরক ( ডাজ্বারের প্রতি )— আমি বলি, তিন টান হলে ভগবান্কে পাওয়া যায়। মায়ের ছেলের উপর টান, সতীর পতির উপর টান, বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান।

শ্যা হ'ক, আমার বাপু এটা ভাল করো।"

ডাক্তার এইবার অহ্মথের স্থানটা দেখিবেন। গোল বারান্দায় একথানি কেদারাতে ঠাকুর বসিলেন। ঠাকুর প্রথমে ডাক্তার সরকারের কথা বলিতেছন,
—'খালা, যেন গর্ফর জিহন্টিপ্লে!'

ভগবান—তিনি বোধ হয় ইচ্ছা করে ওরুপ করেন নাই। শ্রীরামক্কক্ষ—না, তা নয়, খুব ভাল করে দেখবে বলে টিপেছিল।

### সপ্তবিংশ খণ্ড

শ্রামপুকুর বাটীতে ডাক্তার সরকার, নরেন্দ্র, শশী শরৎ, মাষ্টার, গিরীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

# श्यम भितराकृष

### পূর্ব্বকথা—উন্মাদাবস্থায় কুঠীর পেছনে যেন গায় জ্বলন ! পণ্ডিত পদ্মলোচনের বিশ্বাস ও তাঁহার মৃত্যু

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ শ্রামপুকুর বাটীতে চিকিৎসার্থ ভক্তসঙ্গে বাস করিতেছেন।
আজ কোজাগর পূর্ণিমা, শুক্রবার। ২০শে অক্টোবর ১৮৮৫, বেলা ১০টা।
ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

মাষ্টার তাঁহার পায়ে মোজা পরাইয়া দিতেছেন।

শ্রীরামক্ঞ—( সহাত্তে ) Comforterটা কেটে পায় পরলে হয় না ? বেশ গরম।

গতকল্য বৃহস্পতিবার রাত্রে ডাক্তার সরকারের সহিত অনেক কথা হইরা গিয়াছে। শ্রীশ্রীকথামৃত প্রথম ভাগে এ সব কথা প্রকাশিত হইয়াছে। ঠাকুর সে সকল কথা উল্লেখ করিয়া মাষ্টারকে হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন—'কাল কেমন ভূঁত তুতুঁ বল্লুম!'

ঠাকুর কাল বলিয়াছিলেন,—জীবেরা ত্রিতাপে জ্বলছে, তবু বলে বেশ আছি। বেকা কাঁটা দিয়ে হাত কেটে যাজে। দরদর করে রক্ত পড়ছে—তবু বলে 'আমার হাতে কিছু হয় নাই'। জ্ঞানাগ্নি দিয়ে এই কাঁটা তো পোড়াতে হবে।

ছোট নরেন ঐ কথা স্থরণ করিয়া বলিতেছেন—'কালকের বাঁকা কাঁটার কথাটাবেশ! জ্ঞানাগ্নিতে জ্ঞালিয়ে দেওয়া।' শ্রীরামক্বফ--আমার সাক্ষাৎ ঐ সব অবস্থা হে।তো

\*কুঠির পেছন দিয়ে যেতে যেতে—গায়ে যেন হোমাগ্নি জ্বলে গেল!

"প্রালোচন বলেছিল,—'তোমার অবস্থা সভা করে লোকদের বলবো।' তার পর কিন্তু তার মৃত্যু হলো।"

বেলা এগারটার সময় ঠাকুরের সংবাদ লইয়া ডাক্তার সরকারের বাটিতে মণি আসিয়াছেন।

ডাক্তার ঠাকুরের সংবাদ লইয়া তাঁহারই বিষয় কথাবার্ত্তা কহিতেছেন— তাঁহার কথা শুনিতে ঔংস্কুক্য প্রকাশ করিতেছেন।

ডাব্রুণার (সহাত্তে)—আমি কাল কেমন বল্লাম, 'ডুঁহ ডুঁহ' বলতে গেলে তেমনি ধুমুরির হাতে পড়তে হয়!

মণি—আজ্ঞা হাঁ, তেমন গুরুর হাতে না পড়লে অহঙ্কার যায় না।

কাল ভক্তির কথা কেমন বল্লেন !— ভক্তি মেয়ে মাছ্য, অন্তঃপুর পর্যান্ত যেতে পারে।

ভাক্তার—হাঁ, ওটা বেশ কথা ; কিন্তু তা বলে জ্ঞান তো আর ছেড়ে দেওয়া যায় না।

মণি — পরমহংসদেব তা ত বলেন না। তিনি জ্ঞান ভক্তি হুইই লন—
নিরাকার, সাকার। তিনি বলেন, ভক্তি হিমে জলের খানিকটা বরফ হলো
আবার জ্ঞানস্থ্য উদয় হলে বরফ গলে গেল। অর্থাৎ ভক্তিযোগে সাকার,
জ্ঞান যোগে নিরাকার।

"আর দেখেছেন ঈশ্বরকে এত কাছে দেখছেন যে তাঁর সঙ্গে সর্বান কথা কচ্ছেন। ছোট ছেলেটীর মত বলছেন,—"মা, বড় শাগছে!'

"আর কি Observation ( দর্শন )! Museum-এ, ( যাত্ব্যরে ) fossil ( জ্ঞানোয়ার পাণর ) হয়ে গেছে দেখেছিলেন। অমনি সাধুসঙ্গের উপমা হয়ে গেল! পাণরের কাছে থেকে থেকে পাণর হয়ে গেছে, তেমনি সাধুর কাছে থাকতে পাকতে সাধু হয়ে যায়।

ভাক্তার—ঈশানবারু কাল অবতার অবতার করছিলেন। অবতার আবার কি !—মাম্বকে ঈশ্বর বলা! মণি—ওঁদের যা যা বিশ্বাস, তা আর interfere ( তাতে হস্তক্ষেপ ) করে কি হবে ?

ডাক্তার--ইা, কাজ কি।

মণি—আর ও কথাটাতে কেমন হাসিয়েছেন !—'একজন দেখে গেল, একটা বাড়ী পড়ে গেছে কিছু খপরের কাগজে ওটা লিখা নাই। অতএব ও বিশাস করা যাবে না।'

ভাক্তার চুপ করিয়া আছেন—কেন না ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'ভোমার Science-এ অবভারের কথা নাই, অতএব অবভার নাই!

বেলা দ্বিপ্রহর হইল। ভাক্তার মণিকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। অস্থায় রোগী দেখিয়া অবশেষে ঠাকুর শ্রীরামক্ষণকে দেখিতে যাইবেন।

ভাক্তার সেদিন গিরীশের নিমন্ত্রণে 'বৃদ্ধলীলা' অভিনয় দেখিতে গিয়া-ছিলেন। তিনি গাড়ীতে বসিয়া মণিকে বলিতেছেন,—'বৃদ্ধকে দয়ার অবতার বল্লে ভাল হতো;—বিষ্ণুর অবতার কেন বলে ?'

ডাক্তার মণিকে হেছ্য়ার চৌমাপায় নামাইয়া দিলেন ?

## দিতীয় পরিচেছদ

### ঠাকুরের পরমহংস অবস্থা—চতুর্দিকে আনন্দের কোয়াসা দর্শন—ভগবতীর রূপ দর্শন— যেন বলছেন, 'লাগ ভেল্কী'

বেলা ৩টা। ঠাকুরের কাছে ২।১টা ভব্ক বসিয়া আছেন। তিনি 'ডাক্তার কথন আসিবে' আর 'কটা বেব্লেছে' বালকের ন্যায় অধৈর্য্য হইয়া বার বার ব্রিজ্ঞাসা করিতেছেন। ডাক্তার আজ সন্ধ্যার পর আসিবেন।

হঠাৎ ঠাকুরের বালকের ছায় অবস্থা হইয়াছে। বালিস কোলে করিয়া বেন বাৎসল্যরসে আপ্লুত হইয়া ছেলেকে হুধ থাওয়াইতেছেন! ভাবাবিষ্ট! বালকের ছায় হাসিতেছেন—আর এক রকম করিয়া কাপড় পরিতেছেন! মণি প্রস্তৃতি অবাক হইয়া দেখিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভাব উপশম হইল। ঠাকুরের থাবার সময় হইয়াছে, তিনি একটু স্থান্ধ থাইলেন।

মণির কাছে নিভূতে অতিগুহু কথা বলিতেছেন।

শীরামকৃষ্ণ ( মণির প্রতি, একাস্তে )—এতক্ষণ ভাবাবস্থায় কি দেখছিলাম জান ?—"ভিন চার ক্রোশ ব্যাপী সিওড়ে যাবার রাজ্ঞার মাঠ। সেই মাঠে আমি একাকী !—সেই যে পনর যোল বছরের ছোকরার মত পরমহংস বটতলায় দেখেছিলাম, আবার ঠিক সেই রূপ দেখলাম !

"চতুর্দ্দিকে আনন্দের কোয়াসা!—তারই ভিতর থেকে ১৩।১৪ বছরের একটি ছেলে উঠ্লো, মুখটি দেখা যাচছে! পূর্ণর রূপ। ছই জনেই দিগম্ব! তারপর আনন্দে মাঠে ছই জনে দৌড়াদৌড়ি আর থেলা!

শোড়াদৌড়ি করে পূর্ণর জ্বলভৃষ্ণা পেলে। সে একটা পাত্রে করে জ্বল থেলে। জ্বল থেয়ে আমায় দিতে আসে। আমি বল্লাম, 'ভাই, তোর এঁঠো থেতে পারব না'। তথ্ন সে হাস্তে হাস্তে গিয়ে য়াসটি ধুয়ে আর এক মাস জ্বল এনে দিলে।

[ 'ভয়ন্করা কালকামিনী'—দেখাচ্চেন, সব ভেলকী ]

ঠাকুর আবার সামধিস্থ। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার মণির স্থিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আবার অবস্থা বদলাছে !—প্রসাদ থাওয়া উঠে গেল !—সত্য মিধ্যা এক হয়ে যাছে ! আবার কি দেবছিলাম জান ? — ঈশ্বীয় রূপ ! ভগবতী মূর্ত্তি—পেটের ভিতর ছেলে—তাকে বার করে আবার গিলে কেলছে। ভিতরে যতটা যাছে, ততটা শৃষ্য হয়ে! আমায় দেখাছে যে, সব শৃন্য !

"যেন বলছে,—লাগ্! লাগ্! লাগ্ভেফি! লাগ্! মণি ঠাকুরের কথা ভাবিতেছেন। 'বাজিকরই সত্য আর সব মিখ্যা'।

#### [ সিদ্ধাই ভাল নয়—নীচু ঘরের সিদ্ধাই ]

শ্রীরামরুঞ---আছো তথন পূর্ণকে আকর্ষণ কলাম, ত হোলো না কেন ? এইতে একটু বিখাস কমে যাছে !

মণি—ও সব ত **সিদ্ধাই**।

শ্রীরামরক্ষ-ঘোর সিদ্ধাই।

মণি— সেই অধর সেনের বাড়ী থেকে গাড়ী করে আপনার সঙ্গে আমরা দক্ষিণেখরে আসহিলাম—বোতল ভেঙ্গে গেল। একজন বল্লেন যে, এতে কি হানি হবে, আপনি একবার দেখুন। আপনি বল্লেন, দায় পড়েছে, দেখবার জ্ঞা—ও সব ত সিদ্ধাই।

শ্রীরামরুঞ্জ — ঐ রণম হরির লুটের ছেলে।—রোগ ভাল করা—এ সব দিদ্ধাই। যারা অভি নীচু ঘর, তারাই ঈশ্বরকে ভাকে রোগ ভালর জন্য।

### তৃতীয় পরিচেত্দ

#### পূর্ণজ্ঞান—দেহ ও আত্মা আলাদা— প্রামুখকথিত চরিতামৃত

সন্ধ্যা হইল। শ্রীরামক্বঞ্চ শ্যায় বসিন্না মার চিস্তা ও নাম করিতেছেন। ভজেরা অনেকে তাঁহার কাছে নিঃশব্দে বসিয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভাক্তার সরকার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে লাটু, শন্মী, শরৎ, ছোট নরেন, পণ্ট্, ভূপতি, গিরীশ প্রভৃতি অনেক ভক্তের। আসিয়াছেন। গান গাহিবেন।

ভূজিনর ( জ্রীরামক্ষের প্রতি )—কাল রাত তিন্টার সময় আমি তোমার জন্ম বড় ভেবেছিলুম। বৃষ্টি হ'ল ভাবলুম দোর টোর খুলে রেখেছে—না কি করেছে, কে জানে! শ্রীরামক্রণ্ণ ডাক্তারের ক্ষেহ দেখিয়া প্রাসন্ন হইয়াছেন। স্থার বলিতে-ছেন, 'বল কি গো।'

"যতক্ষণ দেহটা আছে ততক্ষণ যত্ন করতে হয়।

"কিছ দেখছি যে, এটা আলাদা। কামিনীকাঞ্চনের উপর ভালবাসা যদি একেবারে চলে যায়, ভাহলে ঠিক বুঝতে পারা যায় যে, দেহ আলাদা আর আলা আলাদা। নারকেলের জল সব শুকিয়ে গেলে মালা আলাদা, শাঁস আলাদা হয়ে যায়। তথন নারকেল টের পাওয়া যায়—চপর তপর করছে। যেমন খাপ্ আর ভরবার—খাপ্ আলাদা, ভরবার আলাদা।

তাই দেহের অস্তথের জন্ম তাঁকে বেশী বলতে পারি না।"

গিরীশ—পণ্ডিত শশধর বলেছিলেন, 'আপনি সমাধি অবস্থায় দেহের উপর মনটা আন্বেন,—তা হলে অহ্প সেরে যাবে।' ইনি ভাবে দেপলেন যে শরীরটা যেন ধ্যাড় ধ্যাড় করছে।

[ পূর্ব্বকথা—Museum দর্শন ও পীড়ার সময় প্রার্থনা ]

শ্রীরামক্ত্য-অনেক দিন হলো,—আমার তথন খুব ব্যামো। কালীঘরে ব'লে আছি,—মার কাছে প্রার্থনা করতে ইক্তা হলো! কিন্তু ঠিক আপনি বলতে পালাম না। বলুম—মা, হুদে বলে তোমার কাছে ব্যামোর কথা বলতে পালাম না—বলতে বলতে অমনি দপ্করে মনে এলো স্থলাইট্ (Asiatic Society's Museum) সেথানকার তারে বাঁধা মাহ্যের হাড়ের দেহ (skeleton)। অমনি বলুম,—'মা, তোমার নাম গুণ করে বেড়াব—দেহটা একটু তার দিয়ে এটে দাও, সেথানকার মত!' সিদ্ধাই চাইবার জো নাই!

"প্রথম প্রথম হৃদে বলেছিল,—হৃদের অণডার (under) ছিলাম কি না— 'মা'র কাছে একটু ক্ষমতা চেও'। কালীঘরে ক্ষমতা চাইতে গিয়ে দেখ্লাম আশ পর্রাশ বছরের রাঁড়—কাপড় ভূলে ভড় ভড় করে হাগছে। তথন হৃদের উপর রাগ হলো,—কেন সে সিহাই চাইতে শিধিয়ে দিলে। [ শ্রীষ্ক্ত রামভারণের গান—ঠাকুরের ভাবাবস্থা ]

এইবার রামতারণের গান হইতেছে—

আমার এই সাধের বীণে, যত্নে গাঁপা তারের হার। যে যত্ন জানে, বাজায় বীণে, উঠে ত্বধা অনিবার ॥ তানে মানে বাঁধলে ডুরী, শত ধারে বয় মাধুরী। বাজে না আল্গা তারে, টানে ছিঁডে কোমল তার॥

ভাক্তার ( গিরীশের প্রতি )—গান এ সব কি original ( নৃতন ) 📍

পিরীশ—না Edwin Arnold এর thought. ( অর্ণল্ভ সাহেবের ভাব লয়ে গান)।

রামতারণ প্রথমে বুদ্ধচরিত হইতে গান গাইতেছেন—
জুড়াইতে চাই কোথায় স্কুড়াই, কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই,
ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি, কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।

কর হে চেতন কে আছ চেতন, কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্থপন, কে আছ চেতন খুমাইও না আর, দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার, কর তমো নাশ, হও হে প্রকাশ, তোমা বিনে আর নাহিক উপায়, তব পদে তাই স্বরণ চাই !

এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। বান-কোঁ কোঁ কেঁ। বছরে ঝড়।

[ স্থ্যের অন্তর্গামী দেবতা দর্শন ]

এই গানটি সমাপ্ত হইলে ঠাকুর বলিতেছেন,—"এ কি কর্লে !—পায়েসের শর নিম ঝোল !—

"যাই গাইলে—'কর তমোনাশ,' অমনি দেখলাম স্থ্য !— উদয় হবা মাত্র তারিদিকের অন্ধকার তুচে গেল। আর সেই স্থেয়ের পায়ে গব শরণাগত হয়ে পড়ছে!" রামতারণ আবার গাহিতেছেন—( শ্রীক্ণামৃত, ভৃতীয় ভাগ )।

- (১)—দীনতারিণী দ্বিতবারিণী, সন্তবজ্ঞাতম: ত্রিঞ্চণধাঙ্কিনী, স্থজন পালন নিধনকারিণী, সগুণা নির্দ্ধণা সর্ব্যক্তপিণী!
- (২)—ধরম করম সকলি গেল, ভামাপ্জা ব্ঝি হলো না!
  মন নিবারিতে নারি কোন মতে, ছি, ছি, কি জালা বল না।
  এই গান ভানিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইলেন।
  'রাঙা জবা কে দিলো ভোর পারে মুঠো মুঠো।

## **ठ**ष्थं शिवराष्ट्रम

#### ছোট নরেন প্রভৃতির ভাবাবস্থা— সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের কর্তব্য

সান সমাপ্ত হইল। ভক্তেরা অনেকে ভাবাবিষ্ট। নিশুদ্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। ছোট নবেন ধ্যানে মগ্ন। কাঠের জায় বসিয়া আছেন।

শ্রীরামক্ক (ছোট নরেনকে দেখাইয়া, ডাফোরকে)—এ অতি তক।
বিষয় বৃদ্ধির লেশ এতে লাগে নাই।

ভাক্তার ছোট নরেনকে দেখিতেছেন। এথনও ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই।
মনোমোহন (ভাক্তারের প্রতি, সহাস্তে)—আপনার ছেলের কথায়
বলেন,—'ছেলেকে যদি পাই, বাপ কে চাই না।'

ডাব্রুন অই তো!—তাইতো বলি, তোমরা ছেলে নিয়েই ভোলো! অর্থাৎ ঈশ্বরকে ছেড়ে অবতার বা ভক্তকে নিয়ে ভোলো)।

শ্রীরামক্কণ (সহাত্তে)—বাপকে চাইনা—ত বলছি না।
ভাজনার—তা বুঝেছি!—এ রকম ছ্'একটা না বল্লে হবে কেন ছ
শ্রীরামকক্ষ-ভিনার হেলেটি বেশ সংলা। শস্তু রালা মুখ করে বলেছিল

— সরল ভাবে ভাক্লে তিনি ভন্বেনই ভন্বেন। ছোকরাদের অত

ভালবাসি কেন, জান ? ওরা খাঁটি ছ্ধ, একটু ফ্টিয়ে নিলেই হয়—ঠাকুর সেবায় চলে।

"জোলো হুধ্ অনেক জাল দিতে হয়—অনেক কাঠ পুড়ে যায়!

হোকরারা বেন নৃতন হাঁড়ি—পাত্র ভাল—হধ নিশ্চিন্ত হয়ে রাথা যায়।
ভালের জ্ঞানোপদেশ দিলে শীঘ্র চৈতক্ত হয়। বিষয়ী লোকদের শীঘ্র হয় না।
দই পাতা হাঁড়িতে হধ রাথতে ভয় হয় পাছে নই হয়!

তোমার ছেলের ভিতব বিষয়বুদ্ধি—কামিনীকাঞ্চন—ঢোকে নাই।"
ভাক্তার—বাপের থাচেন, তাই !—

নিজের ক'রতে হ'লে দেখভুম, বিষয় বুদ্ধি ঢোকে কি না।"

[ সম্মাসী ও নারীত্যাগ—সম্মাসী ও কাঞ্চনত্যাগ ]

শ্রীরামক্ষণ—তা বটে, তা বটে। তবে কি জানো, তিনি বিষয় বৃদ্ধি পেকে অনেক দ্ব, তা না হলে হাতের ভিতর। (ডাক্তাব সরকার ও ডাক্তার দোকড়ীর প্রতি) কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ আপনাদের পক্ষে নয়। আপনারা মনে ত্যাগ করবে। গোস্বামীদের তাই বল্লাম—তোমরা ত্যাগের কথা কেন বল্ছো ?—
ত্যাগ করলে তোমাদের চল্বে না—খ্যামস্থলরের সেবা রয়েছে।

শিল্পাসীর পক্ষে ত্যাগ! তারা স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যান্ত দেখবে না।
মেয়ে মাত্রুষ তাদের পক্ষে বিষবৎ। অন্ততঃ দশ হাত অন্তরে, একাল্প পক্ষে
একহাত অন্তরে থাকবে। হাজার ভক্ত স্ত্রীলোক হলেও তাদের সঙ্গে বেশী
আলাপ করবে না।

"এমন কি সন্ন্যাসীর এক্লপ স্থানে থাকা উচিত, যেথানে স্ত্রীলোকের মুখ দেখা যায় না,—বা অনেক কাল পরে দেখা যায়।

শ্টাকাও সর্যাসীর পক্ষে বিষ। টাকা কাছে থাকলেই ভাবনা, অহকার, দেহের স্থাথের চেষ্টা, ক্রোধ,—এই সব এসে পড়ে। রজোগুণ বৃদ্ধি করে। আবার রজোগুণ থাকলেই তমোগুণ। তাই সর্যাসী কাঞ্চন স্পর্শ করে না। ' কামিনীকাঞ্চন ঈশারকে ভূলিয়ে দেয়। [ ভাক্তারকে উপদেশ—টাকার ঠিক ব্যবহার—গৃহত্ত্বের পক্ষে স্বদারা ]

তোমরা জানবে যে, টাকাতে ডাল ভাত হয়, পরবার কাপড়;—থাক্বার একটি স্থান হয়, ঠাকুরের সেবা,—সাধু ভক্তের সেবা হয়।

"জমাবার চেষ্টা মিথ্যা। অনেক কণ্ঠে মৌমাছি চাক তৈরার করে—আর একজন এগে ভেজে নিয়ে যায়।"

**ए। छ**ात्र- खगाटकन कात खन्न १--- ना, এक हो। तर एए लात खन्न १

শ্রীরামকৃষ্ণ—বদ ছেলে !—পরিবারটা হয়তো নষ্ট—উপপতি করে !— তোমারই ঘড়ি, তোমারই চেন তাকে দেবে !

"তোমাদের পক্ষে স্ত্রীলোক একেবারে ত্যাপ নয়। স্ব-দারায় গমন দোষের নয়। ভবে ছেলে পুলে হয়ে গেলে, ভাই ভগ্নীর মত থাকতে হয়।

ঁকামিনীকাঞ্চনে আগজ্ঞি পাকলেই বিভার অহঙ্কার, টাকার অহঙ্কার, উচ্চপদের অহঙ্কার—এই সব হয়।"

## পঞ্ম পরিচেছ্দ

#### ডাক্তার সরকারকে উপদেশ—অহকার ভাল নয়

[ রিজার আমি ভাল—তবে লোকশিকা ( lecture ) হয় ]

শ্রীরামকৃষ্ণ— অহয়ার না গেলে জ্ঞান লাভ করা যায় না। উঁচু চিপিতে জল
জ্বেম না। থাল জমিতে যে চার্দিকের জল হড় হড় করে আসে।

ভাক্তার—কিন্ত থাল জমিতে যে চারদিকের জল আসে, তার ভিতর ভাল জলও আছে, থারাপ জলও আছে,—ঘোলা জল, হেগো জল,—এ সবও আছে। পাহাড়ের উপরও থাল জমি আছে। নৈনিতাল, মান্সসরোবর— যেথানে কেবল আকাশের শুদ্ধ জল।

ব্রীরামকৃষ্ণ—কেবল আকাশের জ্বল,—বেশ। ডাক্তার—আর উঁচু জান্নগায় জ্বল চারদিকে দিতে পার্বে। শ্রীরামক্ষ (সহাত্তে)—একজন সিদ্ধমন্ত্র পেরেছিল। বিস পাহাড়ের উপর দ্বাড়িয়ে চিৎকার করে বলে দিলে—তোমরা এই মন্ত্র জপে ঈশ্বরকে লাভ করবে।

ডাক্তার—ই।।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে একটি কথা আছে, যথন ঈশ্বরের জন্ম প্রাণ ব্যাকুল হয়, ভাল জল—হেগো জল—এ সব হিসাব থাকে না। তাঁকে জানবার জন্ম কথন ভাল লোকের কাছেও যায়। কিন্তু তাঁর ক্রপা হলে ময়লা জলে কিছু হানি করে না। যথন তিনি জ্ঞান দেন, কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, সব জানিয়ে দেন।

শাহাড়ের উপর খাল জমি থাকতে পারে, কিন্তু বজ্জাৎ-আমি-রূপ পাহাড়ে থাকে না ! বিছার আমি, ভক্তের আমি,যদি হয়—তবেই আকাশের শুদ্ধ জল

<sup>\*</sup>উঁচু জারগার জল চারিদিকে দিতে পারা যায় বটে। সে বিভার-আমি-দ্ধাপ পাহার থেকে হতে পারে।

"তাঁর আদেশ না হলে লোকশিক্ষা হয় না। শহরাচার্য্য জ্ঞানের পর 'বিষ্ণার আমি' রেখেছিলেন—লোকশিক্ষার জ্বন্ত। তাঁকে লাভ না করে লেকচার (lecture) ! তা'তে লোকের কি উপকার হবে ?

[ পূর্ব্বকথ:--সমাধ্যায়ীর লেকচার--নন্দনবাগান সমাজ দর্শন ]

"নন্দনবাগান ব্রাক্ষসমাজে গিছলাম। তাদের উপাসনার পর বেদীতে বসে লেকচার দিলে।—লিথে এনেছে।—পড়বার সময় আবার চারিদিকে চায়।— ধ্যান কর্চ্ছে, তা এক একবার আবার চায়!

শ্যে ঈশ্বর দর্শন করে নাই, তার উপদেশ ঠিক ঠিক হয় না। একটা কথা যদি ঠিক হোলো, তো আর একটা গোলমেলে হয়ে যায়।

শ্রমাধ্যায়ী লেকচার দিলে। বলে,—ঈশ্বর বাক্য মনের অতীত—তাঁতে কোন রস নাই—তোমরা প্রেমভক্তিরূপ রস দিয়ে তাঁর ভন্ধনা কর। ছাথো বিনি রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, তাঁকে এইরূপ বল্ছে। এ লেকচারে কি হবে? এতে কি লোকশিকা হয়? "একজন বলেছিল—আমার মামার বাড়ীতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে। গোয়ালে আবার ঘোড়া! (সকলের হাস্ত)। তাতে বুঝতে হবে ঘোড়া নাই।"

ডাব্রুবার ( সহাত্তে )--গরুও নাই। ( সকলের হাত্ত )।

ভক্তদের মধ্যে যাহারা ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, সকলে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। ভক্তদের দেখিয়া ডাক্তার আনন্দ করিতেছেন।

মাষ্টারকে জিজ্ঞানা করিতেছেন, ইনি কে, ইনি কে।' পপ্ট, ছোট নরেন ভূপতি, শরৎ, শনী প্রভৃতি ছোকরা ভক্তদিগকে মাষ্টার এক একটি করিয়া দেখাইয়া ডাক্তারের কাছে পরিচয় দিতেছেন।

শ্রীযুক্ত শনী \* সম্বন্ধে মাষ্টার বলি:তছেন—'ইনি বি, এ ( B. A. ) পরীক্ষা দিবেন।—ডাক্তার একটু অন্তয়নস্ক হইয়াছিলেন।

শ্রীরামক্রঞ ( ডাক্টারের প্রতি )—ছাখে! গো । ইনি কি বলছেন।

ডাব্রুণার শশীর পরিচয় শুনলেন।

শ্রীরামক্রফ (মাষ্টারকে দেখাইয়া, ডাক্তারের প্রতি)—ইনি সব ইন্ধলের ছেলেদের উপদেশ দেন।

ডাক্সার-তা শুনেছি।

শ্রীরামক্ষ্ণ—কি আশ্চর্য্য, আমি মুর্থ !—তবু লেখাপড়া ওয়ালারা এখানে আবে, এ কি আশ্চর্য্য ! এতে ত বলতে হবে ঈশ্বরের খেলা !

আজ কোজাগর পূর্ণিমা। রাত প্রায় নয়টা হইবে। ডাজার ছয়টা হইতে বিদিয়া আছেন ও এই সকল ব্যাপার দেখিতেছেন।

গিরীশ ( ডাক্টারের প্রতি )—আচ্ছা, মশায় এ রকম কি আপনার হয় ?— এখানে আসবো না আসবো না ক্রছি,—যেন কে টেনে আনে—আমার নাকি হয়েছে, তাই বলছি।

ডাক্তার—তা এমন বোধ হয় না! তবে heart-এর (স্থপন্নের) কথা heartই (স্থপন্ই) জানে। (শ্রীরামক্তফের প্রতি) আর এ সব বলাও কিছু নয়।

<sup>\*</sup> मनी ১৮४8 थु: श्रीदामकुक्टक अथम पर्नन करदन ।

### অফবিংশ খণ্ড

শ্রামপুকুর বাটীতে নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

# প্রথম পরিচেছ্দ

## ডাতার সরকার ও সর্বধর্ম পরীক্ষা (Comparative Religion)

ঠাকুর শ্রীরামক্বন্ধ নরেন্দ্র, মহিমাচরণ, মাষ্টার, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে শ্রামপুকুর বাটীতে দিতল ঘরে বসিয়া আছেন। বেলা প্রায় একটা। ২৪শে অক্টোবর, ১৮৮৫; ৯ই কার্ত্তিক।

শ্রীরামক্বফ-তোমার এ ( হোমিওপ্যাধিক) চিকিৎসা বেশ।

ভাক্তার—এতে রোগীর অবস্থা বইয়ের সঙ্গে মেলাতে হয়। যেমন ইংরাজী বাজনা,— দেখে পড়া আর গাওয়া।

"গিরীশ ঘোষ কই १---পাক পাক কাল জেগেছে।

শ্রীরামক্বঞ-আচ্ছা, দিন্ধির নেশার মত ভাবাবস্থায় হয়, ওটা কি ?

ডাক্তার (মাষ্টারকে)—Nervous centres,—action বন্ধ হয়, তাই অসাড়—এদিকে পা টলে, যত energies brain এর দিকে যায়। এই nervous system নিয়ে Life। ঘাড়ের কাছে আছে—Medulla Oblongata; তার হানি হলে Life extinct হতে পারে।

শ্রীযুক্ত মহিমা চক্রবর্ত্তি শ্বয়মা নাড়ীর ভিতরে কুলকুগুলিনী শক্তির কথা বলিতেছেন—Spinal Cord এর ভিতর স্বয়মা নাড়ী স্ক্লভাবে আছে—কেউ দেখতে পায় না। মহাদেবের বাক্য।

ডাক্তার—মহাদেব man in the maturity কৈ examine করেছে। Eufopeanরা Embryo থেকে maturity পর্যন্ত সমস্ত stage দেখেছে। Comparative History সব জানা ভাল। সাঁওতালদের history পড়ে শ্রামপুকুর বাটীতে নরেজ, মহিমা, ডাজ্ঞার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৩৪৫ স্থানা গেছে যে, কালী একজন সাঁওতালী মাগী ছিল—খুব লড়াই করেছিল। (সকলের হাস্ত)।

তোমরা হেসো না। আবার Coparative anatomyতে কত উপকার হয়েছে, শোনো। প্রথমে pancreatic juice ও bile এর (পিত্তের) actionএর (ক্রিয়ার) তফাৎ বোঝা যাচ্ছিল না। তার পর Claude Bernard ঘরগোশের stomach, liver, প্রভৃতি examine করে দেখালে যে, bile এর action আর ঐ juiceএর action আলাদা।

তা হলেই দাঁড়ালো যে, lower animalদের আমাদের দেখা উচিত—
তথু মাত্মৰকে দেখুলে হবে না।

"সেইরূপ Comparative Religionতে বিশেষ উপকার।

ত্র বি ইনি (পরমহংসদেব) যা বলেন, তা অত অন্তরে লাগে কেন ? এর সব ধর্ম দেখা আছে—হিল্, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, বৈষ্ণব,—এ সব ইনি নিজে করে দেখেছেন। মধুকর নানা ফুলে বসে মধু সঞ্চয় করলে তবেই চাকটি বেশ হয়।

শাষ্টার (ভাক্তারকে )—ইনি (মহিমা) খুব Science পড়েছেন।
ভাক্তার (সহাস্থে)—কি, Maxmuller's Science of Religion?
মহিমা (শ্রীরামক্কফের প্রতি)—আপনার অন্তথ্য, ডাক্তারেরা আর কি
করবে? যথন শুনুলাম যে আপনার অন্তথ্য করেছে, তথন ভাবলাম যে

ডাব্রুর অহঙ্কার বাড়াচ্চেন।

শ্রীরামক্ক ন্ইনি থুব ভাল ডাক্তার আর খুব বিছা।
মহিমাচরণ—আজ্ঞা হাঁ, উনি জাহাজ, আর আমরা সব ডিলি।
ডাক্তার বিনীত হইয়া হাত জোড় করিতেছেন।
মহিমা—তবে ওখানে (ঠাকুর শ্রীরামক্কের কাছে) সবাই সমান।
ঠাকুর নরেক্সকে গান গাহিতে বলিতেছেন।
নরেক্স গাইতেছেন—

- ( > )—ভোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
- ( ২ )--- অহকারে মত্ত সদা, অপার বাসনা।

- (৩)—চমৎকার অপার, জ্বগৎ রচনা তোমার ! শোভার আগার বিশ্ব সংসার।
- ( 8 )—মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিত:।
  তোমারি রচিত ছল মহান্ বিশ্বের গীত।
  মর্জ্যের মৃত্তিকা হয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে,
  আমিও হয়ারে তব, হয়েছি হে উপনীত।
  কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
  তোমারে শোনাব গীতি এসেছি তাহারি লাগি।
  গায় যথা রবি শশী, সেই সভা মাঝে বসি,
  একাস্তে গাইতে চাহে এই ভক্তের চিত।
- ( ৫ )—ওহে রাজরাজেখন, দেখা দাও!
  করুণা-ভিথারী আমি করুণা কটাক্ষে চাও॥
  চরণে উৎসর্গ দান করিতেছি এই প্রাণ,
  সংসার-অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও॥
  কলুষ-কলঙ্কে তাহে আব্রিত এ হৃদয়;
  মোহে মুগ্ধ মৃতপ্রায়, হয়ে আছি দয়াময়,
  মৃতসঞ্জীবনী মত্তে শোধন করিয়ে লও॥
- (৬) হরি রস মদির। পিয়ে মন মানস মাতো রে! লুটায়ে অবনীতল হরি হরি বলি কাঁদো রে॥

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর **যো কুচ হায় সো তু হি হায় ?** ডাক্তার—আহা!

গান সমাপ্ত হইল। ডাক্তার মুগ্ধ প্রায় হইয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার অতি ভক্তিভাবে হাত জোড় করিয়া ঠাকুরকে বলিতেছেন, তবে 'আজ যাই,—আবার কাল আসবো।'

শ্রীরামক্বঞ-একটু থাকো না! গিরীশ ঘোষকে থপর দিয়েছে।
(মহিমাকে দেখাইয়া)ইনি বিদান হরিনামে নাচেন, অহলার নাই।

শ্রামপুক্র বাটীতে নরেন্দ্র, মহিমা, ডাজ্ঞার সরকার প্রভৃতি ভক্তসলে ৩৪৭ কোলগরে চলে গিছলেন—আমরা গিছলাম বলে; আবার স্বাধীন, ধনবান, কারু চাকরী করতে হয় না! (নরেন্দ্রকে দেখাইয়া) এ কেমন ?

ডাক্তার—বুব ভাল।

শীরামক্লফ---আর ইনি---

ডাক্তার--আহা, খুব।

মহিমাচরণ—হিন্দুদের দর্শন না পড়লে দর্শন পড়াই হয় না। সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ইউরোপ জানে না—বুঝতেও পারে না।

শ্রীরামক্বন্ধ ( সহাজ্যে )—কি তিন পথ ভূমি বলো !

মহিমা—সৎপথ—জ্ঞানের পথ। চিৎপথ, যোগের। কর্মাযোগ। ভাই চার আশ্রমের ক্রিয়া, কি কি কর্ত্তব্য, এর ভিতর আসছে। আনন্দ পথ—ভক্তি-প্রেমের পথ।—আপনাতে তিন প্রেরই ব্যাপার—আপনি ভিন প্রেরই খপর বাতলে দেন। (ঠাকুর হাসিতেছেন)।

মহিমা—আমি তার কি বলবো ? জনক বক্তা, শুকদের শ্রোতা ! ডাক্তার বিদায় গ্রহণ করিলেন।

[ সন্ধ্যার পর স্মাধিত্ব—নিভাগোপাল ও নরেল্র—'জপাৎ সিদ্ধি']

সন্ধ্যার পর চাঁদ উঠিয়াছে। আজ কোজাগর পূর্ণিমার পরদিন, শনিবার ৯ই কার্ত্তিক। ঠাকুর সমাধিস্থ। দাঁড়াইয়া আছেন। নিত্যগোপালও ভাঁহার কাছে ভক্তিভাবে দাঁড়াইয়া আছেন।

ঠাকুর উপবিষ্ট হইয়াছেন—নিত্যগোপাণ পদসেবা করিতেছেন। দেবেন্দ্র কালীপদ প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত কাছে বসিয়া আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (দেবেক প্রভৃতির প্রতি)—এমনি মনে উঠেছে, নিত্য-গোপালের এ অবস্থাগুলো এখন যাবে,—ওর সব মন কুড়িয়ে আমাতেই আস্বে—যিনি এর ভিতর আছেন, ডাঁতে।

"নরেক্সকে দেখছো না ?—সব মনটা ওর আমারই উপর আস্ছে!"

ভক্তেরা অনেকে বিদায় সইতেছেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন। একজন ভক্তকে জপের কথা বলিতেছেন—"জপ করা কিনা নির্জ্জনে নিঃশব্দে তাঁর নাম করা। একমনে নাম করতে করতে—জপ করতে করতে—তাঁর রূপ দর্শন হয়—তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। শিকলে বাঁধা কড়িকাঠ গঙ্গার গর্ভে ডুবান আছে

শিকলের আর একদিক তীরে বাঁধা আছে। শিকলের এক একটা পাপ
(Link) ধরে ধরে গিয়ে ক্রমে ডুব মেরে শিকল ধরে ধরে যেতে যেতে ঐ
কড়ি কাঠ স্পর্শ করা যায়! ঠিক সেইরূপ জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়।"

কালীপদ ( সহাত্তে, ভক্তদের প্রতি )—আমাদের এ খুব ঠাকুর !—জপ ধ্যান, তপ্তা করতে হয় না!

এমন সময় ঠাকুর হঠাৎ বলিতেছেন—'এটা কেমন কচ্ছে।'

ঠাকুরের গলায় অত্থ করিতেছে। দেবেক্স বলিতেছেন—'এ কথায় আর
ভূলি না।' দেবেক্সের এই মনের ভাব যে ঠাকুর কেবল ভক্তদের ভূলাইবার
ভাষা অন্তথ দেখাইতেছেন।

ভক্তেরা বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাত্তে কয়েকটা ছোকরা ভক্ত পালা করিয়া থাকিবেন। আজু মাষ্টারও রাত্তে থাকিবেন।

### উনত্রিংশ খণ্ড

#### শ্রামপুকুর বাটীতে নরেন্দ্র, মণি প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

## श्रंभ भित्रदेश

#### অস্বথ কেন ? নরেক্রের প্রতি সন্ন্যাসের উপদেশ

ঠাকুর খ্রামপুকুর বাটীতে নরেক্ত প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা দশটা। আজ ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮৫, মঙ্গলবার, আখিন রুষণা চতুর্থী, ১২ই কার্ত্তিক। ২৬শে অক্টোবর, ১১ই কার্তিকের কথা ও ডাব্ডার সরকারের সহিত বিচার, শ্রীকথামৃত প্রথম ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে।

ঠাকুর নরেন্দ্র, মণি প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছেন।

নরেক্স-ডাক্তার কাল কি করে গেল।

একজন ভক্ত-স্থতোয় মাছ গেঁপেছিল, ছিঁড়ে গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাত্তে ) – বঁড় শি বেঁধা আছে, — মরে ভেসে উঠবে।

নরেন্দ্র একটু বাহিরে গেলেন, আবার, আসিবেন। ঠাকুর মণির সহিত পূর্ণ সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামক্বন্ধ-তোমায় বলছি—এ সব জীবের শুন্তে নাই—প্রকৃতিভাবে পুকুষকে (ঈশ্বরকে) আলিক্ষন চুম্বন করতে ইচ্ছা হয়।

মণি—নানা রকম থেলা—আপনার রোগ পর্যান্ত থেলার মধ্যে। এই রোগ হয়েছে বলে এখানে নৃতন নৃতন ভক্ত আস্ছে।

শ্রীরামক্ষ (সহাত্তে)—ভূপতি বলে, রোগ না হলে শুধু বাড়ী ভাড়। করলে লোকে কি ব'লত।—খাচ্ছা, ডাক্তারের কি হ'ল ?

মণি—এদিকে দাস্ত মানা আছে—'আমি দাস, তুমি প্রভূ'। আবার বলে

—মামুষ উপমা আনো কেন!

🕮 রামক্ষ--দেথ লে। আজ কি আর তুমি তার কাছে যাবে 📍

মণি—ধপর দিতে যদি হয়, তবে যাব।

শ্রীরামক্কঞ--বিষম ছেলেটা কেমন ? এখানে যদি আস্তে না পারে, ভূমি না হয় তারে সব বলুবে ৷— চৈতগ্র হবে !

[ আগে সংগারের গোছগাছ, না ঈশ্বর ? কেশব ও নরেক্রকে ইঞ্চিত ]

নরেক্স আসিয়াকাছে বসিলেন। নরেক্সের পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে বড়ই ব্যতিব্যক্ত হইরাছেন। মাও ভাই এরা আছেন, তাহাদের ভরণ পোষণ করিতে হইবে। নরেক্স আইন পরীক্ষার জন্ত প্রস্তত হইতেছেন। মধ্যে বিভাগাগরের বৌবাজারের প্লুলে করেক মাস শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। বাটির একটা ব্যবস্থা করিয়া দিয়া নিশ্চিস্ত হইবেন—এই চেষ্টা কেবল করিতেছেন।

ঠাকুর সমস্তই অবগত আছেন—নরেক্সকে এক দৃষ্টে সম্নেহে দেখিতেছেন।
ক্রীরামক্কক (মাটারকে)—আচ্ছা, কেশব সেনকে বল্লাম,— যদ্দুচ্ছালাভ।
বে বড় ঘরের ছেলে, তার ধাবার জন্ত ভাবনা হয় না—সে মাসে মাসে মুসোহারা পায়। তবে নরেক্সের অত উঁচু ঘর, তবু হয় না কেন ? ভগবানে মন স্ব
সমর্পণ করলে তিনি সব জোগাড় করে দিবেন!

মাষ্টার---আজ্ঞা হবে; এখনও ত সব সময় যায় নাই।

শ্রীরামক্ক ক্ষে তীত্র বৈরাগ্য হলে ওসব হিসাব থাকে না। 'বাড়ী সব বন্দোবস্ত করে দিব, তার পরে সাধনা করবো—তীত্র বৈরাগ্য হলে এরপ মনে হয় না। (সহাস্তে) গোঁসাই লেক্চার দিয়েছিল। তা বলে, দশ হাজার টাকা হলে ঐ থেকে থাওয়া দাওয়া এই সব হয়—তথন নিশ্চিস্ত হয়ে ঈশ্বরকে বেশ ভাকা যেতে পারে।

কেশব সেনও ইঙ্গিত করেছিল। বলেছিল,—'মহাশয়, যদি কেউ বিষয়-আশয় ঠিকঠাক করে, ঈশ্বর চিস্তা করে—তা পারে কি না ? তার তাতে কিছু দোষ হতে পারে কি ?

"আমি বল্লাম, তীত্র বৈরাগ্য হলে সংসার পাতকুয়া, আত্মীয় কাল সাপের মত, বৈবাধ হয়। তথন, 'টাকা জমাবো,' 'বিষয় ঠিকঠাক করবো,' এ সব হিসাব আবেল। ঈশরই বস্তু আর সব অবস্ত — ঈশরতে ছেড়ে বিষয়চিস্তা!

"একটা মেয়ের ভারি শোক হয়েছিল। আগে নংটা কাপড়ের আঁচলে বাঁধলে,—তার পর 'ওগো! আমার কি হলো গো।' বলে আছড়ে পড়লো কিছ খুব সাবধান, নংটা না ভেলে যায়। সকলে হাসিতেছেন। নরেক্স এই সকল কথা শুনিয়া বাণবিদ্ধের স্থায় একটু কাইত্হইয়া শুইয়া পড়িলেন। মাষ্টার তাঁর মনের অবস্থা বুছিয়াছেন।

মাষ্টার ( নরেক্সের প্রতি, সহাঞ্চে )—শুরে পড়লে যে !

শ্রীরামক্ক (মাষ্টারের প্রতি, সহাস্তে)—'আমি তো আপনার ভাত্মরকে নিয়ে আছি তাইতেই লচ্ছায় মরি, এরা সব (অন্ত মাগীরা) পরপুক্ষ নিয়ে কি করে থাকে ?

মাষ্টার নিজে সংসারে আছেন, লজ্জিত হওয়া উচিত। নিজের দোষ কেছ দেখে না—অপরের ভাগে। ঠাকুর এই কথা বলিতেছেন। এক জন দ্বীলোক ভাহ্মরের সঙ্গে নষ্ট হইয়াছিল। সে নিজের দোষ কম, অভ্য নষ্ট স্ত্রীলোকদের দোষ বেশী, মনে করিতেছেন। বলে, 'ভাহ্মর তো আপনার লোক, ভাতেই লজ্জায় মরি।'

্ [মুক্তহন্ত কে ? চাকরী ও খোশামোদের টাকায় বেশী মায়া ]

নীচে একজন বৈশ্বব গান গাইতেছিল। ঠাকুর শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হুইলেন। বৈশ্ববকে কিছু পয়সা দিতে বলিলেন। একজন ভক্ত কিছু দিতে গোলেন। ঠাকুর জিঞাসা করিতেছেন, কি দিলে ? একজন ভক্ত বলিলেন— ভিনি হু প্রসা দিয়েছেন।'

ঠাকুর—'চাকরি করা টাকা কি না।—অনেক কটের টাকা—থোশা• মোদের টাকা! মনে করেছিলাম, চার আনা দিবে!

[ Electricity তড়িত্যন্ত্র ও বাগ চী চিত্রিত বড়ভূজ ও রামচক্রের আলেখা দর্শন—পূর্বকথা—দক্ষিণেখনে দীর্ঘকেশ সন্ন্যাসী ]

ছোট নরেন ঠাকুরকে যন্ত্র আনিয়া তড়িতের প্রকৃতি দেখাইবেন বিলয়া-ছিলেন। আজ আনিয়া দেখাইলেন।

বেলা ছুইটা--ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। অভূল একটা বন্ধু মুনসেফকে

আনিয়াছেন। শিকদার পাড়ার প্রসিদ্ধ চিত্রকর বাগচী আসিয়াছেন। কয়েক খানি চিত্র ঠাকুরকে উপহার দিলেন।

ঠাকুর আনন্দের সহিত পট দেখিতেছেন। বড়ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্তদের বলিতেছেন—'ছ্যাখো, কেমন হয়েছে!'

ভক্তদের আবার দেখাইবার জন্ত 'অহল্যা পাষাণীর পট' আনিতে বলিলেন। পটে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত বাগচীর মেয়েদের মত লম্বা চুল । ঠাকুর বলিতেছেন, অনেক কাল হ'ল দক্ষিণেশ্বরে একটি সন্ন্যাসী দেখেছিলাম। ন হাত লম্বা চুল। সন্ন্যাসীটা 'রাধে, রাধে' করতো। ঢং নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেক্স গান গাইতেছেন। গানগুলি বৈরাগ্য পূর্ণ। ঠাকুরে মুখে তীত্র বৈবাগ্যের কথা ও সন্ন্যাদের উপদেশ গুনিয়া কি নরেক্সের উদ্দীপন হইল **গ নরেক্সের গান**—

- (১)—যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
- (২)—অন্তরে জাগিছে ওমা অন্তরযামিনী।
- (৩)—কি মুখ জীবনে মম ওছে নাথ দয়াময় ছে,

যদি চরণ-সরোজে, পরাণ-মধুপ, চির মগন না রয় হে !

### ত্রিংশ খণ্ড

# শ্যামপুক্র বাটীতে হরিবল্লভ, নরেন্দ্র, মিশ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে প্রাথাম প্রিচেছ্দ

### শ্রীযুক্ত বলরামের জন্য চিন্তা—প্রীযুক্ত হরিবল্লভ বস্থ

শ্রীরামরুষ্ণ শ্রামপুকুর বাটীতে ভক্তসঙ্গে চিকিৎসার্থ বাস করিতেছেন। আজ শনিবার। আমিন, রুষণা অষ্টমী তিথি; ১৬ই কার্ত্তিক। বেলা নয়টা। ৩১শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খুঃ।

এথানে ভজেরা দিবারাত্রি থাকেন—ঠাতুরের সেবার্থে। এখনও কেছ সংসার ত্যাগ করেন নাই।

শীবলরাম সপরিধারে ঠাকুরের সেবক। তিনি যে বংশে জন্মিয়াছেন, সে অতি ভক্ত বংশ। পিতা বৃদ্ধ ইইরাছেন, বৃদ্ধাবনে একাকী বাস করেন— উাহাদের প্রতিষ্ঠিত শীশীশ্রামস্ক্রবের কুলো। উাহার পিতৃন্যপূত্র শীষ্ক্ত হরিবল্লভ ব্যুও বাটীর অভাভা সকলেই বৈক্ষব।

হরিবল্পভ কটকের প্রধান উকীল। পরমহংসদেবের কাছে বলরাম যাতায়াত করেন—বিশেষতঃ মেয়েদের লইয়া যান—ভানিয়া বিরক্ত হইয়াছেন। দেখা হইলে, বলরাম বলিয়াছিলেন, তুমি জাঁহাকে একবার দর্শন কর—তারপর যাঃ হয় বোলো।

আৰু হ্রিবল্লভ আসিয়াছেন, তিনি ঠাকুরকে দর্শন ক্রিয়া অতি ভক্কিভাবে প্রণাম ক্রিলেন।

শ্রীরামক্কঞ-কি করে ভাল হবে !—আপনি কি দেগছো শক্ত ব্যামো ! ছরিবল্লভ—আজ্ঞা, ডাক্তারেরা বল্তে পারেন।

শ্রীরামক্তঞ্চ—মেয়েরা পায়ের ধূলা লয়। তা ভাবি একরূপে তিনিই (ঈশ্ব) ভিতরে আছেন—হিসাব আদি।

२०—8र्थ

হরিবল্লভ—আপনি সাধু ? আপনাকে সকলে প্রণাম কর্বে, তাতে দোষ কি?

শ্রীরামরুষ্ণ — সে ধ্রুব, প্রহলাদ, নারদ, কপিল, এরা কেউ এলে ছোতো।
স্মামি কি ! "স্বাপনি আবার আসবেন।"

হরি—আজ্ঞা, আমাদের টানেই আস্বো—আপনি বলছেন কেন।

হরিবল্পত বিদায় লইবেন—প্রাণাম করিতেছেন। পায়ের ধ্লা লইতে যাইতেছেন—ঠাকুর পা সরাইয়া লইতেছেন। কিন্ত হরিবল্পত ছাড়িলেন না— জ্যোর করিয়া পায়ের ধূলা লইলেন।

হরিবল্পভ গাত্রোত্থান করিলেন। ঠাকুর যেন তাঁহাকে থাতির করিবার জন্ম দাঁড়াইলেন। বলিতেছেন,—'বলরাম অনেক হুঃধ করে। আমি মনেক্সাম, একদিন যাই—গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেথা করি। তা আবার ভয় হয়। পাছে তোমরা বল, একে কে আন্লে!'

হরি—ও সব কথা কে বলেছে। আপনি কিছু ভাব্বেন না। হরিবল্লভ চলিয়া গেলেন।

শ্রীরামরুষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—ভক্তি আছে—তানা হলে জ্বোর করে পারের ধূলা নিলে কেন ?

শৈহ যে তোমায় বলে ছিলাম, 'ভাবে দেখলাম ডাক্তার ও আর এক জনকে,—এই সেই আর একজন ! তাই দেখ, এসেছে।

মাষ্টার—আজে, ভক্তিরই ঘর।

শ্রীরামকুষ্ণ--কি সরল !

ভাক্তার সরকারের কাছে ঠাকুরের অস্থথের সংবাদ দিবার জন্ম মাষ্টার শাঁথারিটোলায় আসিয়াছেন। ভাক্তার আজ আবার ঠাকুরকে দেখিতে যাইবেন।

ডাক্তার ঠাকুরের ও মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তদের কথা বলিতেছেন।

১ ডাক্তার—কৈ, তিনি (মহিমাচরণ) সে বইতো আনেন নাই—যে বই
আমাকে দেখাবেন বলেছিলেন। বল্লে, ভুল হয়েছে। তা হতে পারে—
আমারও হয়।

মাষ্টার—তাঁর বেশ পড়ান্তনা আছে।

ডাক্তার-তা হলে এই দশা।

ঠাকুরের সম্বন্ধে ডাব্রুার বলিতেছেন, "গুধু ভক্তি নিয়ে কি হবে—জ্ঞান যদি না থাকে।"

মাষ্টার—কেন, ঠাকুর ত বলেন—জ্ঞানের পর ভক্তি। তবে তাঁর 'জ্ঞান. ভক্তি' আর আপনাদের 'জান, ভক্তি'র মানে অনেক তফাৎ।

"তিনি যথন বলেন—'জ্ঞানের পর ভক্তি' তার মানে—তত্তুজ্ঞানের পর ভক্তি. ব্রন্ধ সানের পর ভক্তি—ভগবানকে জ্ঞানার পর, ভক্তি। আপনাদের स्त्रान गारन-sense knowledge (हेक्टिरयत विषय (परक भाष्या स्त्रान)। প্রথমটি not verifiable by our standard; তত্ত্বান ইল্রিয়ল্ডা জ্ঞানের ছারা ঠিক করা যায় না। বিতীয়টী—জড়জ্ঞান (verifiable.)।"

ভাক্তার চুপ কবিয়া; আবার অবতার সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন। ভাক্তার-অবতার আবার কি ? আর পায়ের ধুলা লওয়া কি !

মাষ্টার-কেন, আপনি তো বলেন experiment সময় তাঁর সৃষ্টি দেখে ভাব হয়, মাতুষ দেখলে ভাব হয়। তা যদি হয়, দেখরকে কেন না মাথা নোয়াবো। মাহুষের হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর আছেন।

"হিন্দু ধর্মে স্থাথে **সর্বভিতে নারায়ণ** ! এটা তত আপনার জানা নাই। স্বভূতে যদি থাকেন তাঁকে প্রণাম কর্ত্তে কি 📍

"প্রমহংগদেব বলেন, কোনো কোনো জিনিসে তিনি বেশী প্রকাশ। সুর্বোর প্রকাশ জলে আশীতে। জল সব জারগায় আছে-কিন্তু নদীতে পুদ্রণীতে, বেশী প্রকাশ। ঈশ্বরকেই নমস্বার করা হয়—মান্থ্যকে নয়। God is God-not, man is God.

শ্র্রাকে তো reasoning (সামান্ত বিচার) করে জ্বানা যায় না-সমন্ত বিখাসের উপর নির্ভর। এই সব কথা ঠাকুর বলেন।"

আজ মাষ্টারকে ডাক্তার তাঁহার রচিত একথানি বই উপহার দিলেন— Physiological Basis of Physchology—'as a token of brotherly regards.'

# দিতীয় পরিচেছদ

### শ্রীরামকষ্ণ ও Jesus Christ, তাঁহাতে খুষ্টের আবির্ভাব

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা এগারটা। মিশ্র নামক একটি খুষ্টান ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন। মিশ্রের বয়:ক্রম ৩৫ বংসর হইবে। মিশ্র খুষ্টান বংশে জনিয়াছেন। যদিও সাহেবের পোষাক, ভিতরে গেরুয়া আছে। এখন সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার জন্মস্থান পশ্চিমাঞ্চলে। একটি প্রাতার বিবাহের দিনে তাঁহার এবং আর একটি প্রাতার একদিনে মৃত্যু হয়। সেই দিন হইতে মিশ্র সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি Quaker সম্প্রদায়-ভুক্ত।

মিশ্র—'ওহি রাম ঘটু ঘটমে লেটা।'

শ্রীরামক্ত — ছোট নরেনকে আন্তে আন্তে বলিতেছেন— যাহাতে মিশ্রও শুনিতে পান—'এক রাম তাঁর হাজার নাম।'

"খৃষ্টানরা যাঁকে God বলে, হিন্দুরা তাঁকেই রাম, রুষ্ণ, দিখর—এই সব বলে। পুকুরে অনেকগুলি ঘাট! এক ঘাটে হিন্দুবা জল থাছে, বল্ছে জল; দিখর। খৃষ্টানরা আর এক ঘাটে খাছে,—বল্ছে, Water; God বীশু। মুসলমানেরা আর এক ঘাটে খাছে—বল্চে পানি; আলা।

মিশ্র—মেরির ছেলে Jesus নয়। Jesus স্বয়ং ঈশ্বর।

(ভক্তদের প্রতি) <sup>\*</sup>ইনি (শ্রীরামক্বন্ধ) এখন এই আছেন—আবার এক সময় সাক্ষাৎ ঈশ্বর।

শ্বাপনারা (ভজেরা) এঁকে চিন্তে পাছেন না। আমি আগে থেকে এঁকে দেখেছি—এখন সাক্ষাৎ দেখছি। দেখেছিলাম—একটি বাগান, উনি উপদ্ধর আসনে বসে আছেন; মেজের উপর আর একজন বসে আছেন;— তিনি তত advanced (উন্নত) নন।

"এই দেশে চারজন বরবান আছেন। বোধাই অঞ্জে তুকারাম ও কাশীর

Robert Michæl;—এথানে ইনি;—আর প্রাদেশে আর একজন আছেন।"

শ্রীরামক্বঞ্চ—ভূমি কিছু দেখতে টেকতে পাও ?

মিশ্র— আজ্ঞা, বাটীতে যথন ছিলাম তথন থেকে জ্যোতিঃ দর্শন হ'ত। তার পর যি ক্রকে দর্শন করেছি। সে রূপ আর কি বলব!—সে গৌন্দর্য্যের কাছে কি স্ত্রীর সৌন্দর্য্য।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে মিশ্র জামা পেণ্টপুন খুলিয়া ভিতরের গেরুয়ার কৌপীন দেখাইলেন।

ঠাকুর বারাণ্ডা হইতে আদিয়া বলিতেছেন—"বাছে হলো না—এঁকে (মিশ্রকে) দেখুলাম, বীরের ভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে আছে।"

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইতেছেন। পশ্চিমাশ্র হইয়া দাঁডাইয়া স্মাধিস্ত।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া মিশ্রকে দেখিতে দেখিতে হাসিতেছেন।

এখনও দাঁড়াইয়া। ভাবাবেশে মিশ্রকে shake-hands (হন্তধারণ) করিতেছেন ও হাগিতেছেন। হাত ধরিয়া বলিতেছেন, 'তুমি যা চাইছ তা হয়ে যাবে।'

ঠাকুরের বুঝি যীশুর ভাব হইল ! তিনি আর যীশু কি এক ?

মিশ্র (করযোড়ে)—আমি সেদিন থেকে মন, প্রাণ, শরীর—সব আপনাকে দিয়েছি।

ঠাকুর ভাবাবেশে হাসিতেছেন।

ঠাকুর উপবেশন করিলেন। মিশ্র ভক্তদের কাছে তাঁহার পুর্বকথা সব বর্ণণা করিতেছেন। তাঁহার ছুই ভাই, বরের সভায় সামিয়ানা চাপা পড়িয়া, মানবলীলা সম্বরণ করিলেন,—তাহাও বলিলেন।

ঠাকুর মিশ্রকে যত্ন করিবার কথা ভক্তদের বলিয়া দিলেন।

িনরেন্দ্র, ডাব্রুণর সরকার প্রভৃতি সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে ]

ভাক্তার সরকার আসিয়াছেন। ভাক্তারকে দেখিয়া ঠাকুর **সমাধিস্ম।** 

কিঞ্চিৎ ভাব উপশ্যের পর ঠাকুর ভাবাবেশে বলিভেছেন—"কারণানন্দের পর সচিদানন্দ।—কারণের কারণ!"

ডাক্তার বলিতেছেন, হাঁ!

শ্রীরামক্ক -- বেহু স হই নাই।

ডাক্তার ব্ঝিয়াছেন যে, ঠাকুরের ঈশ্বরের আবেশ হইয়াছে। তাই বলিতেছেন—'কা তুমি খুব **হুঁলে আ**ছি !"

ঠাকুর সহাস্থে বলিতেছেন—

সুরাপান করি না আমি, স্থা থাই জরকালী বলে,
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত গুড় লয়ে, প্রার্তি তায় মশলা দিয়ে (মা)
আনে ত ড়িতে চুয়ায় ভাঁটি, পান করে মোর মন মাতালে।
মূলমন্ত্র যন্ত্র ভ্রা, শোধন করি বলে তারা,
প্রাদ বলে এমন স্থ্রা, থেলে চড়ুর্বার্গ মেলে।

গান শুনিয়া ডাক্তার ভাবাবিষ্টপ্রায় হইলেন। ঠাকুরেরও আবার ভাবাবেশ ফুটল। ভাবে ডাক্তারের কোলে চরণ বাডাইয়া দিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভাব সম্বরণ হইল,—তথন চরণ গুটাইয়া লইয়া ভাজারকে বিলিতেছেন— উহ ! তুমি কি কথাই বলেছ ! তাঁরি কোলে বলে আছি, তাঁকে ব্যারামের কথা বোলব না ত কাকে বোলব।—ভাকতে হয় তাঁকেই ভাকবো !"

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের চকু জলে ভরিয়া গেল।

আবার ভাবাবিষ্ট।—ভাবে ডাক্তারকে বলিতেছেন - "তুমি খুব শুদ্ধ! ভা না হলে পা রাথতে পারি না!" আবার বলিতেছেন, "শান্ত ওহি হায় যোরামরস চাখে।"

"বিষয় কি ?—ওতে আছে কি ?—টাকা কড়ি মান, শরীরের স্থ,—ওতে আছে কি ? রামকো যো চিনা নাই দিল চিনা হ্যায় সো কেয়া রে।

ত্রীত অস্থথের উপর ঠাকুরের ভাবাবেশ হইতেছে দেখিয়া ভক্তেরা চিস্তিত হইয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন,—"ঐ গানটা হলে আমি থাম্বো—"হরিরস

মদিরা"। নবেজ ককান্তরে ছিলেন, তাঁকে ডাকান হইল। তিনি তাঁহার দেবহর্লত কঠে গান শুনাইতেছেন—

#### ছরিরসমনিরা পিয়ে নম মানস মাভোরে।

( একবার ) বুটায়ে অবনীতল হরি হরি বলি কাঁদো রে।
গভীর নিনাদে হরিনামে গগন ছাও রে,
নাচো হরি ব'লে, ছু বাছ ভূলে, হরিনাম বিলাও রে।
হরিপ্রেমানন্দরসে অছনিন ভালো রে,
গাও হরিনাম হও পূর্ণকাম, নীচ বাসনা নাশোরে!

জীরামরুফ-আর সেইটি ? 6িদানন্দসি**লু**নীরে ?'

নরেক্ত গাইতেছেন—

#### (>)—िं जिलानमानिसूनी दत्र दश्यानत्मत्र लक्ती,

মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী—মরি মরি
মহাযোগে সব একাকার হইল, দেশকাল ব্যবধান সব খুচিল রে,
এখন আনন্দে মাতিয়া, ত্ বাস্ত ভুলিয়া, বল রে মন হরি হরি ৮

#### (२)—ि छन्न मन मानम इति हिम्चन नित्रक्षन।

ভাক্তার একাগ্রমনে শুনিতেছেন। গান সমাপ্ত হইলে বলিতেছেন, 'চিদানন্দিস্ক্নীরে, ঐটি বেশ!' ডাক্তারের আনন্দ দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন—"ছেলে বলেছিল, 'বাবা, একটু (মদ) চেখে দেখ, তারপর আমায় ছাড়তেবল ত ছাড়া যাবে।' বাবা খেয়ে বলে, 'ভূমি বাছা ছাড় আপতি নাই,—কিছ আমি ছাড়ছি না!' (ডাক্তার ও সকলের হাস্ত)।

শে দিন মা দেখালে ছু'ট লোককে। ইনি তার ভিতর একজন। খুব জ্ঞান হবে দেখলাম,—কিন্তু ওদ্ধ। (ডাক্তারকে, সহাজ্ঞে) কিন্তু তুমি রোসবে।"

ডাক্তার চুপ করিয়া আছেন।

### একত্রিংশৎ খণ্ড

#### কাশীপুর উভানে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে

## श्यम भित्रद्रफ्ष

#### কপাসিরু প্রারামক্ষ—মাষ্টার, নিরঞ্জন, ভবনাথ

শ্রীরামক্ষণ ভক্তসঙ্গে, কাশীপুরে বাস করিতেছেন। এতো অস্থ্য— কিন্তু এক চিস্তা—কিসে ভক্তদের মঙ্গল হয়। নিশিদিন কোন না কোন ভক্তের বিষয় চিস্তা করিতেছেন।

শুক্রবার ১১ই ডিসেম্বর, ২৭শে অগ্রহায়ণ, শুক্রা পঞ্চমীতে শ্রামপুকুর হইতে ঠাকুর কাশীপুরের বাগানে আইসেন। আজ বারো দিন হইল। ছোকরা ভক্তেরা ক্রমে কাশীপুরে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন—ঠাকুরের সেবার জন্ম। এখনও বাটীতে অনেকে যাতায়াত করেন। গৃহী ভক্তেরা প্রায়

ভড়ের। প্রায় সকলেই ছুটিয়াছেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভক্ত সমাগম হইতেছে। শেষের ভক্তেরা সকলেই আসিয়া পড়িয়াছেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি শশী ও শরৎ ঠাকুরকে দর্শন করেন; কলেজের পরীক্ষাদির পর ১৮৮৫র মাঝামাঝি হইতে তাঁহারা সর্বদা যাতায়াত করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের পেপ্টেম্বর মাসে ষ্টার খিয়েটারে শ্রীযুক্ত গিরীশ (ঘোষ) ঠাকুরকে দর্শন করেন! ভিন মাস পরে অর্থাৎ ভিসেম্বরের প্রারম্ভ হইতে তিনি সর্বদা যাতায়াত করেন। ১৮৮৪ ডিসেম্বরের শেষে শারদা ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে দর্শন করেন। স্থবোধ ও ক্ষীরোদ ১৮৮৫র আগষ্ট মাসে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন।

আজ সকালে প্রেমের ছড়াছড়ি। নিরঞ্জনকে বলছেন, 'তুই আমার বাপ, তোর কোলে বসব।' কালীপদর বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, 'চৈতক্ত হও! আর চিবুক ধরিয়া তাহাকে আদর করিতেছেন; আর বলিতেছেন, 'যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডেকেছে বা সন্ধ্যা আফিক করেছে, তার এথানে আসতেই হবে।' আজ সকালে ছুইটি ভক্ত স্ত্রীলোকের উপরও রূপা করিয়াছেন। সমাধিস্থ হইয়া তাহাদের বক্ষে-চরণ দারা স্পর্শ করিয়াছেন। তাঁহারা অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন; এক জন কাঁদিতে কাঁদিতে, বলিলেন, 'আপনার এত দয়া!' প্রেমের ছুড়াছড়ি! সিঁতির গোপালকে রূপা করবেন বলিয়া বলিতেছেন, 'গোপালকে ডেকে আন।'

আজ বুধবার ৯ই পৌষ; অগ্রহায়ণের রুফা বিতীয়া, ২৩শে ডিসেম্বর ১৮৮৫ সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুর জগন্মাতার চিস্তা করিতেচেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর অতি মৃহ্স্বরে ছ একটি ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন। ঘরে **কালী, চুণীলাল, মান্টার, নবগোপাল, শশী, নিরঞ্জন** প্রভৃতি ভক্তেরা আছেন।

শ্রীরামক্কঞ-একটি টুল কিনে আনবে-এখানকার জন্ত। কত নেবে ? মাষ্টার—আজ্ঞা, তু তিন টাকার মধ্যে।

শ্রীরামক্ক্য—জলপিড়ি যদি বার আনা, ওর দাম অত হবে কেন ?
মাষ্টার—বেশী হবে না.—ওরই মধ্যে হয়ে যাবে।

শ্রীরামক্ক শুলাছা, কাল আবার বৃহস্পতিবারের বারবেলা, শুমি তিনটের আগে আস্তে পারবে না ?

মাষ্টার--্যে আজা, আগবো।

[ ঠাকুর শ্রীরামরুক্ষ কি অবতার ? অস্থবের গুঞ্ উদ্দেশ্য ]

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )—আচ্ছা, এ অত্থেটা কদিনে সারবে ? মাষ্টার —একটু বেশী হয়েছে—দিন নেবে।

শ্রীরামক্বঞ-কত দিন ?

মাষ্টার--পাঁচ ছ মাস হতে পারে।

এই কথায় ঠাকুর বালকের স্থায় অধৈধ্য হইলেন। আর বলিতেছেন—
'বল কি ?'

মাষ্টার—আজ্ঞা, সব সারুতে।

শ্রীরামক্ষণ—তাই বল।—আচ্ছা, এত ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন, ভাব, সমাধি!—
তবে এমন ব্যামো কেন ?

माष्टीत-चाछा, श्व कहे श्रष्ट वर्ते, किन्न छर्म श्राह ।

শ্রীরামক্রফ-কি উদ্দেশ্র ?

মাষ্টার—অথাপনার অবস্থা পরিবর্ত্তন হবে—নিরাকারের দিকে ঝোঁক হচ্ছে।—'বিভার আমি' পর্যস্ত থাকছে না।

শ্রীরামরুফ-ইা, লোকশিকা বন্ধ হচ্ছে—আর বলতে পারি না। সব রামময় দেখছি।—এক একবার মনে হয়, কাকে আর বল্ব! ছাথো না,— এই বাড়ী ভাড়া হয়েছে বলে কত রকম ভক্ত আস্ছে।

"ক্লফ প্রসন্ধ সেন বা শশধরের মত সাইন্ বোর্ড ত হবে না,—'অমুক সমস্ব লেক্চার হইবে।' (ঠাকুরের ও মাষ্টারের হাস্ত)।

মাষ্টার—আর একটা উদ্দেশ্য, লোক বাছা। পাঁচ বছরে তপতা করে যা না হতো, এই কয় দিনে ভক্তদের তা হয়েছে। সাধনা, প্রেম, ভক্তি।

শ্রীরামক্ক্য-— হাঁ, তা হলো বটে। এই নিরঞ্জন বাড়ী গিছলো। (নিরঞ্জনের প্রতি) ভূই বলুদেখি কি রক্ম বোধ হয়।

নিরঞ্জন—আজে, আগে ভালবাসা ছিল বটে,—কিন্তু এখন ছেড়ে পাক্তে পারবার যো নাই!

মাষ্টার—আমি এক দিন দেখেছিলাম, এরা কত বড় লোক!

শ্রীরামকৃষ্ণ-কোপার ?

মাষ্টার—আজ্ঞা, এক পাশে দাঁড়িয়ে গ্রামপুকুর বাড়ীতে দেখেছিলাম । বোধ হলো, এরা এক এক জন কত বিদ্ব বাধা ঠেলে ওথানে এসে বসে রয়েছে — সেবার জন্ম ।

[ ममाधिमनिदत - वान्तर्ग व्यवहा-निदाकात - व्यवद्र निर्वाहन ]

এই কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। কিয়ৎক্ষণ নিশুক্ক হইয়া রহিলেন। সমাধিস্থা। ভাবের উপসম হইলে মাষ্টারকে বলিতেছেন—"দেখলাম সাকার থেকে সব নিরাকারে যাচেছ। আর আর কথা বল্তে ইচ্ছা যাচ্ছে কিছু পারছি না।

"আছো, ঐ নিরাকারে বোঁক,—ওটা কেবল লয় ছবার জন্ম, না ? মাটার (অবাক হইয়া)—আজ্ঞা, তাই ছবে!

শ্রীরামকৃষ্ণ — এখনও দেখছি নিরাকার আখাওসচিচদান্দ এই রকম করে রয়েছে ! \* \* কিন্তু চাপলাম থুব কটে !

"লোক বাছা যা বল্ছ তাঠিক। এই অহপ হওয়াতে কে অন্তরক কে ইবিরক্ত, বোঝা যাচেছ। **যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে, ভারা**অন্তরক্তা আর যারা একবার এসে 'কেমন আছেন মশাই', জিজ্ঞাসা করে,
তারা বহিরক।

"ভবনাথকে দেখলে না? স্থামপুকুরে বরটা সেজে এলো। জিজাসা করলে 'কেমন আছেন' তারপর আর দেখা নাই! নরেল্রের থাতিরে ঐ রকম তাকে করি, কিন্তু মন নাই।"

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### প্রীমুখকথিত চরিতামৃত—প্রীরামকষ্ণ কে ? মুক্তকণ্ঠ

আহস্তাম্ ঋষয়ঃ সর্ব্বে দেবধিনারস্তপা। অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ুট্ঞব ব্রবীধি মে।

শ্রীরামক্বক (মণির প্রতি)—তিনি ভক্তের জন্ম দেহ ধারণ করে যথন আসেন, তথন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরাও আসে। কেউ অন্তরঙ্গ, কেউ বহিরজ। কেউ রসন্ধার।

"দশ এগারো বছরের সময় দেশে বিশালাকী দেপতে গিয়ে মাঠে এই ভাষা হয়। কি দেপলাম !— একেবারে বাস্থায় !

"যথন বাইশ তেইশ বছর বরস কালী ঘরে (দক্ষিণেশরে ) বলে, 'ভূই কি
আক্ষর হতে চাস ?'—অক্ষর মানে জানি না! জিজ্ঞাসা কর্লাম — হলধারী।
বল্লে 'ক্ষর মানে জীব, অক্ষর মানে প্রমাত্মা'।

শ্বধন আরতি হোতো, কুঠার উপর থেকে চীংকার করতাম, 'ওরে কে কোথায় ভক্ত আছিল আয়! ঐছিক লোকদের সঙ্গে থেকে আমার প্রাণ যায়! ইংলিশ্য্যানকে (ইংরাজী-পড়া লোককে) বল্লাম। তাঁরা বলে, 'ও সব মনের ভূল!' তথন 'তাই হবে' বলে শাস্ত হলাম। কিন্তু এখন ত সেই সব মিলছে!—সব ভক্ত এসে জুটেছে!

"আবার দেখালে পাঁচজন সেবায়েত। প্রথম, সেজো বাবু (মথুর বাবু) তারপর শস্তু মল্লিক,—তাকে আগে কখন দেখি নাই। তাবে দেখলাম,— গৌরবর্ণ পুরুষ, মাধায় তাজ। যখন অনেক দিন পরে শস্তুকে দেখলাম, তখন মনে পড়ল,—একেই আগে তাবাবস্থায় দেখেছি আর তিন জন সেবায়েত এখনও ঠিক হয় নাই। কিন্তু সব গৌর বরণ। স্থরেন্দ্র অনেকটা রসদ্ধার বলে বোধ হয়।

"এই অবস্থা যথন হ'লো ঠিক আমার মত একজন এসে ঈড়া, পিঙ্গলা, শুরুষা নাড়ী সব ঝেড়ে দিয়ে গেল। ষড়চক্রের এক একটি পল্নে জিহ্বা দিরে রমণ করে, আর অধোমুথ পল্ন উর্জমুথ হয়ে উঠে। শেষে সহস্রার পল্ন প্রাকৃটিত হয়ে গেল।

শ্বথন যেরপ লোক আদবে, আগে দেখিয়ে দিতো ! এই চক্ষে—ভাবে
নয়—দেখলাম, **চৈতভাদেবের সন্ধার্তন** বটতলা থেকে বকুলতলার দিকে
যাচেচ। তাতে বলর।মকে দেখলাম, আর যেন ভোমায় দেখলাম। চুনীকে
আর তোমাকে আনা গোনায় উদ্দীপন হয়েছে। শানী আর শারৎকে দেখেছিলাম, ঋষি রুষ্ণের (Chirst) দলে ছিল।

'বটতলায় একটি ছেলে দেখেছিলাম। হুদে বল্লে, তবে তোমার একটি

\* यथन २२:२७ तम्रम, ১৮৫৮। e> थुः, छथन अथम এই खरहा।

ছেলে ছবে। আমি বল্লাম, 'আমার যে মাতৃষোনি। আমার ছেলে কেমন' করে ছবে ?' সেই ছেলে রাখাল।

"বলাম, মা এ রকম অবস্থা যদি কর্লে, তা হলে একজন বড় মামুষ জ্টিম্নে দাও। তাই সেজো বাবু চৌদ্ধ বছর \* ধরে সেবা কলে। সে কত কি ।— আলাদা ভাঁড়ার করে দিলে—সাধু-দেবার জন্ত —গাড়ী, পান্ধী যাকে যাকে যাদিতে বলেছি, তাকে তা দেওয়া। বামনী থতাতো —প্রতাপক্তা।

"বিজয় এইরূপ ( অর্থাৎ ঠাকুরের মৃত্তি ) দর্শন করেছে। একি বলো দেখি ? বলে—তোমায় যেমন ছোঁয়া, ঐরূপ ছুঁয়েছি।

"নোটো ( লাটু ) থতালে একত্রিশ জন ভক্ত। কৈ তেখন বেশী কৈ !—
ভবে কেলার আর বিজয় কতক গুলো কচ্ছে!

"ভাবে দেখালে শেষে পায়স খেয়ে থাকতে হবে!

"এ অস্থে পরিবার (ভক্তদের শ্রীশীমা) পায়স খাইয়ে দিচ্ছিল, তথন কাঁদলাম এই বলে,—এই কি পায়েস খাওয়া! এই কষ্টো"

<sup>\*</sup> মধুরের চৌল বংসর সেবা। ১৮৫৯ ইইতে ১৮৭১ খ্র:। মধুরের মৃত্যু ১লা আবন ১২৭৮ । 14-7-1871.

### দ্বাত্রিংশৎ খণ্ড

#### কাশীপুর উভানে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

## श्रंथम পরিচেছদ

#### নরেব্রুকে জান্যোগ ও ভজিযোগের সমরয় উপদেশ

ঠাকুর শ্রীরামক্বন্ধ কাশীপুরের বাগানে হলঘরে ভক্তসঙ্গে অবস্থান করিতেছেন। রাত্রি প্রায় আটটা। ঘরে নরেন্দ্র, শশী, মাষ্টার, বুড়ো-গোপাল, শরৎ। আজ বৃহস্পতিবার,—২৮শে ফাল্পন, ১২৯২ সাল; ফাল্পন মাসের গুক্লা ষষ্ঠী তিথি; ১১ই মার্চেণ ১৮৮৬ খুঃ।

ঠাকুর অফস্থ—একটু শুইয়া আছেন। ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন। শরৎ দাঁড়াইয়া পাধা করিতেছেন। ঠাকুর অস্থবের কথা বলিতেছেন।

শ্রীরামক্বঞ-ভোলানাথের কাছে গেলে তেল দেবে। আর সে বলে দেবে কি রকম করে লাগাতে হবে।

বুড়োগোপাল—ভা হলে কাল সকালে আমরা গিয়ে আনবো।

মাষ্টার---আজ কেউ গেলে বলে দিতে পারে।

শশী—আমি যেতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( শরৎকে দেখাইয়া )—ও যেতে পারে।

শরৎ কিরৎক্ষণ পরে দক্ষিণেখর মন্দিরে মুহুরী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে তেল আনিতে যাত্রা করিলেন।

ঠাকুর শুইয়া আছেন। ভজেরা নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। ঠাকুর হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন। নরেক্সকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেক্সের প্রতি)—ব্রহ্ম অলেপ। তিন গুণ তাঁতে আছে কিন্তু তিনি নির্ণিপ্ত।

্র্মিনন বায়ুতে প্রগন্ধ হুই-ই পাওয়া যায়, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত।
কাশীতে শ্রুরাচার্য্য পথ দিয়ে যাজিংলেন! চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে

যাচ্ছিল — হঠাৎ ছুঁরে ফেলে। শহর বলেন—ছুঁরে ফেললি! চণ্ডাল বলে,— ঠাকুর তুমিও আমায় হোঁও নাই! আমিও তোমায় ছুঁই নাই! আত্মা নির্ণিপ্ত। তুমি সেই শুদ্ধ আত্মা।

"বেকা আর মায়া। জানী মায়া ফেলে দেয়।

'নামা আবরণস্বরূপ। এই দেখ এই গাম্ছা আড়াল করলাম—আর অধীপের আলো দেখা যাচেছ না।

ঠাকুর গামছাটী আপনার ও ভক্তদের মাঝখানে ধরিলেন! বলিতেছেন, "এই দেখ, আমার মুখ আর দেখা যাছে না।

"রামপ্রসাদ যেমন বলেছে—'মশারি তুলিয়া দেখ—

"ভক্ত কিন্তু মায়া ছেড়ে দেয় না। মহামায়ার পূজা করে। শরণাগত হয়ে বলে, 'মা, পথ ছেড়ে দাও! তুমি পথ ছেড়ে দিলে তবে ব্রশ্নজ্ঞান হবে।' জাগ্র্য, স্বর্গ্ত,—এই তিন অবস্থাই জ্ঞানীরা উড়িয়ে দেয়! ভক্তেরা এ সৰ অবস্থাই লয়— যভক্ষণ আমি আছে ভভক্ষণ সবই আছে।

"যতক্ষণ আমি আছে, ততক্ষণ ছাথে যে, তিনিই মায়া, জীবজগৎ চতুর্বিশতি তত্ত্ব, সব হয়েছেন ! [নবেল্ল প্রভৃতি চুপ করিয়া আছেন।

"মায়াবাদ শুক্নো। কি বলাম, বল দেখি!"

नदब्द--- ७क्टना।

ঠাকুর নরেক্সের হাত মুখ স্পর্শ করিতে লাগিলেন। আবার কথা কহিতে-ছেন—"এ সব (নরেক্সের সব) ভক্তের লক্ষণ। জ্ঞানীর সে আলাদা লক্ষণ,— মুখ চেহারা শুক্নো হয়।

শ্জানী জ্ঞানলাভ কর্বার পরও বিখ্যানামা নিয়ে থাক্তে পারে—ভক্তি, দয়া, বৈরাগ্য—-এই সব নিয়ে থাকতে পারে। এর তুটি উদ্দেশ্য। প্রথম, লোকশিকা হয়, তার পর রসাস্বাদনের জন্য।

"জ্ঞানী যদি সমাধিস্থ হয়ে চুপ করে থাকে, তা হলে লোক শিক্ষা হয় না। তাই শঙ্করাচার্য্য 'বিক্যার আমি' রেখেছিলেন।

"আর ঈখবের আনন্দ ভোগ কর্বার জ্ব্য — সম্ভোগ কর্বার জ্ব্য — ভক্তির ভক্ত নিয়ে পাকে। "এই 'বিছার আমি,' 'ভজের আমি'—এতে দোষ নাই। 'বজ্জাৎ আমি'তে দোষ হয়। তাঁকে দর্শন করবার পর বালকের স্বভাব হয়। 'বালকের আমি'তে কোন দোষ নাই। যেমন আর্শির মূথ—লোককে গালা-গাল দের না। পোড়াদড়ি দেখ্তেই দড়ির আকার, ফুঁদিলে উড়ে যায়। জ্ঞানাগ্লিতে অহঙ্কার পুড়ে গেছে। এখন আর কারও অনিষ্ট করে না। নামমাত্র 'আমি'।

"নিত্যেতে পৌছে আবার লীলায় থাকা! যেমন ওপারে গিয়ে আবার এপারে আস!। লোকশিক্ষা আর বিলাসের জন্ম—আমাদের জন্ম।"

ঠাকুর অতি মৃত্যরে কথা কহিতেছেন। একটু চুপ করিলেন। আবার ভক্তদের বলিতেছেন—"শরীরের এই রোগ—কিন্তু অবিক্যা মায়া রাথে না! এই আথো, রামলাল, কি বাড়ী, কি পরিবার, আমার মনে নাই!—কে না পূর্ব কায়েত ভার জন্য ভাব ছি।—ওদের জন্ম ত ভাবনা হয় না।

"তিনিই বিভামায়া রেথে দিয়েছেন—লোকের জ্বন্স-ভক্তের জ্বন্ত।

"কিন্ত বিভাষায়া থাকলে আবার আস্তে হবে। অবতারাদি বিভাষায়া রাথে! একটু বাসনা থাক্লেই আবার আস্তে হয়—ফিরে ফিরে আস্তে হয়। সব বাসনা গেলে মুক্তি। ভক্তেরা কিন্তু মুক্তি চায় না।

শ্বিদি কাশীতে কারু দেহত্যাগ হয়, তা হলে মুক্তি হয়—আর আস্তে হয়
না। জ্ঞানীদের মুক্তি।

নরেল্র—সে দিন মহিম চক্রবর্তীর বাড়ীতে আমরা গিছলাম।

শ্রীরামরুষ্ণ ( স্থান্তে )—ভার পর।

নরেন্দ্র— ওর মত এমন শুষ্ক জ্ঞানী দেখি নাই।

শ্রীরামক্ষ (সহাত্তে) — কি হয়েছিল ?

নরে<del>র</del>—ে আমাদের গান গাইতে বলে। গঙ্গাধর গাইলে—

খ্যামনামে প্রাণ পেয়ে ইতি উতি চায়,

সম্মুখে তমালবুক্ষ দেখিবারে পায়!

ু শান ভানে বল্লে—ও সৰ গান কেন ? প্ৰেম টেম ভাল লাগে না। তঃ ছাড়া, মাগ ছেলে নিয়ে থাকি, এ সৰ গান এখানে কেন ?

শ্রীরামক্বফ (মাষ্টারের প্রতি)—ভয় দেখেছ!

### ত্রয়ত্রিংশৎ খণ্ড

### কাশীপুর উন্থানে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

### श्रथम श्रीतराष्ट्रम

### মেয়েদের লচ্চাই ভূষণ—পূর্বাকথা— মাষ্টারের বাড়ীতে শুভাগমন

শীরামকৃষ্ণ কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে বাস করিতেছেন। শরীর খুব অসুস্থ— কিন্তু ভক্তদের মঙ্গুলের জন্ম সর্কানিই ব্যাকুল। আজ্ঞ শনিবার, ৫ই বৈশাধ, ভুকা চতুর্দশী। ১৭ই এপ্রিল ১৮৮৬। পূর্ণিমাও পড়িয়াছে।

কয়দিন ধরিয়া প্রায় প্রত্যহ নরেক্ত্র দক্ষিণেখরে যাইতেছেন—পঞ্চবটীতে ঈশ্বর-চিন্তা করেন—সাধনা করেন। আজ সন্ধ্যার সময় ফিরিলেন। স্ক্রে

রাত আটটা হইয়াছে। জ্যোৎসাও দক্ষিণে হাওয়া বাগানটিকে স্থন্ধর করিয়াছে। ভত্তেরা অনেকে নিচের ঘরে ধ্যান করিতেছেন। নরেন্দ্র মণিকে বলিতেছেন—'এরা ছাড়াচ্ছে' (অর্থাৎ ধ্যান করিতে করিতে উপাধি বর্জ্জনকরিতেছে )।

কিয়ৎক্ষণ পরে মণি উপরের হলঘরে ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেনা ঠাকুর তাঁহাকে ডাবর ও গামছা পরিকার করিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন। তিনি পশ্চিমের পুষ্করিণীর ঘাট হইতে চাঁদের আলোতে ঐগুলি ধুইয়া আনিলেন।

পরদিন সকালে ঠাকুর মণিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি গঙ্গা স্নানের পর ঠাকুরকে দর্শন করিয়া হলম্বরের ছাদে গিয়াছিলেন।

মণির পরিবার পুল্লেশিকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছেন। ঠাকুর ভাঁছাকে ৰাগানে আসিবার কথা, ও এথানে আসিয়া প্রসাদ পাইতে, বলিলেন। ঠাকুর ইসারা করিয়া বলিতেছেন—''এখানে আস্তে বলবে—ছ্দিন পাকবে;—কোলের ছেলেটীকে যেন নিয়ে আসে;—আর এখানে এসে পাবে।"

মণি—যে আজা। খুব ঈশ্বরে ভক্তি হয়, তা হলে বেশ হয়।

শ্রীরামক্তফ ইসারা করিয়া বলিতেছেন—"উত্তঃ—(শোক)ঠেলে দেয় (ভক্তিকে)। আর এত বড় ছেলে!

**"কৃষ্ণ কিলোরের** ভবনাথের মত হুই ছেলে! হুটো আড়াইটে পাশ! মারা গেল। অতো বড় জ্ঞানী!—প্রথম প্রথম সামলাতে পারলে না। আমায় ভাগ্যিস্ ঈশ্বর দেন নি!

**"অর্জ্নে অ**ত বড় জ্ঞানী। সঙ্গে কৃষ্ণ। তবু অভিমন্থ্যর শোকে একেবারে অধীর! কি**লোবী** আসে নাকেন ?"

একজন ভক্ত-সে রোজ গঙ্গাম্বানে যায়।

শ্রীরামক্বন্ধ — এথানে আসে না কেন ?

ভক্ত—আজে, আসতে বলুবো।

শ্রীরামক্বঞ্চ ( লাটুর প্রতি )—হরিশ আসে না কেন ?

মাষ্টারের বাটীর নয় দশ বছরের হুটী মেয়ে ঠাকুরের কাছে কাশীপুর বাগানে আসিয়া 'হুর্গানাম জপ সদা,' 'মজলো আমার মন শ্রমরা' ইত্যাদি গান শুনাইয়াছিল! ঠাকুর যথন মাষ্টারের শ্রামাপুকুরের তেলিপাড়ার বাটীতে শুভাগমন করেন (২০শে অক্টোবর ১৮৮৪; ১৫ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার উথান শুকাদশীর দিন) তথন এই হুটী মেয়ে ঠাকুরকে গান শুনাইয়াছিল। ঠাকুর গান শুনিয়া অতিশয় সন্তুট্ট হইয়াছিলেন। যথন ঠাকুরের কাছে কাশীপুর বাগানে আজ তাহারা উপরে গান গাহিতেছিল, ভক্তেরা নীচ হইতে শুনিয়া-ছিলেন। তাহারা আবার তাহাদের নীচে ডাকাইয়া গান শুনিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—তোমার মেয়েদের আর গান শিখিও না।
আপনা আপনি গায় সে এক। যার তার কাছে গাইলে লজ্জা ভেলে যাবে,
লক্ষা মেয়েদের বড় দরকার।

[ ঠাকুর শ্রীরামক্তফের আত্মপূজা—ভক্তদের প্রসাদ প্রদান ]

ঠাকুরের সম্মুথে পুষ্পপাত্তের ফুল চন্দন আনিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঠাকুর শ্যায় বসিয়া আছেন। ফুল চন্দন দিয়া আপনাকেই পূজা করিতেছেন। সচন্দন পূষ্প কথমও মন্তকে, কথনও কঠে কথনও হৃদয়ে কথনও নাভিদেশে, ধারণ করিতেছেন।

মলোমোহন কোরগর হইতে আদিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুর আপনাকে এখনও পূজা করিতেছেন। নিজের গলায় পূপামালা দিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে যেন প্রসন্ন হইয়া মনোমোহনকে নিশ্মাল্য প্রদান করিলেন। মণিকে একটি চম্পক দিলেন।

## দ্বিতীয় পরিচেছ্দ

### বুদ্ধদেব কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতেন ? নরেব্রুকে শিক্ষা

বেলা নয়টা হইয়াছে, ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন; ঘরে শশীও আছেন।

শ্রীরামরুঞ (মাষ্টারের প্রতি)—**নরেন্দ্র আর শশী কি বলছিল—কি** বিচার করছিল ?

মাষ্টার ( শশীর প্রতি )—কি কথা হচ্ছিল গা ?

मंभी—नित्रक्षन वृद्धि वटलटि ?

শ্রীরামক্ষ্য- 'ঈশ্বর নান্তি অন্তি,' এই সব কি কথা হচ্ছিল ?

শশী ( সহাত্যে ) — নরেক্রেকে ভাক্ব 📍

শ্রীরামক্বফ-ডাক। [ নরেক্র আসিয়া উপবেশন করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—কিছু জিজাদা কর। কি কথা হচ্ছিল, বলু। নবেক্স—পেট গরম হয়েছে। ও আর কি বোলবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গেরে যাবে।

মাষ্টার ( সহাভ্যে )—বৃদ্ধ অবস্থা কি রকম ?

নরেক্স—আমার কি হয়েছে, তাই বলবো।

মাষ্টার-জ্বর আছেন-তিনি কি বলেন ?

নরেক্স— ঈশ্বর আছেন কি করে বল্ছেন ? তুমিই জগৎ স্থাষ্ট ক'রছো। Berkley কি বলেছেন, জানো ত ?

মাষ্টার—হাঁ, তিনি বলেছেন বটে—Their esse is percipii—(The existence of external objects depends upon their perception.)—যতকণ ইঞ্জিয়ের কাজ চলছে, ততক্ষণই জ্বাং!

[ পূর্বকথা—তোতাপুরীর ঠাকুরকে উপদেশ—'মনেই জ্বগং']
ন্রীরামক্রয়—স্থাংটা বলতো, 'মনেই জ্বগং, আবার মনেতেই লয় হয়।'
"কিন্তু যভক্ষণ আমি আছে ভভক্ষণ সেব্য সেবকই ভাল।"

নরেন্দ্র (মাষ্ট্রারের প্রতি)—বিচার যদি কর, তা হ'লে ঈশ্বর আছেন, কেমন করে বলবে ? আর বিশ্বাদের উপর যদি যাও, তা হলে সেব্য-সেবক মান্তেই হবে। তা যদি মানো—আর মানতেই হবে—তা হলে দয়াময়ও বলতে হবে।

"তৃমি কেবল তৃঃখটাই মনে করে রেখেছো। তিনি যে এত ত্থ দিয়েছেন, তা ভূলে যাও কেন ? তাঁর কত রূপা! তিনটি বড় বড় জিনিস আমাদের দিয়েছেন—মান্থজনা, ঈশ্বরকে জানবার ব্যাকুলতা, আর মহাপুরুষের সঙ্গ দিয়েছেন।

**্মনুয়াত্বং মুমূক্তুত্বং মহাপুরুষসংশ্রেয়ঃ।**" [সকলে চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—আমার কিন্তু বেশ বোধ হয়, ভিতরে একটী আছে!

ু ভাক্তার রাজেব্রুলাল দত্ত আশিয়া বসিলেন। হোমিওপ্যাধিক মতে ঠাকুরের চিকিৎসা করিতেছেন। ঔষধাদির কথা হইয়া পেলে, ঠাকুর অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মনোমোহনকে দেখাইতেছেন। ভাকার রাজেন্স—উনি আমার মামা'ত ভায়ের ছেলে।
নরেক্স নীচে আসিয়াছেন। আপনা আপনি গান গাইতেছেন—
'সব ছঃখ দুর করিলে দুরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ।

সপ্ত লোক ভূলে শোক তোমারে পাইয়ে, কোথা আমি অতি দীন হীন।'
নরেক্রের একটু পেটের অস্ত্র্থ করিয়াছে। মাষ্টারকে বলিতেছেন—'প্রেম
ভক্তির পথে থাক্লে দেহে মন আসে। তা না হ'লে আমি কে? মাহ্য্যও নই
দেবতাও নই—আমার স্থাও নাই, হঃখও নাই।'

#### [ ঠাকুরের আত্মপূজা—স্থরেন্দ্রকে প্রসাদ—স্থরেন্দ্রের সেখা ]

রাত্রি নয়টা হইল। স্থেরেক্ত প্রভৃতি ভক্তেরা ঠাকুরের কাছে পুসামালা আনিয়া নিবেদন করিয়াছেন। ঘরে বাবুরাম, স্থরেক্স, লাটু, মাষ্টার প্রভৃতি আছেন।

ঠাকুর হ্বরেন্দ্রের মালা নিজে গলায় ধারণ করিয়াছেন, সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। যিনি অন্তরে আছেন, ঠাকুর তাঁহারই বৃঝি প্রাক্তরিতেছেন!

হঠাৎ স্থরেক্রকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিতেছেন। স্থরেক্স শয্যার কাছে আসিলে প্রসাদীমালা (যে মালা নিজে পরিয়াছিলেন) লইয়া নিজে তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন।

স্থরেক্স মালা পাইরা প্রণাম করিলেন। ঠাকুর আবার তাঁহাকে ইন্সিড করিয়া পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে বলিতেছেন। স্থরেক্স কিরংক্ষণ ঠাকুরের পদসেবা করিলেন।

#### [কাশীপুর উষ্ঠানে ভক্তগণের সন্ধীর্ত্তন ]

ঠাকুর যে ঘরে আছেন, তাহার পশ্চিম দিকে একটা পৃষ্করিণী আছে।
এই পৃষ্করিণীর ঘাটের চাতালে কয়েকটা ভক্ত থোল করতল লইয়া গান
গাইতেছেন। ঠাকুর লাটুকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—'তোমরা একটু
হরিনাম—কর।'

মাষ্টার, বাবুরাম প্রভৃতি এখনও ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। তাঁহারা শুনিতেছেন, ভজেরা গাহিতেছেন—

#### হরি বোলে আমার গৌর নাচে।

ঠাকুর গান শুনিতে শুনিতে বাবুরাম, মাষ্টার প্রভৃতিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন—'তোমরা নীচে যাও। ওদের সঙ্গে গান কর,—আর নাচ্বে।' ভাহারা নীচে আসিয়া কীর্তনে যোগদান করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার লোক পাঠাইয়াছেন। বলেছেন, এই আঁথরগুলি দেবে—'গৌর নাচ্তেও জানেরে! গৌরের ভাবের বালাই যাই রে! গৌর আমার নাচে ছই বাহ তুলে!'

কীর্ত্তন সমাপ্ত চইল। স্থারেন্দ্র ভাবাবিষ্টপ্রায় হইয়া গাইতেছেন—

আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা।

আমি তাদের পাগল ছেলে, আমার মায়ের নাম খ্রামা। বাবা বব বম বলে, মদ থেয়ে মা গায়ে পড়ে ঢলে,

ভামার এলোকেশ দেলে:

রাঙ্গা পায়ে ভ্রমর গাজে, ঐ নূপুর বাজে শুন না।

# তৃতীয় পরিচেছদ

### লরেব্রু ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব—ভবনাথ, পূর্ণ, স্বরেব্রু

ঠাকুর শ্রীরামরুঞ্জে দেশন করিয়া হীরানন্দ গাড়ীতে উঠিতেছেন। গাড়ীর কাছে নরেন্দ্র, রাথাল দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত মিষ্টালাপ করিতেছেন। বেলা দশটা। হীরানন্দ আবার কাল আসিবেন। সে সকল কথা শ্রীকথামৃত, দিতীয় ফ্রাগ্য, সপ্তবিংশ থণ্ডে বিবৃত আছে।

আজ বুধবার, ১ই বৈশাপ, চৈত্র ক্বকা তৃতীয়া। ২১শে এপ্রেল, ১৮৮৬। নবেক্স উন্থানপথে-বেড়াইতে বেড়াইতে মণির সহিত কথা কহিতেছেন। বাটীতে মা ও ভাইদের বড় কষ্ট-এখনও স্থবন্দোবল্প করিয়া দিতে পারেন নাই। তজ্জ্ঞ্য চিপ্তিত আছেন।

নরেক্স—বিভাদাগরের ইস্কুলের কর্ম আর আমার দরকার নাই। গয়াতে যাব মনে করেছি। একটা জনীদারীর ম্যানেজারের কর্মের কথা একজন বলেছে!

"केश्रत हीश्रत नाहे।"

মণি ( সহাত্তে )—দে তুমি এখন বলছ; পরে বলবে না। Scepticism দ্বির লাভের পথের একটা stage; এই সব stage পার হলে, আরও এণিয়ে পড়লে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়,—পরমহংস দেব বলেছেন।

নবেক্স—যেমন গাছ দেপভি, অমনি করে কেউ ভগবানকে দেখেছে ? মণি—হাঁ, ঠাকুর দেখেছেন।

নরেক্স-সে মনের ভুল হতে পারে।

মণি—যে যে অবস্থায় যা দেখে, সেই অবস্থায় তা তার পক্ষে (reality)
সত্য। যতক্ষণ স্থপন দেখছো একটা বাগানে গিয়েছো, ততক্ষণ বাগানী
তোমার পক্ষে reality; কিন্তু তোমার অবস্থা বদ্লালে—যেমন জাগরণ
অবস্থা—তোমার ওটা ভূল বলে বোধ হতে পারে! যে অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন
করা যায়,—বে অবস্থা হলে তথন reality (সত্য) বোধ হবে।

নরেক্ত—আমি Truth চাই। সে দিন পরমহংস মশায়ের সঙ্গেই খুব তর্ক করলাম।

মণি ( সহাভে )—কি হয়েছিল ?

নরেল্র—উনি আমায় বলছিলেন, 'আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে।' আমি বল্লাম, 'হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক, আমার যতক্ষণ সত্য বলে না বোধ বোধ হয়, ততক্ষণ বলুবো না।'

"তিনি বল্লেন—'অনেকে যা বল্বে, তাই ত সত্য—তাই ত ধর্ম !'

"আমি বল্লাম, 'নিজে ঠিক না বুঝলে অছা লোকের কথা শুন্ব না।'

মণি (সহাস্থে)—তোমার ভাব Copernicus, Berkeley—এদের মত। জগতের লোক বলছে—হর্যাই চল্ছে, Copereicus তা ভনলে না;—জগতের লোক বলছে External World (জগৎ) আছে, Berkeley তা

ভন্লে না। তাই Lewis বলেছেন, 'Why was not Berkeley a Philosophical Copernicus?

নরেক্স—একথানা History of Philosophy দিতে পারেন ? মণি—কি, Lewis ?

নরেন্দ্র—না, Ueberweg ;—German পড়তে হবে।

মণি—তুমি বলছো, 'সামনে গাছের মতন কেউ কি দেখেছে? তা ঈশ্বর মাইব হয়ে যদি এসে বলেন, 'আমি ঈশ্বর!' তা হলে তুমি কি বিশাস করবে? তুমি Lazarusএর গল্ল ত জান ? যথন Lazarus পরলোকে গিয়ে Abrahamকে বল্লে যে, আমি আত্মীয় বন্ধদের বলে আসি যে, সত্যই পরলোক আর নরক আছে। Abraham বল্লেন, তুমি গিয়ে বল্লে কি তারা বিশাস কর্বে? তারা বলবে, কে একটা জোচোর এসে এই সব কথা বলছে।

"ঠাকুর বলেছেন, তাঁকে বিচার করে জানা যায় না। বিশ্বাসেই সমস্ত হয়, —জ্ঞান, বিজ্ঞান। দর্শন, আলাপ, সব।

ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার অন্পচিস্তা হইয়াছে। তিনি মাষ্টারের কাছে আদিয়া বলিতেছেন, 'বিছাসাগরের নূতন ইঙ্কুল হবে ভনলাম। আমারও তো খাঁাটের যোগাড় করতে হবে। ইঙ্কুলের একটা কাজ করলে হয় না।

[ রামলাল—পূর্ণের গাড়ীভাড়া—স্থরেন্দ্রের থসথসে পরদা 🕽

বেলা তিনটে চারটে। ঠাকুর শুইয়া আছেন। শ্রীযুক্ত রামলাল পদসেবা করিতেছেন। ঘরে সিঁতির গোপাল ও মণি আছেন। রামলাল দক্ষিণেশ্বর হুইতে আজ ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন।

ঠাকুর মণিকে জানালা বন্ধ করিয়া দিতে—ও পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে বুলিতেছেন।

শ্রীযুক্ত পূর্ণকে গাড়ীভাড়; করিয়া কাশীপুরের উন্থানে আদিতে বলিয়া-:ছিলেন। তিনি দর্শন করিয়া গিয়াছেন। গাড়ীভাড়া মণি দিবেন। ঠাকুর গোপালকে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞানা করিতেছেন, 'এঁর কাছে টাকা পেয়েছ ?' গোপাল বলিতেছেন,—'আজ্ঞা, হাঁ।'

রাত নয়টা হইল। স্থরেন্দ্র, রাম প্রভৃতি কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার উল্ভোগ করিতেচেন।

বৈশাথ মাসের রৌক্র—দিনের বেলা ঠাকুরের ঘর বড়ই গরম হয়। স্থরেক্ত ভাই থস্থস্ আনিয়া দিয়াছেন। পরদা করিয়া জ্ঞানালায় টাঙ্গাইয়া দিলে ঘর বেশ ঠাণ্ডা হইবে।

স্বেক্স— কৈ, থস্থস্ কেউ পরদা করে টাঙ্গিয়ে দিলে না !—কেউ মনোযোগ করে না!

একজন ভক্ত (সহাজে)—ভক্তদের এখন ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা। এখন 'সোহহং—জগৎ মিধ্যা। আবার 'তুমি প্রভূ, আমি দাস' এই ভাব যথন আসবে, তখন এই সব সেবা হবে! (সকলের হাস্ত)।

### বরাহনগর মঠ

নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি মঠের ভাইদের ৺শিবরাত্তি ব্রত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি আজ ৺শিবরাত্তির উপবাস করিয়া আছেন। হুই দিন পরে ঠাকুরের জন্মতিথি পূজা হুইবে।

বরাহনগরের মঠ সবে পাঁচ মাস স্থাপিত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামক্বন্ধ নিত্য ধামে বেশীদিন যান নাই। নরেন্দ্র, রাধাল প্রভৃতি ভক্তদের তীব্র বৈরাগ্য। একদিন রাধালের পিতা বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্ম রাধালকে অমুরোধ করিতে আসিয়াছিলেন। রাধাল বলিলেন, "কেন আপনারা কট করে আসেন! আমি এথানে বেশ আছি। এথন আশীর্কাদ করুন, যেন আপনারা আমায় ভূলে যান, আর আমি আপনাদের ভূলে যাই!" সকলেরই তীব্রু বৈরাগ্য! সর্বাদা সাধন ভজন লইয়া আছেন। এক উদ্দেশ্য — কিসে ভগবান দর্শন হয়।

নরেন্দ্রাদি ভত্তেরা কথনও জপ ধ্যান করেন, কথনও শাস্ত্রণাঠ করেন। ন্রেন্দ্র বলেন, 'গীতায় ভগবান্ যে নিষ্কাম কর্ম্ম করতে বলেন—সে পূজা, জপ, ধ্যান এই সব কর্ম—অন্ত কর্মানহে।'

আজ সকালে নরেক্স কলিকাতায় আসিয়াছেন। বাটীর মোকদ্দ্র্যার তিৎির করিতে হইতেছে। আদালতে সাক্ষী দিতে হয়।

মাষ্ট্রার বেলা নয়টার সময় মঠে উপনীত হইয়াছেন। দানাদের ঘরে প্রবেশ করিলে পর, তাঁহাকে দেখিয়া প্রীযুক্ত তারক আনলে শিবের গান ধরিলেন্— 'তা থৈয়া তা থৈয়া নাচে ভোলা।'

তাঁহার গানের সহিত রাখালও যোগ দিলেন। আর গান গাহিয়া ছুইজনেই নৃত্য করিতেছেন! এই গান নরেন্দ্র সবে বাঁধিয়াছেন—

> ্তা থৈয়া তা থৈয়া নাচে ভোলা, বৰ বম বাজে গাল। ডিমি ডিমি ডিমি ডমঞ্চ বাজে ছলিছে কপাল মাল।

গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল-ত্রিশ্ল রাজে। ধক্ ধক্ ধক্ মৌল বন্ধ, জলে শশাঙ্ক ভাল॥

মঠের ভাইয়েরা সকলে উপবাস করিয়া আছেন। ঘরে এখন নরেক্র; রাথাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, কালী, বাবুরাম, তারক, হরীশ, সিঁতির গোপাল, শারদা, মাষ্টার আছেন। যোগিন, লাটু শ্রীবৃন্দাবনে আছেন। তাঁহারা এখনও মঠ দেখেন নাই।

আজ সোমবার ৬ শিবরাতি, ২১ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭। আগামী শনিবারে শরং, কালী, নিরঞ্জন, শারদা, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দশনার্থ ৬পুরীধামে যাত্রা করিবেন।

শ্রীবৃক্ত শশী দিন রাত ঠাকুরের সেবা লইয়া আছেন।

পূজা হইয়া গেল। শরৎ তানপুরা লইয়া গান গাহিতেছেন—

শিব শঙ্কর বম্ বম্ ( ভোলা ), কৈলাসপতি মহারাজরাজ!

উড়ে শৃঙ্গ কি থেয়াল, গলে ব্যাল মাল, লোচন বিশাল, লালে লাল;

ভালে চন্দ্র শোভে, স্থন্দর বিরা**জে**।

নরেক্স কলিকাতা হইতে এইমাত্র আসিয়াছেন। এখনও স্নান করেন নাই। কালী নরেক্সকে জিজাসা করিলেন, মোকদ্মার কি ধবর?

নরেক্স ( বিরক্ত হইয়া )—তোদের ওসব কথায় কাজ কি ?

নরেক্স তামাক থাইতেছেন ও মাষ্টার প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছেন।
— "কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না কর্লে হ'বে না। কামিনী নরকন্স ধারম্।
যত লোক স্ত্রীলোকের বশ। শিব আরে কৃষ্ণ এদের আলাদা কথা।
শক্তিকে শিব দাসী করে রেথেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সংসার করেছিলেন বটে, কিন্তু
কেমন নির্লিপ্ত !—ফস করে বৃন্দাবন কেমন ভাগ্য করলেন।"

রাখাল-আবার দারিকা কেমন ভ্যাগ করলেন!

নরেক্স গঙ্গাস্থান করিয়া মঠে ফিরিলেন। হাতে ভিজে কাপড় ও গামছা। শারদা এতক্ষণ সমস্ত গায়ে মাটিমাথা—আসিয়া নরেক্সকে সাষ্টাঙ্গ হইয়া নমস্থার করিলেন। তিনিও শিবরাত্রির উপবাস করিয়াছেন—গঙ্গাস্থানে যাইবেন। নরেক্স ঠাকুর ঘরে গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল ধ্যান করিলেন।

ভবনাথের কথা হইতেছে। ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন, কর্ম্মকাজ করিতে হইতেছে। নরেন্দ্র বলিতেছেন, 'ওরা ত সংগারী কীট।'

অপরাহ্ন হইল। শিবরাত্রিপুজার আয়োজন হইতেছে। বেলকাঠ ও বিশ্বপত্র আহরণ করা হইল। পূজাস্তে হোম হইবে।

সন্ধ্যা হইরাছে। ঠাকুরদরে ধূনা দিয়া শশী অস্থান্থ দরেও ধূনা লইরা গেলেন। প্রত্যেক দেবদেবীর পটের কাছে প্রণাম করিয়া অতি ভক্তিভরে নাম উচ্চারণ করিতেছেন। শুনী শী গুরুদেবায় নমঃ! শুনী কালিকারৈ নমঃ! শুনী শাক্তারণ করিতেছেন। শুনী শী গুরুদেবায় নমঃ! শুনী শিক্তারণ নমঃ! শুনী শীক্তারণ নমঃ! শুনিত্যানন্দায়, শুনিত্তার, শীভক্তেভ্যো নমঃ! শুনিত্যানন্দায়, শুনিশ্বার, শুনিশ্বার নমঃ! শুনিশ্বারার, শুনিশ্বার, শুনিশ্বারিকায় নমঃ।"

মঠের বেলতলায় শিবপুজার আয়োজন।—রাত্তি নয়টা। এইবার প্রথম পূজা হইবেক। সাড়ে এগারটার সময় দ্বিতীয় পূজা। চারি প্রহরে চার পূজা। নরেক্ত্র, রাধাল, শরৎ, কালী, সিঁতির গোপাল প্রভৃতি মঠের ভাইরা সকলেই বেলতলায় উপস্থিত। ভূপতি ও মাষ্টারও আছেন। মঠের ভাইদের মধ্যে এক জন পূজা করিতেছেন।

কালী গীতা পাঠ করিতেছেন। সৈম্পদর্শন,—সাখ্য্য-যোগ—কর্মযোগ। পাঠের মধ্যে মধ্যে নরেক্সের সহিত কথা ও বিচার হইতেছে।

কালী—আমিই সব। আমি পৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় করছি।

নরেন্দ্র—আমি স্বষ্টি করছি কই ? আর এক শস্তিতে আমায় করাচ্ছে! এই নানা কার্য্য,—চিস্তা পর্যাস্ত, তিনি করাচ্ছেন।

মাষ্টার ( স্বগত: )—ঠাকুর বলেন, যতক্ষণ আমি 'ধ্যান করছি' এই বোধ, ভতক্ষণ ও আভাশক্তির এলাকা ! শক্তি মানতেই হবে।

কালী নিশুক হইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিতেছেন। তারপর বলিতেছেন — কার্য্য যা বল্লে, ও সব মিধ্যা!— চিন্তা আদপেই হয় নাই—ও সব মনে কল্লে হাসি পায়—"

নরেন্দ্র—"গোহহং" বল্লে যে 'আমি' বোঝায়, সে এ 'আমি' নয়। মন বেদহ, এ সব বাদ দিলে যা থাকে, সেই 'আমি'। গীতা পাঠান্তে কালী শান্তিবাদ করিতেছেন—শান্তিঃ! শান্তি! শান্তি! এইবার নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য গীত করিতে করিতে বিল্বমূল বার বার পরিক্রমণ করিতেছেন। মাঝে মাঝে সমন্বরে 'নিবগুরু' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। গভীর রাজি। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী ভিথি। চারিদিক্ অন্ধকার! জীবজন্ত সকলেই নিস্তক।

গৈরিক বল্পগারী, এই কৌমার-বৈরাগ্যবান্ ভক্তগণের কঠে উচ্চারিত—
'শিবগুরু! শিবগুরু!' এই মহামন্ত্রধানি মেঘগন্তীররবে অনন্ত আকাশে উঠিয়া
অখণ্ড সচিদানন্দে লীন হইতে লাগিল!

পূজা সমাপ্ত হইল। অরুণোদয় হয় হয়। নরেক্রাদি ভক্তগণ বক্ষমূহুর্কে গলালান করিলেন।

স্কাল হইল। স্নানান্তে ভক্তগণ মঠে ঠাকুরদরে গিয়া ঠাকুরকে প্রণামানন্তর দানাদের ঘরে (অর্থাৎ বৈঠকগানা ঘরে) ক্রমে ক্রমে আসিয়া একজিত হইতেছেন। নরেক্স স্থানর নব গৈরক বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। বসনের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তাহার মুথের ও দেহের তপভাসন্ত্ত অপূর্ব স্থায়ির পবিত্র জ্যোতিঃ মিশাইয়াছে! বদনমন্তল তেজঃপরিপূর্ণ, আবার প্রেমামুর্ক্তিত যেন অথও প্রিচদানন্দ সাগরের একটি ফুট জ্ঞানভক্তি শিথাইবার জ্ঞাদেব-দেহ ধারণ করিয়াছেন—অবতার লীলায় সহায়তার জ্ঞা। যে দেখিতেছে, সে আর চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছে না। নরেক্সের বয়াক্রম ঠিক চতুর্বিংশতিবংসর। ঠিক এই বয়সে শ্রীটেততা সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ভক্তদের পারণের জম্ম শ্রীযুক্ত বলরাম তাঁহার বাটী হইতে ফল মিষ্টান্নাদি পূর্বাদিনেই (শিবরাত্রির দিনে) পাঠাইয়াছেন।

রাথাল প্রভৃতি ছ একটি ভক্ত সঙ্গে নরেন্দ্র ঘরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিঞ্ছিৎ
জলযোগ করিতেছেন। একটা ছটা থাইয়াই আনন্দ করিতে করিতে
বলিতেছেন, 'ধন্ত বলরাম!' 'ধন্ত বলরাম!' (সকলের হান্ত)।

এইবার নরেজ বালকের ভায় রহজ করিতেছেন। রসগোলা মুখে করিয়া

একেবারে স্পন্দহীন ! চকু নিমেষশৃষ্ঠ ! নরেন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া একজন ভক্ত ভাগ করিয়া তাঁছাকে ধারণ করিলেন—পাছে পড়িয়া যান !

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র—(রুসপোলা মুখে রহিয়াছে)—চোও চাহিয়া বলিতেছেন, 'আমি—ভাল আছি!' (সকলের উচ্চহান্ত)।

মাষ্টার প্রভৃতিকে সিদ্ধি ও ৮ প্রসাদ মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইল। মাষ্টার আনন্দের হাট দেখিতেছেন ভক্তেরা জয়ধ্বনি করিতেছেন—

-'জয়গুরু মহারাজ! জয় গুরু মহারাজ!'—

# চতুর্থ ভাগ সমাপ্ত



শ্রীশ্রীরামক্রম্ণ পরমহংস দেব সমাধি মন্দির



শ্রী**ষহেন্দ্র নাথ গুপ্ত** (মাষ্ট্রার মহাশ্রু) সম্বাধি মন্দ্রির